### **बिबिक्दर्शनाजादको जन्न** ॥

## বিবেকের দান

( देवक्षवनर्भन)

শ্রীশ্রীগোর-নিতাইচরণাশ্রিত বৈষ্ণবদাসান্তদাস দীন-হীন কাঙ্গাল প্রশাস্ত্র

> ফাল্পনী পূর্ণিমা, সন ১৩৪৪ সাল।

**~678530 ~** 

# প্রকাশক— দীন-হীন কাঙ্গাল ক্রীপঞ্জানন রায়, রায়বাড়ী, গোহাগড়া, (যশেহর)।

### - প্রাপ্তিস্থান -

্য। ঐারাধাপ্রসাদ নন্দী, সেন্টজেম্স্ লেন—হরিসভা, বছবাজার,

২। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, ভক্তিসাগর, ৫নং জেলিয়াপাড়া লেন, বছবাজার,

। ৩। শ্রীভবতোয মুখোপাধ্যার, ১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টাট, বাগবাজার,

৪। ললিত মোহন শীল এণ্ড সন্স, জুম্মেলার্স, ৯৪ নং বছবাজার ষ্ট্রীট, ক্রান্সিকাতা থ

ভিঃ, পিঃ, তে লইতে হইলে নিম্নলিখিত
ঠিকানায় পত্ৰ লিখিবেনঃ

া কমলা বুক্ ডিপো, লিমিটেড্,
১৫ নং কলেজ স্বোয়ার,

৬। দি বুক্ কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার, ক্লিকাতা ?

> ১৮, বুন্দাবন বসাক ব্রীটস্থ ওরিএন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিষ

P शुक्तावाणि, (बेह्माब्य) ब्रिवोजी देशियाय चाहि सून, वस्तावाय, (क्रिकाका) क्र'एक केटीर्ज राष्ट्रवत जिल्ली किर्बुक करवेटा नार्थ आण महालय ; क्रान्तर्गत, (मिक्री) নিবাসী ডেফ্ এঞ্ ডাফ্ ফুল, সারকুলান রোড, "(কলিকাডা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী বাৰু কাজনা চৰ্ণু দাস নহাশয় - মহেধবপাশা, (খুলনা) নিবাসী নহেশরপাশ। গভৰ্মেন্ট এতে চু মাৰ্ট ফুলের ভূতপূৰ্ক শিক্ষক—শিল্পী শ্ৰীযুক্ত বাবু সংক্ষেনাথ পাল ৰহাশয় ; নৰপাঞ্চা, শ্ৰায়মনসিংহ) নিবাসী শিল্পা ত্ৰীযুক্ত বাবু বলাইলাল সাহা সহাশয়; ২৭নং মহীন কুভু লেন, । ব লিকাতা। নিবাদী-শিল্পী শ্রীযুক্ত রাবু গোকুল চন্দ্র নন্দন মহাশয় : মাধবীতলা, চু চুড়া, (জগলী) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট জার্ট স্কুল, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীৰ্ণ শিল্পী শ্ৰীযুক্ত বাবু স্থল চক্ৰ পাল মহাশয়; ৩১, নেপাল সাহা লেন, (হাওড়া) নিবাসী ণভর্ণনেন্ট মার্ট স্কুল, কেলিকাত।) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত কান অনল চক্ত রায় নহাশয় : শোলা, (ঢাক) নিবাদী ইণ্ডিয়ান ভাট স্কল, বহুবাভাব, (বলিকাডা)-ছুট্ত ট্টুর্ণ শিল্পী প্রীয়ক্ত-বাবু ব্রৈলোড়া নাগ সাহা মহাশ্য ; ৪০সি. ওয়েলিংটন খ্রীট (কলিকাডা) নিলাগী গভর্গমেন্ট আর্ট ফুল হ'তে উত্তীপ শিল্পী শ্রীযুক্ত বৈর প্রভুল চক্র বল্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শান্তিপুর (নদীয়া) নিবাদী গভর্নেট অন্ট স্থা হ'তে উটোর্শ শিল্পা শ্রীধৃক্ত ব বু হবিদাস পাল মহাশয়, -এই গ্রন্থের ছবিগুলি দিয়ে আদশক অভান্ত সাহায় ক'বৈছেন। ভায়ের নিশ্টর মামি চিনকৃত্ত ।

সর্বদাধারণ ও সুণীজনের শ্রীশ্রীমন্তাগ্রভাব লালার মৌলিক ই তিহাস জানিবার্থ
ভূযোগ হইবে থিবেচন। কনিয়া স্ন'মধ্য প্রমশ্রদাসন্দ শ্রীশৃক বার্ সভােশ্র
নাথ বস্থা, এম্-এ, বি-এল্ মালাদয় কর্তৃক প্রাঞ্জল লাখ্য অন্দিতু জাল মুঝারী ওপ্তের
করচাল কিয়নংশ ( লী দীটিভেক্তিবিতাম্ভম্ ) শ্রীগ্রপ্রেশ করিলাম।
ভাহার নিকটিও আমি চিরবাধিত রহিলাম।

শ্রীপ্রীমন্তরাপ্রত্ব, শ্রীপ্রীমরিক্রানন্ধ প্রভ্ প্রত্বাহার প্রতিশ্রী নাথের অপার করণায় পোলবা ( ছগলী । নিবাসী প্রশিষ্ট দত্রবাদীয়, অনামধ্য অগ্নীয় তারিণী চবণ দত্ত চৌধুরী সহালয়ের স্বযোগ্য প্রত্— ১৭০-১ না ধর্মতলা হীট্ছ দত্ত কৌধুরী এও কোল্পানীর সন্তান্য ব্যৱধিকারী প্রীষ্ঠ বাব র্মেশ চক্ত দত্ত মধ্যোদ্য সানন্দে এই প্রাঞ্জন মুলাকনভার প্রহণ কর্মে। তাহার নিক্টণ আমি বিশেষ আমি বিশেষ

#### প্রিন্ন ভ্রাভা ও ভগিনীগণ !

বছদিন যাবং পতিতপাবন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাহেন পতিতকে কত কথাই না ব'ল্ছেন এবং জগতে সেই সব জিনিষ নিমিন্তমাত্র হ'য়ে দেওয়ার জন্ত আহ্বান ক'চ্ছেন। আমি নানা ছুর্দ্দিববশতঃ এ যাবং তাঁচার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি নাই। আজ শ্রীগৌরস্থন্দরেবই তীব্র আজ্ঞায় আপনাদিগকে শ্রীগৌরস্থন্দর-প্রদন্ত জিনিব পরিবেশন ক'রতে উত্তত হ'য়েছি। আশা করি নানাবিধ বাসনার হুর্গন্ধমুক্ত পাতের ভিতব দিয়ে পরিবেশিত হ'লেও আপনাবা নিজগুণে আমার শতছিজ্যুক্ত গতা ও কবিতাবলীব ক্রণী মার্জনা ক'বে সাদরে ইহাব ভাব গ্রহণ ক'ববেন। তা' হ'লে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান ক'ববো। ইতি—

শ্ৰীশ্ৰীচৈতগ্ৰান্দ ৭৫২, কান্ধনী পূৰ্ণিমা। সন ১৯৭৪ সাল।

আপনাদের স্নেহাকাজ্জী কাঙ্গাল প্রথানন।

#### विटम्ब ज्रष्टेना ३-- .

এই গ্রন্থ যে সকল ত্বহ শব্দেব প্রয়োগ করা হ'য়েছে, গ্রন্থের শেষভাগে সেইগুলির যথাসম্ভব অর্থ সন্ধবেশিত করা হ'ল', তথাপি যদি এ বিষয়ে কোনও ক্রুটা পরিলক্ষিত হয় তবে প্রিয় ভাতা ও ভগিনাগণের নিকট আমার একান্ত অনুবোধ যেন সে জন্ম তাঁহারা আমাকে ক্ষম। করেন এবং শাদ্রজ্ঞ ও অনুভবজ্ঞ বৈষ্ণব-মহাজ্ঞনগণেব নিকট স্ব স্ব হিতার্থে জিজ্ঞান্ত হ'য়ে সমস্ত শব্দেন যথাযথ অর্থ হাদয়ঙ্গম কবেন; তা' হ'লে আমি নিজেকে কৃত্বার্থ মনে ক'রবো। আরও নিবেদন ক'ছিচ যে, গ্রন্থের অনেকস্থলে জিলান ক্ষণাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কর্ত্বক রচিত শ্রিশীটিচতক্যচরিতাম্ভ গ্রন্থের অনেক প্রার উল্লিখিত হ'য়েছে। শ্রীকুলাবনবাসীর অনুরোধে উক্ত শ্রিগ্রন্থ শ্রিশীমন্মহাপ্রভূব প্রেরণায় রচিত হ'য়েছিল। এ বিষয়েও যেন পাঠক-পাতিকাগণ বিশেষভাবে দৃষ্টি কবেন।

এতদ্বাতীত ভগনেব পুৰিলার্থ বৈশব-মহাজনগণেব ও ভক্তগণের কতকগুলি কার্ত্রনগাঁতি সংগ্রহপুকাক এই প্রস্থে সিয়নেশিত ক'রেছি এবং প্রীঞ্জীমম্মহাপ্রভু আমাহেন মহাপাতকাকে কুণা ক'রে কতকগুলি সাধন-সঙ্গীত দান ক'রেছেন, সে গুলিও সায়বেশিত ক'রেছি। আমার প্রিয় লাতা ও ভাগনীগণের দৃষ্টি সে দিকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'ছিছ। আরও আশা করি যে নাটক-নভেলের স্থায় এই প্রস্থানি, পাঠ না ক'রে বাগমার্গে সাধন-ভদ্ধনের প্রণালী জান্বার এবং তদমুযায়ী কার্য্য ক'রবার উদ্দেশ্যে এই প্রস্থানি যেন পাঠ করা হয়।

আমি পূর্বেনেনে ক'রেছিলুম যে জীজীমন্মহাপ্রভূ-প্রদন্ত এই জীগ্রন্থের মূল্য—মাত্র "জীক্ষুনাম-মন্ধীর্ত্তন" ধার্যা ক'রবো, কারণ আমার দয়াল প্রভূ বিনা-মূল্যেই "জীনাম" বিতরণ ক'রে গেছেন কিন্তু আমাব জনৈক বন্ধু আমাকে অন্ততঃ পুস্তকের স্থাষা মূল্য লইতে পবামর্ণ দেওয়ায় আমি চিন্তা ক'বে দেখলুম যে আমার আর্থিক অবস্থা এরপ নর যা'তে আমি বহু লোককে এই পুস্তক বিনামূল্যে বিভবণ ক'বছে সমর্থ হই। তাই আপনাদের নিকট হ'তে ভিক্ষা ব'লে যৎসামান্ত মূল্য নিচ্ছি। এই ভিক্ষালম অর্থ দ্বারা আমাদেব কুলদেবতা এই জগন্নাথদেবেব প্রাচীন মন্দিব সংস্কার্য, দীন হংখীর সেবা, প্রীশ্রীগৌব-নেতাই স্থুন্দব ও শ্রীশ্রীবাধাককেব সেবা এবং অক্যান্ত সংকার্য ক'রবো ব'লে মনস্থ ক'বেছি। হবিনাম বিক্রেয় ক'বে উদব পুট কবা কিংবা ভোগবিলাসে বায় করা আমাব উদ্দেশ্য নহে। আপনাদেব নিকট আবপ্ত জানাচ্ছিয়ে আপনার। সকলেই আমাকে অন্তব হ'তে আশীকাদ ক'ববেন যেন আমি কোন দিনই প্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ খুন্দবেব শ্রীচবণচাত না হই এবং এই পুস্তক্থানি নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে রচনা ক'বলুম্ ব'লে আমাব মনে যেন ছৃষ্ট বৃদ্ধিব প্রেবণায় কোন প্রকাব অভিমান বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব স্থান না গায় এব আনি যেন আমবণ প্রতিষ্ঠাকে ভজনদ্যোহী মনে কবে আমাব জীবনেব থেনা সাঞ্চ ক'বতে সন্মূণ হই।

### ত্রী ত্রীবাধামদনগোপালদেবে। বিজয়তে।

"বিবৈকের দান" নাম দিয়া বৈঞ্বদর্শন ও গোড়ায় বৈশ্ব-সিদ্ধায় সমালোচনা কবিয়া জ্রীযুত পঞ্চানন রায় মহাশ্য একখান আভনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। প্রভু সালানাথেব কুপাধ ই'হাব চেষ্টা ও মনোবাসনা ফলবতা ইউক ইতি—

> শ্রীবাধাবিনোদ গোস্বামা। শ্রীধাম শাস্তিপুব, ২৩ শ্রাবণ,•১৩৪০।

### শ্রীশ্রীতবাধাসদনগোপালঃ শবণ,।

শ্রীগৌরাঙ্গতপ্রাণ শ্রীমান্ পঞ্চানন বায় ভায়াজীবনেব "বিবৈকের দান" গ্রন্থানি পড়িয়া বিশেষ সানন্দিত হইলাম। এই প্রন্থের প্রচাবে জগতের মথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে। ইতি—

জগদ্ধক ঐলাগৈ তাচায়। প্রভ্বংশ্র ঐলাগগোপাল গোসামা।

ঐলাশ্রনীলকান্ত কৃষ্ণ।

শূরীধাম নবদ্বীপ।

### শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতগ্যঃ শরণং।

স্নেহের পঞ্চানন বাবু!

আপনার লিখিত "বিবৈকের দান" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া স্থী হইলাম। কারণ বিবেক দারাই মন্থারে মন্থাত। বিবেকহীন মান্থ পশু সংজ্ঞায় অভিহিত। যে মান্থৰ হঠতাভিনিবেশকে পদাঘাত করিয়া সংবিবেকের পূজা করে সে জনই মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। জ্ঞানী সাধক নিত্য ও অনিত্য, জড়ও চেতন বস্তুর বিবেক দারাই ব্রহ্ম উপাসনায় অধিকার লাভ করে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য এবং রস বিবেক দারাই ভক্তি সাধক ব্রজরাগানুগীয় ভজনে লোভী হইয়া থাকে। আপনি সেই বিবেক জিনিষটিকে সরল ভাষায় আখ্যায়িকাময় প্রবন্ধে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করাতে সাধারণ বালকবালিকাদিগেরও বিবেকের মূল্য বৃঝিবার ক্ষমতা লাভ হইবে। আমি শ্রীনিতাইটাদের নিকটে প্রার্থনা করি, আপনিও পারমার্থিক বিবেকলাভে কৃতার্থ হউন।

স্নেহানীর্বাদক— শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী। শ্রীধাম নবদ্বীপ।

#### গ্রীপ্রীরাধামদনগোপালদেবো জয়তি।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমংকৃষ্ণতৈতন্তাদেব-দরৈকলন্ধজীবন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের "বিবেকের দান" বস্তুতঃই বিবেকের দান হইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ববিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। বিশেষতঃ সুযুক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবদর্শন-সমালোচনাও গ্রন্থকার যথাসাধ্য করিয়াছেন। গল্প-পাল্ডরচনার ভাবও হাদয়গ্রাহী। আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থ না পড়িলেও গ্রন্থের স্বল্লাংশেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের বহু শাল্রালোচনা-সংসাহস-বহুলায়াস এবং সঙ্গীত সমূহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আশা করি গুণমান্তেকগ্রাহক গ্রাহক, সংপথ-পান্থ স্বস্বসম্প্রদায়িজন সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধেই "বিবেকের দান" সংগৃহীত হইলে সুসময়ে এবং ছঃসময়ে পরমোপকার সাধন করিবে। সঙ্কল্পবাঞ্ছাকল্পতক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থকারের সংসংকল্প সিদ্ধ হউক। ইতি—

২৬শে ভাজ, রবিবার, সন ১৩৪৩। শ্রীধাম বৃন্দাবন, পুরানাসহর। শ্রীরন্দাবনধাম নিবাসি-কাব্যতীর্থভক্তিভূষণোপাধিক শ্রীঅভূলকৃষ্ণ ভাগবতশান্ত্রী (ভূতপূর্বব শ্রীবৈঞ্চবদর্শন শান্ত্রাধ্যাপক।)

### শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং।

২২ নং, কৃষ্ণদাস পালের লেন, সিমুলিয়া, কাঁসারীপাড়া।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় সমীপেযু—

আপনার "বিবৈকের দান" নামক পুস্তকখানির পাণ্ড্লিপি আংশিক পাঠ করিয়াছি। যাহা পড়িয়াছি তাহাতেই মনে হয় যে, আপনি ছ্রাহ ভগবত্ত্ব সহজে যাহাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভগবদাশীর্বাদে সে চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে। আপনার এবস্বিধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি ভক্তসমাজে আদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি। ভগবচ্চরণে ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি। অলং পল্লবিতেন

> প্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার। ১৮।১১২

These pages contain spontaneous outbursts of powerful divine feelings which have from time to time come across the devotional heart of Sreeman Panchanan Roy. All the sentiments expressed herein are charmingly melodious and highly poetical as if they are the products of genuine inspirations imparted to the author from High above. Every line appears to me to speak a volume of spiritual philosophy moulded into most beautiful meters musically framed and formed. Most of the lyrical lines may be considered as powerful eloquence of a God-devoted soul which I doubt not will infuse the similar feelings in the hearts of the readers.

These songs are brilliant specimens of genuine poetry which raises our souls to the highest realm of spirituality propounded and propagated by Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu—The Abatar of Nadia. Almost all the sonnets are most attractive, fascinating and appealing to the hearts of thoso who have devoted themselves to the devotion of our beloved God Sree Gauranga (Sree Radha-Krishna combined). I hope and firmly believe that any heart susceptible to high feelings of religion cannot but be moved by perusal of this sacred work composed by Sreeman Panchanan Roy of Lohagara, Jessore.

Rasik Mohan Vidyabhus Baghbazar, Calcutta,

আজ এই ধর্মবিপ্লবদিনে সর্বভামুখী ধর্মালোচনাপদ্ধতির সাধারণ জনস্থাম পদ্ধা একান্ত অভীন্দিত, কিন্তু দারিজাদি বিপ্লুত দেশে সেই ধর্মাক্ষেত্র নৈমিষারণ্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেও ধর্মনিষ্ঠ-ধর্মাচার্য্য ঋষি হল্ল ভ, আবার ঋষিপ্রাণ রাজ্যি তভাধিক। অত এব সাধারণ জনস্থাম, স্থললিত ছন্দোবদ্ধ ধর্মগ্রন্থাধ্যয়নই ধর্মালোচনার বিশিষ্ট পদ্ধা অবশিষ্ট।

তকাশীরাম দাস কৃত মহাভারত তদানীস্তন দেশবাসীর ধর্মাসুষ্ঠান সহায়করপে যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন অন্তাপি জাজলামান। এই মহাভারত গ্রন্থ বছবিধ স্ক্ষাতিস্কাতত্বে পূর্ণ থাকায় বেদচত্ইয়ের তুলাই ছর্বোধ এবং ইদানীস্তন-জন-সাধারণ উহার সামঞ্জন্ত বিধানে অসমর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলারসমাত্রাশ্রিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সরস করিয়া অনুদিত থাকিলেও সূল্যাধিকা জক্মই হউক বা অক্স কোন কারণেই হউক সাধারণের আয়ন্তের বাহিরে। ভক্তকবি বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাস বর্ণিত সরস শ্রীকৃষ্ণলীলামূতও অধুনা তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্ত। '

এই গ্রন্থানিতে শ্রীশ্রীগোর-কৃষ্ণলীলারসাশ্রিত বৈষ্ণবদর্শন অতি সরল ও স্থারসছন্দে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রোক্তগ্রন্থানি অজ্ঞানোপহত দরিদ্র দেশবাসীর ধর্মালোচনা ও ধর্মামুষ্ঠানের সময়োপযোগী সহায়ক হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

আমি শ্রীমং পঞ্চানন রায় মহাশয়ের এই উল্নেরেজন্ম প্রশংসা না করিয়া পারি না। তাহার এই উদ্য সফল হউক ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ইতি--

কাব্যত্রীর্থোপাধিক শ্রীতরণীকান্ত শর্মা অধ্যাপক—সারঙ্গাবাদ চতুষ্পাঠী।

এই গ্রন্থকার শ্রীমান্ পঞ্চানন রায় আমার পরম স্নেহের পাত্র। আমি ইহার সরল ব্যবহারে ও শান্ত্রান্ত্রসন্ধিংশুবৃত্তিতে অতিশয় শুখী হইয়াছি। শ্রীমানের একান্ত অনুরোধে এই গ্রন্থের আগ্নন্ত পড়িয়াছি ও যথাশক্তি সংশোধন করিয়াছি। শ্রীমান নবীন লেখক, অবশ্য আমিও একথা স্বীকার করি, কিন্তু তার নবীনা লেখনীর নর্ত্তন ভঙ্গীতে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণেরও বিশায় ও আনন্দের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ বিশ্ববিত্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তথাপি পরাবিত্যালাভের জন্য তার এতাদৃশ অমুরাগ বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। বাঁহারা "শ্রীবৈষ্ণব ধর্মো" অনভিজ্ঞ হইয়াও তদ্বিজ্ঞতার অভিমান করেন তাঁহাদের এই গ্রন্থ পাঠে অভিশয় উপকার হইবে। আমি সর্বসাধারণকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অন্থরোধ করি। যুক্তি ও প্রমাণে গ্রন্থখানি অপূর্বে হইয়াছে। আমরা নবীন কবির দ্বিভীয় কৃতিছের পানে চাহিয়া রহিলাম। আশীর্বাদ করি শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চক্র শ্রীমানের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান কর্মন।

শ্রীশ্রীগোরগোবিন্দপদাশ্রিভামুদাস শ্রীগোর গোপাল গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

I am highly grateful to my generous and high-minded masters Mr. H. Thompson, Mr. R. D. Ricketts and Mr. A. R. Martin of Messrs. Ralli Rrothers Limited, Calcutta, but for whose sympathetic, generous a renuous effort towards saving my service which was going to bid farewell to, owing to my unfortunate illness for a period of six morths, it would have been simply impossible for me to compose and publish the book which I think would not miss to give information to those whom it may concern about the Vaishnab Philosophy as preached by the Lord Gauranga, which is being well appreciated now even by the Western World.

Panchanan Roy.

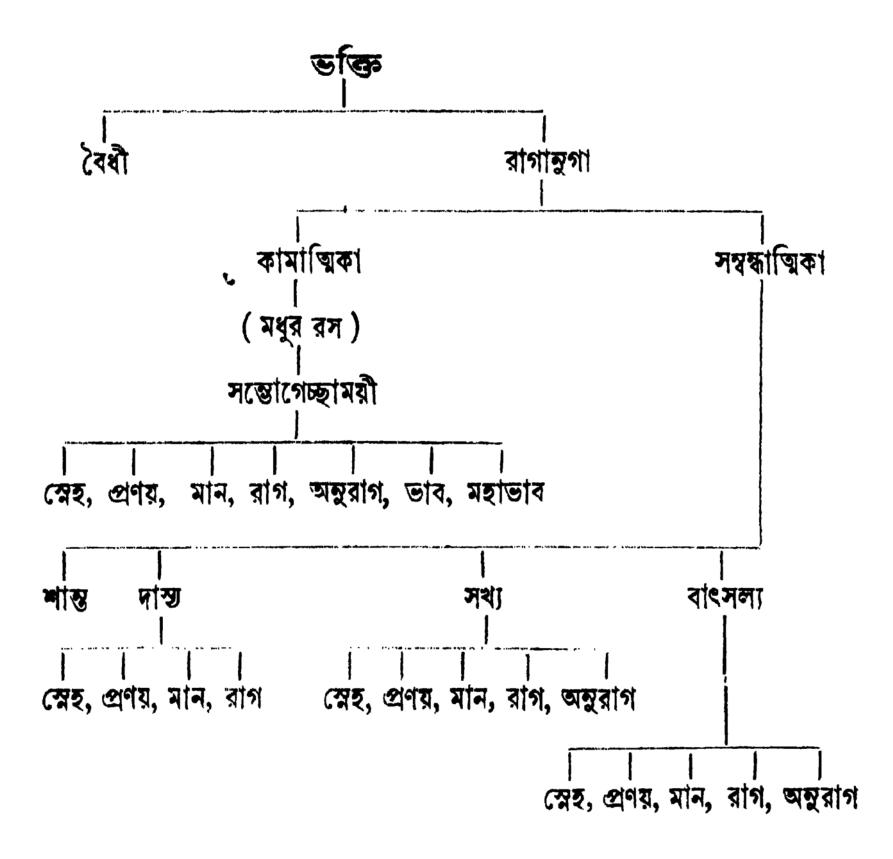

### बिबिक्ष्टिजनाउन्मात्र नमः।

"Ye Traveller who passes by.

As you are now so once was I,

As I am now so thou shalt be,

So be prepared to follow me."

—An Exclamation of a Departed Soul

from the Grave.

পারে যানি কেরে ভাই আয় চ'লে আয়, নেলা ন'য়ে যায় ওরে নেলা ন'য়ে যায় !

### অঞ্জলি।

গৌর আমার! নিতাই আমার! যেওনাকো ভুলে; छिल्टन भारत्र किवा व्यामात्र **নে**বে কোলে ভুলে ! ছিলাম স্থী ৰখন আমার মধুর বাল্যকালে, দেখ্তাম চু'ভাই সারা বিশে নাচ্ছ 'কৃষ্ণ' ব'লে; সাম্নে কোন বিপদ জেনে, নিতে আমায় বুকে টেনে, मृहित्य प्रित्य मिलन मूथ. ক'র্ভে ব্যথা দূর। ভেমনি ক'রে এস চু'ভাই বাজিয়ে মধুর স্থর॥ সংসার কারা বড়ই ভীষণ ভীত্ৰ জালাময়, শান্তি নাহি আন্তি ভরা, শয়ভানেরি জয়; ভাক্বো কুষ্ণে মনে করি, মারা মোহ আসে ঘেরি. হয়না ডাকা দীনস্থা. হই যে দিশেহারা। রক্ষা কর হে বিশ্বস্তর ! নাশি মায়া হরা॥

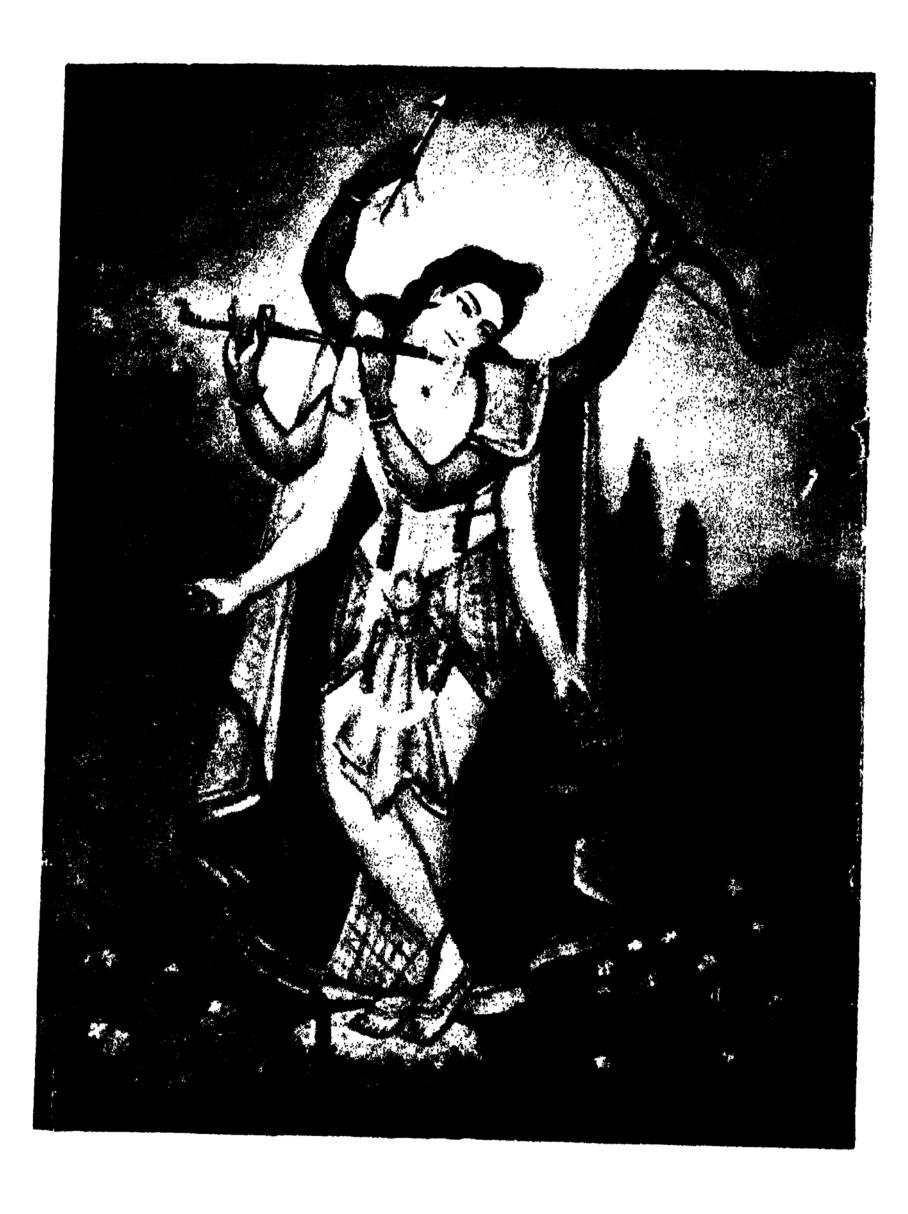

### গ্ৰন্থ-সূচী।

---

|           | বিষয়                |       |       | পৃষ্ঠা            |
|-----------|----------------------|-------|-------|-------------------|
| 5.1       | বাণী-বন্দনা          | •••   | •••   | 222               |
| <b>₹1</b> | প্রার্থনা            |       | •••   | 225               |
| 91        | নিরাশ-জীবনে সান্ত্রা | •••   | ***   | 770               |
| 8 1       | বেদনা-অৰ্ঘ্য         | •••   | •••   | <b>&gt;</b> >>    |
| ( )       | শামস্ক্র             | •••   | •••   | <b>&gt;&gt;</b> 0 |
| ७।        | জীব-সমূদ্য           | •••   |       | \$₹8              |
| 9         | দৃভামান্ জগং         | •••   | •••   | ऽ२१               |
| 61        | মায়া-মরীচিকা        | •••   | •••   | > 00              |
| à 1       | অনাদির আদি           | •••   | •••   | \$ <b>%</b> \$    |
| 701       | অধৈত গোসাই           | •••   | ***   | . , , , 9.9       |
| 55 i      | দয়াল নিতাই          | ***   |       | >98               |
| १५ ।      | বেদনা-বীথিকা         | •••   | • • • | ১৩৭               |
| 201       | প্রাণের নিমাই        | •••   | •••   | \$ <b>\$</b> \$   |
| 181       | ভক্তি-ঠাকুরাণী       |       | •••   | \$8\$             |
| 501       | নামের ঝুলি           | • • • | •••   | 262               |
| ७७।       | वः नी-भवनि           | •••   | •••   | 262               |
| 591       | সভ্যের জয়           | • • • | •••   | ১৬৬               |
| 361       | গোলোকধাম             | •••   | •••   | ১৬৭               |
| १७।       | কাতর আহ্বান          | ***   | •••   | <b>৯</b>          |
| २०।       | শেষ নিবেদন           | •••   | •••   | 390               |

# চিত্র-সূচী।

-1/0+5w-

|              |                                                                      | প্ৰষ্ঠা       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 51           | শ্রীশ্রীনন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর "হরে কৃষ্ণ—হরে" না | ম             |
|              | প্রচার ( শিল্পী—ভবেন )।                                              |               |
| २ ।          | উদীয়মান-সূর্যা ( শিল্পী—বলাই )।                                     | সর্ব্ব প্রথম  |
| 91           | <b>জী</b> শ্রীষড়ভুজ-নহাপ্রভু (শিল্পী—ত্রৈলোক্য)। · · · ·            | ౨             |
| 8 1          | সপার্ষদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের             |               |
|              | নিকট 'শ্রীমন্তাগবত' শ্রবণ—( ন্যুনাধিক ৪২৫ বংসরের প্রাচীন             |               |
|              | তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি )। ••• •••                                     | ২৩            |
| a 1          | ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীমরিত্যানন্দপ্রভুর 'নামনাহাত্মা' প্রচার ও            |               |
|              | জগাই-মাধাইকে উদ্ধান্ন ( শিল্পী—স্ববল )।                              | 89            |
| ७।           | ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নামমাহান্যা' প্রচার এবং চাঁদ-         |               |
|              | কাজীকে উদ্ধান (শিল্পী—প্রতুল)। · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ৬৭            |
| 91           | শ্রীপাট—সপ্তগ্রামে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর স্বহস্তরোপিত মাধবী-   |               |
|              | লতামূলে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর (শিল্পী—অমল)। · · ·                 | ۵٩            |
| 61           | শ্রীবৃন্দাবন-গমনকালীন ঝারিখণ্ডের বন-পথে শ্রীশ্রীমশ্মহ। প্রভুর        |               |
|              | ব্যাছ্রকে 'কৃঞ্চনাম' প্রদান ( শিল্পী—অঙ্গনা )।                       | 252           |
| ۱ھ           | শ্রীর্ন্দাবন-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর দিব্যোনাদ  |               |
|              | অবস্থা ( শিল্পী অঙ্গনা )।                                            | 202           |
| > 1          | শ্রীধাম—পুরীতে সমুদ্রের নীল-বারি দর্শনে 'যমুনা' ফুরণ হওয়ায়         |               |
|              | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্র-বক্ষে ঝম্প-প্রদান ও সমাধি       |               |
|              | (শিল্লী—অঙ্গনা)৷ ··· ···                                             | <b>\$8</b> \$ |
| 22.1         | জী শ্রীমমহাপ্রভুর শ্রী শ্রীএজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গনকালে                 |               |
|              | তাঁহাতে মিশিয়া 'লীলা' সাঙ্গকরণ ( শিল্পী—গোকুল )। · · ·              | 789           |
| <b>३</b> २ । | শ্রীদামসুবলাদি-ব্রজ্বালকগণ সহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও            |               |
|              | তথায় যজ্ঞপদ্ধীদিগের আগমন (শিল্পী—অঙ্গনা)।                           | <b>۵۵</b> د   |
| 701          | শ্রীশ্রীযুগল-মাধুরী (পরিবর্দ্ধিত: শিল্পী—তৈলোক্য)। · · ·             | 292           |
| 184          | ত্রীত্রীকৃষ্ণের রাসলীলা (পরিবর্দ্ধিত: শিল্পী—স্থরেন্দ্র)। …          | २०৯           |
| 5e 1         | অন্তগামী-সূর্য্য ( শিল্পী—অঙ্গনা )।                                  | সৰ্বশেষ       |

#### শ্রীশ্রীগুরুগোরাকৌ জয়তঃ।

### মঙ্গলাচরণম ।

যদ্জন্ম পোষণং প্রাপা পশ্যামি ভুবনত্রয়ং। সর্বিপূজাত্যাং ধ্যাং মাত্রং তাং ন্মামাহ্ম্॥ "পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম: পিতাহি প্রমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ॥ অথওমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎ পদং দর্শিতং যেন তল্যৈ শ্রীগুরুরে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাক্যা। . চক্ষুক্নীলিভং যেন তল্মৈ ঐগ্রেরে নমঃ॥ বন্দে গুরুনীশভক্তানীশ্মীশাবতারকান্। তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈত্যুসংক্ষুক্রম্॥ তং জীমৎ কৃষ্টেত্যাদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্। যস্যান্তুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্রিং সন্তব্রেং স্থু<mark>খম্</mark>॥ वत्म बैक्किकिकिश्वानिकानितम् मरशिक्ति। भारता प्रभावत्य किर्धा निक्त निक्त करमायूर्ण ॥ মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা নায়্য়া যঃ স্কৃত্যদঃ। ত্সাবিতার এবায়মদৈহাচালা ঈশ্রঃ !! অদৈতং হরিনাদৈতাদাচার্যাং ভক্তি-শংসনাৎ। ভক্তাবভারমীশং ভুমদ্রৈভাচার্যামাশ্রয়ে॥ গদাধরপণ্ডিতঞ্চ তথা শ্রীবাসপণ্ডিতম। গৌরভক্তান্ কল্লতরন্ মহাপতিতপাবন্।ন্॥ মহোদয়ান্মহাভাগবতান বিষ্ণুস্বরূপিনঃ। भश्यमित्रिता बत्म प्रयानृन् अभ्यापायकान्॥ পঞ্চরাত্মকং কুদ্রং ভক্তরপসরপ্রুম্। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ শ্রীমান্রাসরসারস্তী বংশীবটভটস্থিত:। কর্ষন্ বেণুস্থনৈর্গোপীর্গেপীনাথঃ গ্রিয়েংস্কনঃ॥ শ্রীরামং রেবতীকান্তং প্রেমানন্দকলেবরম। त्रोहित्यः ভজেদেनः कृष्धजिल्छानात्रकम्॥

বস্থদেবস্থতং দেবং কংসচানূরমর্দনম্। দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্। সানন্দং স্থন্দরং শুদ্ধং ঐক্স্থিং প্রকৃতেঃ পর্ম রাধেশং রাধিকাপ্রাণবল্লভং বল্লবীসূত্র । রাধাদেবিতপাদাক্তং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্॥ नवीननी त्रम्णामः नी लन्नी वत्र लाहनम्। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥ ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যস্তহেতবে। বিশেশরায় বিশায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ॥ নুমা বিজ্ঞানরপায় পরমানন্দরপিনে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ॥ নমঃ পাপপ্রনাশায় গোবর্দ্ধন্যয়চ। পুত্নাজীবিভাস্তায় তৃণাবর্তাস্থহারিণে॥ नीलार्थनम्याभः यत्नामा-नम-नमनम्। গোপীকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্॥ কেশ্ব ক্লেশ্হরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ! পরমানন্দ! মাং সমুপ্তার মাধব॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্ভরো॥ প্ৰমেৰ মাতাচ পিতা স্থমেৰ, স্থানের বন্ধু হ সংগ সমেব। হমেব বিদ্যা দ্রুবিণং হমেব, ত্বমেব সর্ববং মম দেবদেব॥ হ্রমক্ষরং প্রমং বেদিত্ব্যং, তম্যা বিশ্বস্থারং নিধানম্। ত্বমব্যয়: শাশ্বতধর্মগোপ্তা, সনাতনত্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ षमानिष्मवः शूक्रयः शूक्रांग-স্তুমস্য বিশ্বস্পরং নিধানম্। বেন্ডাসি বেলক পরক ধাম, হয়। ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বার্যমোহগ্রিব রুণঃ শশাকঃ, প্রজাপতিন্তুং প্রপিতামহশ্চ। নমো নমন্তেহন্ত সহস্রকুর:, পুনশ্চ ভূয়োখপি নমো নমন্তে॥ নমঃ পুরস্তাদ্থ পৃষ্ঠতন্তে, নমোহত্ত তে সর্বত এব সর্বা:। অনস্তবীৰ্য্যামিতবিক্ৰমস্তুং, সর্ববং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বব:॥ পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্থ পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন স্বংস্থােহস্তাভাধিকঃ কুতােহনাে, লোকত্রয়েংপ্যপ্রতিমপ্রভাব:॥ তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে স্বামহনী শ্মী ভাম্। পিতেব পুত্রস্য সথেব স্থাঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্ছসি দেব সোঢ়ুম্॥ यः बन्ना वरूराञ्चक्रप्रमक्ष्यः स्वरंखि पिरेताःस्रोत-र्वि ऐतः मात्रभवकारमाभनियरेनगीयस्य यः मामगाः। ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যস্তি যং যোগিনো, যস্যান্তং ন বিহ্নঃস্থ্রাস্থ্রগণা দেবায়তক্রৈ নমঃ॥"

"এতেশ্চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ইক্রারিব্যাকুলং লোকং মৃঢ়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ঈশ্বঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচিচদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোবান্দাহিতায় চ। জগদ্ধিতার কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈত্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

কৃষ্ণ কেশ্ব কৃষ্ণ কৃষ্

'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিয়ল দিনীশক্তিরশ্বা দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতত্যাথ্যং প্রকটমধুনাতদ্বরঞ্চৈকামাপ্তং, রাধাভাবদ্রাতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়েবা সাদ্যো যেনান্ত্রমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞাস্যা মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-ভদ্তাবাত্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিক্ষো হরীন্দুঃ॥"

হরিদাস কহে থৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে, আরস্তে তমঃ হয় ক্ষয়।
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাঁশ।
উদয় হইলে ধর্মা কর্মা মঙ্গল প্রকাশ।।
তৈছে নামোদয়ারস্তে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণ পাদে হয় প্রেমোদয়।।
শ্রীশ্রীচৈতন্ম চরিতামৃত অস্তালীলা—
তৃতীয় পরিচেছদ।

হরেণাম হরেণাম হরেণামৈব কেবলম্। কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বুহন্নারদীয়পুরাণং।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু॥

### প্রস্তাবনা।

ওঁ নমো ভগবতে কৃ**ষ্ণা**য়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈত্রতা প্রভু নিত্যানন্দ 🕒 জয়াদৈতচক্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 🗐 জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিশ্বনাশ অভীষ্ট পূরণ॥ "আজাসুলম্বিতভূজো কনকাবদাতৌ, সংকী র্ত্তনৈকপিতরো কমলায়তাকো। বিশন্তরো দিজবারী যুগধর্মপালো, বন্দে জগৎপ্রিয়করে করুণাবভারে।। অনপিত্ররাং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতে।জ্জলরসাং সভক্তিভায়ং। হরিঃ পুরট স্থন্দরত্বাতিকদম্বসন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন:॥ বহাপীড়াভিরামং মুগমদতিলকং কুওলাক্রাস্তগঙং. কঞ্জাক্ষং কন্মুকণ্ঠং স্মিতভূভগমুখং স্বাধরে গুস্তবেণুং। শ্যামং শান্তং গ্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়স্ত্যা, বন্দে বৃন্দাননস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং ॥ শ্রীদানদানস্থানস্থোক কঞ্চার্ভন্। গোপীম ওলমধাত্তং রাধিকা প্রাণবল্লভম্ ॥ नातायनः नमक् छः नत्रिक्व नरताख्यम्। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ব্যাসং বসিষ্ঠনপ্তারং শক্ত্রে: পৌত্রমকল্মধম্। পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণুবে। নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরোহরি:। অভাললোচন: শস্তুর্ভগবান্ বাদরায়ণ:॥

ওঁ নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কুফায় বেধসে 1 ব্রান্যালেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যে সনাত্রম্ বাঞ্ছাকল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিম্বুভা এবচ। পতিতানাং পাবনেভাগ বৈশ্ববেভাগ নমো नवजनभवविद्यापना उत्रां अभाग বদননয়নপদ্মৌ চারুচক্রাবতংসো। অলক-তিলক-ভালো কেশবেশপ্রফুল্লো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচক্রো॥ বসন-হরিত-নীলো চন্দনালেপনাসে মণিমরকত দীপ্তো সর্ণমালা প্রযুক্তো। কনকবলয়হস্তো রাসনাটপ্রেসক্তো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রে।। অতিপ্রমধুরবেশো রঙ্গভঙ্গিভিঙ্গে ° मधुत्रभृज्ञनशास्त्रो कुछलाकीर्वकर्गा। নটবরবররম্যে নৃত্যগীতাতুরক্তো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রে।॥ विविध छनविष्ठा वन्मनी एसे स्ट्राटिंग মণিময়মকরালোঃ শোভিতাকে। স্কুরত্তো। স্মিতনমিতকটাক্ষো ধর্মাকর্মপ্রদত্তো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রো॥ कनकमूक्षेष्ट्राष्ट्री श्रु श्रिश्टाखू वि श्रादेशी সকলবননিবিষ্টো স্থন্দরানন্দপুঞ্জে। চরণকমলদিবাে। দেবদেবাদিসেবে। ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃঞ্চন্দ্রৌ॥ অতিস্ত্রলিভগাত্রো গন্ধমাল্যৈরিরাজৌ কতিকতিরমণীনাং সেব্যমানো স্থবেশো। মুনিস্থরগণভাবের বেদশাস্ত্রাদিবিজ্ঞো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রো॥ অতিস্থমধুরমূর্তেন ত্রফদর্প প্রশাস্থে স্থুরবরবরদৌ দ্বৌ সর্ববসিন্ধি প্রসাদৌ। অভিরস্বশমগ্নো গীতবাদ্যো বিতানো ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রো॥

व्यगमिनगमगातो रुष्टिमःशतकात्वी वयमि नविक्तातो निज्यक्तावनत्त्री। भमनज्यविनात्नी भाभिनस्रात्रयस्त्री जक जक्रज् मत्ना त्र वाधिका-कृष्कत्त्र्यो॥"

### ভূসিকা 1

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ !

আমা ছেন নগণ্য মহাপাতকার বিরাট বৈশ্ববদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে যাওয়া সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ বৈশ্ববদর্শনরূপ অনস্ত অসীম সাগরের কোথায় কোন রত্ন কি ভাবে পুরুষিত আছে তাহা আমার গ্রায় সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত ভূবুরীর অমুসন্ধান পূর্বক বাহির করা একেবারেই অসম্ভব; তত্রাচ অধমতারণ কলুধনাশন অবতারী কলিযুগণাবনাবতার শ্রীশ্রীমশ্মহাপ্রভু যথন আমায় আহ্বান ক'চ্ছেন এবং আপনারা যথন আমায় আকর্ষণ ক'চ্ছেন তথন সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত হ'লেও শ্রীশ্রীগোরস্থন্দর ও নিত্যানন্দস্থন্দরের কৃপায় এবং আপনাদের আশীর্বাদে কথকিৎ কৃতকার্য্য হইবার ভরসায় ও ধন্য ও পবিত্র হইবার লালসায় এই তুরুহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'চ্ছি।

সর্ববপ্রথম আমার পরমারাধ্যতমা গর্ভধারিণীর শ্রীচরণে আমার গভীর হ'তে গভীরতম অন্তর প্রদেশ হ'তে প্রণাম জানাচিছ। ত্রৎপর আমার পরমারাধ্যতম স্বর্গগত পিতৃদেবের শ্রীচরণে আমার উচ্ছ্যুসময় ও আবেগভরা প্রণাম জানাচিছ। তৎপর ভবকর্ণধার শ্রীশ্রীশুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণাম জানাচিছ। তৎপর নিত্য লীলা প্রবিষ্ঠ সমস্ত মহাভাগবতগণকে, দেবদেবীগণ সহ আব্রশক্তম পর্যাস্থ শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত জীবনিচয়কে ও সমস্ত বস্তুকে অসংখ্য প্রণাম জানাচিছ। তৎপর নিত্যপার্থদগণ সহ শ্রীভগবানকে আমার ব্যবাপূর্ণ প্রণাম জানাইয়া ও মাতৃ পিতৃ পদধূলি এবং নিধিল বৈষ্ণব পদধূলি সর্ববাঙ্গে মাধিয়া আমি বন্থ বিহঙ্গবং এলো মেলো স্থরে আমার বন্য ভাষায় বন্য গান গাছিতে উত্ত হ হ'চিছ, ভা'তে স্থর মান বা লম্ম কিছুই বাক্বার সম্ভাবনা নেই, আশাকরি সেজক্ত আপনারা সকলেই আমাকে মার্জনা ক'রবেন্ —

ওগো সে ছিল একদিন যেদিন আৰু স্থূনুর জভীতে মিশে গেছে—যখন আমি এই বিখের প্রতি অনুপরমানুই যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভালিত দেখ্তে পেডুম্—কোন দিন বা দেখেছি পূর্বেদিক কি যেন কি এক নৃতনরাগে রঞ্জিত ক'রে স্বর্গদেব তাঁর তরুণের স্থায় অরুণ সার্থীকে সম্মুখে রেখে উদিত হ'চেছন, কোন দিন বা দেখেছি চন্দ্রদেব তাঁর অনস্ত অফুরস্ত সৌন্দর্য্যের ধারা অসীম নীলাকাশে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে এক অভূতপূর্বে নৃতন রসে প্লাবিত ক'চেছন, কোন দিন বা দেখেছি নিজ্বলা প্রকৃতি যেন তাঁর প্রিয়তম বঁধুর যুগ্যুগান্তর অদর্শনে বিরহ্বাথা সহু ক'র্তে অসমর্থা হ'য়ে জক্স্মাৎ ঝিল্লী রবে ক্রম্কন পরায়ণা হ'চেছন, কোন দিন বা দেখেছি যোর ভ্রম্যাচছন্ন নিশিধিনীর কোলে সৌন্দর্য্যময়ী থছোত্যালা নেচে নেচে উড়ে প'ড়ে কালো যে তাদের প্রিয়ত্ম তাই জানাচেছ, কোন দিন বা দেখেছি দিক্বধুগণ জগৎ

বঁধুরে তাদের মনের মত ক'রে সাজাবে বলে কদম্ব, পলাশ, বৰু, শেফালী, যূই চামেলী, মল্লিকা, মালতী, বকুল, কফলার, পদ্ম প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্পভারে অবনতা হ'চেছন, কোন দিন বা দেখেছি পাপিয়া, দোয়েল, কোয়েল, ময়ুর, চন্দনা, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না প্রভৃতি নানা রং বেরং এর বিহঙ্গদ নানারূপ অঙ্গভঙ্গিমা ছারা ও ষড়জ,ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি নান। স্থরের কাকলি ঘারা ঐভগবানেব অভিসার গীতি গাইছে, কোন দিন বা দেখেছি সোতিষনীগণ কুল কুল তানে জগৎকে তাদের মরমের ব্যথা জানিয়ে দিয়ে পাগলপারা হ'য়ে কারপানে যেন ছুট্ছে, কোন দিন বা দেখেছি স্থলনা, স্ফলা, শক্তশ্যামলা পৃথিবী আমার দিক্ হ'তে দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত্রে তার বেদনাভরা বুকে স্মিত শ্যামল শস্তের ভার নিয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেছন, কোন দিন বা দেখেছি অমাবস্থার খোর অন্ধকারাচছন রজনীতে অসংখ্য নক্ষত্ৰ থচিত অসীম বিস্তৃত চন্দ্ৰাতপতুল্য নালাকাশ ঝল্মল্ক'রে বিশ্ব-শিল্পীর ৰিচিত্র কারুক্ট্রোর পরিচয় দিচেছ, কোন দিন বা দেখেছি আকাশের গায়ে নবজলধর সমূহ ধরিত্রীর ব্যথাভ্রা বুকে বর্ষণ ক'রে তাঁকে একটু শীতল ক'রে তাঁর ছঃথের একটু লাঘ্ব ক'র্বে ব'লে বর্যণ ক'র্তে উত্তত হ'থেছে, আবার কোনও দিন বা দেখেছি নক্ষ সঞ্জিত মেঘমালার কোলে কত বলাকা উড়্ছে আর প্রণয় কাতর দৃষ্টিতে বিরহী বিরহিনীর পানে চেয়ে চেয়ে ব'ল্ছে—"ওরে ভোরা চোথের জলে আর বুক ভাসাস্নে, সামরা তোদের ব্যথার ব্যথী, সামাদের প্রাণে ত' সার সহা হয়না, ভোদের প্রাণাপেকা প্রিয়তম স্থত্তকে পাবি! পাবি! অমন ক'রে আর কাঁদিসু নে!" তথন আমি ভাব্তুম ৬গো না কানি আমার শ্যামস্কর যেন কতই স্থলর, কতই মহান্ ! যিনি এই রম্য বিশ্ব রচনা ক'রেছেন। আজ সে ভাব আর নেই, মন মাতঙ্গ নানা কামনা বাসনায় মত হ'য়ে আমায় কলুষিত ক'রে দিয়েছে। আমি সেই স্বর্গায় জ্যোতিঃ আর দেখুতে পাইনে, ঐ জ্যোতিঃ যেন চিরকালের তরে আমাথেকে বিদায় নিয়েছে এবং আমিও ঐ প্রাণ মাতান বিশ্ব-শিল্পীর কথা সঙ্গে সুলে গোছ। এখন কেবল ব্যধার পর ব্যধা এসে আমায় আক্রমণ ক'চেছ, আর সেই বাধার কথা কা'কেও জানিয়ে আমার ব্যধার একট লাঘৰ ক'রবো ভারও উপায় দেখ্ছি না, কারণ কেউ কা'রো হুঃথ বোঝেনা। আজ যদি বাল্যকালের ঐ প্রিত্র ও মহানু ভাব আমার থাক্ত' তবে আমার এই মর্ম্মান্তিক বেদনার রাতে সেই সব স্বর্গীয় ছবি দেখে ও উত্তালতরঙ্গমালা ও কেন পূর্ণ অসীম সাগরের ধারে গিয়ে অথবা অভিনৰ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীসহ বিরাট পর্বতমালা व्यवलाकन क'त्र व्यामात नाथात कथिकि लाघर क'त्रूम्, याक् मि कथा, मि ব্যথার গান গেয়ে আর কোনই লাভ নেই, কেউ ত' আমার ব্যথা দূর ক'রভে পার্বেনা, তবে নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে আমি যে "ব্রিক্রেক্সেক্স ক্লোক"

পুস্তকথানি আপনাদের সাম্নে উপস্থিত ক'চিছ তার মূল থবর কি. কোণা থেকে কি ভাবে এই পুস্তকথানি কুড়িয়ে পেলুম সেই সম্বন্ধে কিছু আপনাদের জানাব' বলে এই ব্যথার গান একটু গাইলুম মাত্র—

—এই মর্মান্তিক বাপার দিনে যথন আমি বাপার তীব্র যন্ত্রনায় ছট্ফট্ কচিছ এবং ব্যথা সমুদ্রের কোনও কুল কিনারা না দেখে হতাশ হ'য়ে মৃত্যু ন্ত দীর্ঘ নিশাস ফেল্ছি আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ নয়নে এর পানে ওর পানে চাইছি আর মনে মনে ভাব্ছি—ওগো আমি মহাপাতকী হ'লেও ঠাকুর যে আমায় হরিনামে ম'লবার জন্ত ও তাঁর বাণী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট বহিবার জন্ম আমান্ত প্রেরণা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাত'হ'লোনা আমার—আমার জীবন যে রুপায় গেল এবং আরও ভাব্ছি যে আমার শ্রীগৌরস্কর ও নিতাইস্করের ত' অধম পণ্ডিত সবার উপরই দয়া ছিল, আমাহেন নরাধমের উপর কি দয়া হবেন ! তখন নিত্যানন্দের অভেদমূত্তি অ।মি ঐ বিশ্বশিল্পীকে প্রাণের সহিত না ডাক্লেও, তাঁকে ভাল না বাস্লেও তিনি আমার ব্যথার কিঞ্চিৎ লাঘন ক'র্বার জন্ম তাঁর করুণার ছুইছন্ত প্রসারিত ক'রে কামনা বাসনার ধূলি মাটী সহ আমাকে কোলে ভুলে নিলেন আর ব'ল্লেন "ওরে ভার ভয় নেই—সামি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার ক'র্তেই তো আমার বিশ্বে আসা !" এই অ:খাসবাণী পেয়ে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হ'লুম। একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে না হ'তেই দেখি যে শ্রীগৌরস্থন্দর আমাকে কভ কথা কইতেই না স্থুক্ত ক'রে দিলেন এবং জগৎকে সেই সব জিনিষ পরিবেশন ক'র্ভে ব'ল্লেন। তাই আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান মাধায় ক'রে দন্তে তৃণ ধরে তারই মাদেশাসুযায়ী "ব্বিত্রেকের সোলা সংজ্ঞা দিয়ে এই পুত্তকথানি ব্দাপনাদের ঘারে নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি, আশাকরি কামনা বাসনা মাধা আমার স্থায় অসৎ পাত্রের ভিতর দিয়ে হরিনামরূপ অমৃত পরিবেশিত হ'লেও আপনারা ভাহা সাদরে গ্রহণ ক'রে অংমার ক্যায় চিরঘ্নিত, চিরলাঞ্চিত ও চিরপদদলিতকে তার তাপিত ও দশ্ধ প্রাণে একটু শাস্তির ধারা বর্ষণ ক'র্বেন, সেজস্থ আপনাদের নিকট আমি চিরকু ভজ্ঞ থাকিব, আপনারা এ অধমকে ফিরাবেন না !

> ইতি— আপনাদের স্নেহাকাখী— বুষ্ধুবুদ্যসামূলস দীনহীন কাসাল পঞ্চানন।

### শ্রীবলদের বিভাতুরণ প্রদত্ত শ্রীক্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী।

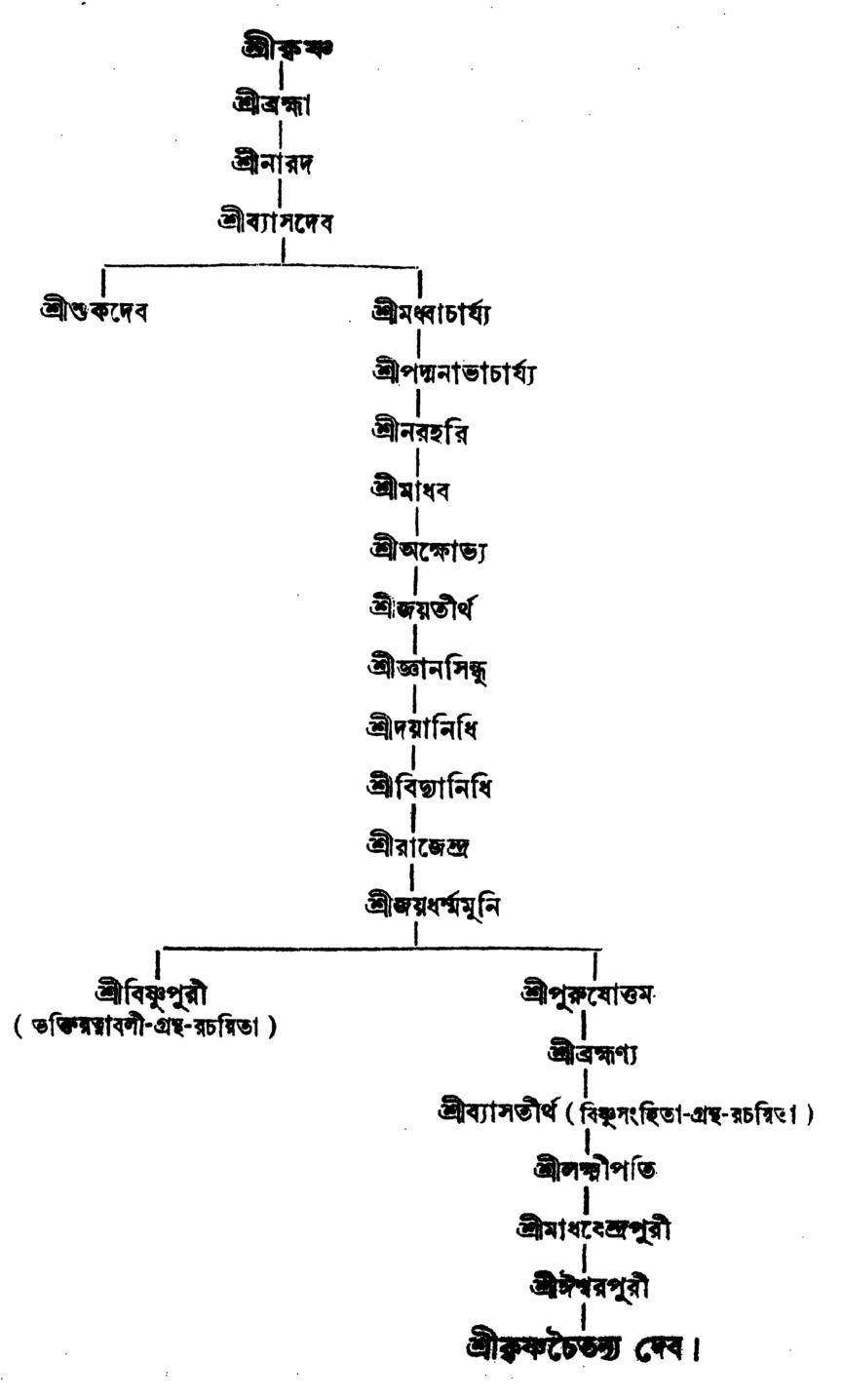

### बीरिक्यवनर्गन मन्नरम मः एकर्थ वार्तनाहना।

কর্ণপূরং কবিং বালং চাকরোচ্চপলং শুভং। যংকুপা তমহং বন্দে কুফটেডগুসজ্ঞকং॥

শ্রীবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা না থাকিলে উপলক্ষভাবে মল্লিখিত কবিতাবলীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইতে পারে এই আশক্ষায় আমি সংক্ষেপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীগোরস্থলেরের শ্রীচরণকুপাপ্রার্থী হইয়া ও আপনাদের আশীর্কাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার ভিতর বহু ভূল ভ্রান্তি থাকিতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেজক্য আশা করি আপনারা দয়াপ্রকাশে অধমের ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহের উপাসক তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বিশ্বব ধর্মের বলা হয়। নিখিল শ্রীভগবংস্বরূপ ব্যাপ্তম হেতু বিষ্ণু নামে কথিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম = ধ্ব ধাতু মন্ অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে ধারণ ও পোষণ করে তাহাই ধর্ম।
তাহা হইলে "বৈষ্ণবধর্মের" বাৎপত্তিগত অর্থ হইল যে, যে ধর্মের উপাস্ত শ্রীভগবান
বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহ।

বৈষ্ণবধর্ম সার্বজনীন ধর্ম। অনেক প্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে

মূল চারিপ্রকার
সম্প্রদায়,
তাহার শাখা
নির্ণয় এবং
শ্রীন্রীপ্রোড়ীর
সম্প্রদারের
উপাস্থা ও
তৎপ্রাপ্তির

শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমাধ্ব ও শ্রীবিফ্র্ন্থামী-সম্প্রদায় বহু পুরাতন।
আরও ছুইটী সম্প্রদায় আছে তাহারও এখানে উল্লেখ করিতেছি,
যথা—শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীগোড়ীয়-সম্প্রদায়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূই
শ্রীগোড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কেবলমাত্র শ্রীদশাক্ষর ও শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের উপাসনা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। দেশকালাতীত জগংকারণের সহিত পরিচিত
হইবার চেষ্টাই সাধনা। কেবলমাত্র শ্রীগোড়ীয়-সম্প্রদায়ই শুদ্ধাভক্তি
দ্বারা শ্রীভগবানের সাধনা করেন। শ্রীব্যাসতীর্থের শিশ্ব শ্রীলক্ষ্মীপতি

এবং তাঁহার শিশ্ব শ্রীমাধবেক্সপুরী, এই শ্রীমাধবেক্সপুরীই শ্রীষ্ট্রপুরীকে দীক্ষা প্রদান করেন যাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূ দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগোড়ীয় বৈক্ষব-সম্প্রদায়ের উপাস্ত শ্রীশ্রীরাধাক্ষক্যুগল।

প্রীরামানুত্র-সম্প্রদার শ্রী হইতে, প্রীনিমার্ক-সম্প্রদার প্রীসনক হইতে, প্রীমাধ্ব-সম্প্রদার প্রীত্রন্ধা হইতে এবং প্রীবিষ্ণুম্বামী-সম্প্রদার প্রীক্ষত্র হইতে প্রথম বীত্রমন্ত্র লাভ করেন। প্রীগোড়ীয়-সম্প্রদার প্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদার হইতে বাহির হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জ্রিজীসমহাপ্রভু। রাগমার্গে ব্রজের উপাসনাই ইহাদের সাধনা। শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের শাখা।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বস্তু কি এবং পরষ্পার কিরূপ সম্বন্ধ সূত্রেআবন্ধ ইহা সইয়া সকলেই বিচার করিয়াছেন। জীবের সঙ্গে জীভগবানের কি সম্বন্ধ बीर, अन्नर छ তাহা বলিতে পিরা জীরামান্ত্র বলিলেন যথা 'ধাক্তরানি'। আমরা व्यक्तित्र मर्था প্রভাক জীব একটা একটা ধাক্ত এবং প্রীভগবান আমাদের লইয়া ग्यम् । 'ধাক্সরাশি'। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় বৈতাবৈত্রবাদী। তাঁহারা বলেন জীব ও ভগবানে প্রথম ভেদ বৃদ্ধি থাকে, পরে সাধনার শেষে অভেদ ভাব প্রতীতি হয়। শ্রীমাধ্ব ও শ্রীবল্পভার্চার্য্য-সম্প্রদায় জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সেবক ও সেব্যভাব সকল সময়ে বর্ত্তমান বলিয়া থাকেন। এীগোড়ীয়-সম্প্রদায় এী শ্রীমশ্বহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথাবলম্বনে বলেন যে জীব এবং ভগবানের মধ্যে অচিস্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বর্ত্তমান। জীব যুগপৎ ব্রন্ধের সঙ্গে ভেদ ও অভেদ। জগতে 'আমি' ও 'আমার' পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। 'আমি' পদার্থটী ঈশ্বর বা ত্রন্মের সহিত তাদাত্মাপর হইলে তাহাকে নির্বাণ মুক্তি বলে। 'আমার' পদার্থটী ঈশ্বরের সহিত তাদাত্মাপন্ন হইলে প্রেমভক্তির প্রমসাধ্যতত্ত্ব ভগবংসেবারূপ মৃক্তি লাভ হয়। এইটা হইতেছে গৌড়ীর বৈষ্ণবের বিশেষত। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা শ্রীশ্রীচৈতস্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন:---

> "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণের ভটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

কৃষ্ণ সূর্য্যের স্থার স্বপ্রকাশ অথবা অলিড অগ্নির স্থার স্বপ্রকাশ, কারণ আমরা এই গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই:—

> "ঈশরের তত্ত্ব থৈছে অপিত অপন। জীবের শ্বরূপ থৈছে কুলিঙ্গের কণ॥"

জ্ঞানিত জান্নির যতদূর পর্যান্ত নিজের সীমা অর্থাৎ জ্ঞানিত জান্নি যতদূর বিস্তৃত—
তন্মধ্যে সমস্তই পূর্ণ চিদ্বাপার। তাহার বহিম গুলে ইহার কিরণ বিস্তৃত হইরাছে।
কিরণটা স্বরূপ শক্তির অমুকার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অমুকার্য্যর মধ্যে
অবস্থিত কিরণকণ সকল তাহার পরমাণু। জীব সকল সেই পরমাণু সমূহ। অথবা
বলা যাইতে পারে কিরণ ও কিরণকণ-সমূহ সূর্য্য হইতে বহির্গত হইরাও যেরূপ
পূর্ব্যেই থাকে সেইরূপ জীবশক্তিস্বরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণের পরমাণু সদৃশ জীবনিচম কৃষ্ণ সূর্য্য হইছে নিঃস্ত হইরাও অপৃথকভাবে অবস্থান করে। যদিও এইরূপভাবে জীব অপৃথক ড্রোচ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ-লাভ করতঃ তাহাদের সীমাবদ্ধ
মন ও বৃদ্ধি লইরা কৃষ্ণ হইতে নিত্য পৃথক থাকে। এই স্বত্তই জ্রীগৌরস্থানর

বলিয়াছেন যে জীব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিভাই বৃগপং জেলাভেদ তর বর্তমান। জীব চিছস্ততে গঠিত, অভ্যন্ত অমুস্বরূপ বলিয়া চিংবলের জভাবে মায়াবশযোগ্য। জীবের সন্থায় মায়াগন্ধ আদে নাই, জীব মায়ার পরতন্ত্ব। কৃষ্ণকে ভূলিয়াই জীবের তুর্দেশা শ্রীশ্রীচৈভশ্যচরিতামৃত-গ্রন্থে উক্ত হুইয়াছে:—

"কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ। অভএব মায়া ভারে দেয় সংসার ছঃখ। কভূ স্বরগে উঠায় কভূ নরকে ভূবায়। দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।"

গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ক্রৈবধর্ম" নামক পুস্তকে জীবের পতন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে আমরা চিং ও জড় জগতের অথবা बोख्य श्रान বিরজাও প্রকৃতির মধ্যবর্তী যে ডট সেখানেই অবস্থান করিতে-নির্ণয় ও ছিলাম। মারাতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা মায়ার খেলার প্রবৃত্ত **७९मय**(क বিচার। যেখানে ভূত, ভবিষ্যুং কাল নাই, নিত্যবর্ত্তমান কাল হইয়াছি। সেখান হইতে "মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতে যখন বহিমুখিতা লক্ষিত হয় তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই এই জন্মই 'অনাদি বহিমুখি শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও আমরা শ্রীশ্রীগোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতস্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে তাঁহারা বলিতেছেন "আমি কুষ্ণের নিত্যদাস," এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থাশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিদীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগবাসনা করায় তাঁহার মায়াপ্রবেশ হয়। মায়াপ্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কাল গণনার অগ্রেই বহিন্মু খতা ২ওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা হয়; যেহেতু তাহা মায়িককালের পূর্বে হইয়াছে। জীব মায়ামুশ্ধ হইয়া কৃষ্ণশ্বতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন।"

আমাদের প্রীধাম নবদীপ বা শান্তিপুর নিবাসী যে সব গোস্বামীপাদ আছেন এ বিষয়ে তাঁহাদেরই জীচরণ আমি বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদেরই মতাবলম্বনে লিখিতেছি যে অনাদিকাল হইতেই আমরা কৃষ্ণবিমুখ। এই অনাদি শক্ষ্যীর অর্থ আমরা সিদ্ধ অবস্থার পূর্বের কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না কারণ আমাদের মন ও ইক্সিয়াদি সকলই সীমাবদ্ধ। যাহা হউক স্বরূপতঃ আমরা জীকৃষ্ণেরই দাস এবং তাঁহারই তাঁহাশক্তি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই তবে অপুবলিয়া আমরা মায়াবশযোগ্য। এ কথা পূর্বেও বলিয়াছি। আমাদের অপুতাবশতঃ আমরা কোনদিনই কৃষ্ণসেবাতংপর ছিলাম না বা বিরক্ষা ও প্রকৃতির সন্ধিস্থলে ছিলাম না। প্রিক্রীকৃষ্ণাস কবিরাক্ত গোস্বামিপাদও আমাদের নিত্যবদ্ধ জীব বলিয়া ক্রীক্রিকেন্ডচরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা:—

बीयवश् विदर्भनः। "নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহিমুখ। নিত্য সংসার ভূঞে নরকাদি ছংখ॥ নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ পার্ষদ নাম ভূঞে সেবাস্থা

শান্ত্রকারেরা বলেন সে থামে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না তাই সে থাম হইতে পত্ন কিরূপ সম্ভব তাহা আমার বৃদ্ধির অগোচর। প্রীপ্রীগৌড়ীর মঠের ভক্তগণের যেরূপ মত যদি ঐরূপ কোন অর্থ হইত তবে প্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাশর তাঁহার গ্রন্থের কোনও না কোনও স্থানে ঐরূপ ব্যাখ্যা দিতেন। শান্ত্রের অনেক জায়গায় 'অনাদি' শব্দর অর্থ 'অনাদি'ই, অফু অর্থ নয়, তবে কেন এখানে অক্সরূপ করিব ? শাস্ত্রোক্ত শব্দগুলির স্বরূপ ও মুখ্য অর্থ করাই ভাল, গৌণ অর্থ করার আবশ্যক কি ? অবশ্য শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ধ্যানন্তিমিত মানসনেত্রে এই কথার অর্থ যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই অর্থ ই জীবের কল্যাণের জফ্য বলিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ চিস্তা করিয়াই তিনি সম্ভই ছিলেন কিন্তু সকলের সাধনা ত' একরূপ নয় তাই অফ্যান্ত সাধকগণের মত প্রকাশ করিলাম। পাঠকপাঠিকাগণ যে মতটা তাঁহাদের সাধনার অমুকৃল বলিয়া মনে করিবেন সেই মতটাই লইতে পারেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। সাধনায় অগ্রসর হওয়া লইয়াই কথা।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার এই জগৎ উদ্ভূত হইরাছে যাহাতে জীব কর্মের স্ক্র সংস্কারসমূহ নষ্ট করিয়া ভাহাদের প্রভূ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারে।
লগৎ কালনিক
না সভা গ
শালনিক
না মান না । ইহার প্রধান কারণ এই যে বিরাটমনে জগৎরূপ
পরিত্রাণের
ভগার একমাত্র কল্পনা বিভামান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ শর্ম হইতেছে।
আমাদের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিমন সমন্তীভূত বিশ্ব-মনের সহিত আমাদের শরীর
ও অবয়বাদির আয় অবিচ্ছেত্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। এই জ্ফাই বাঁহার মায়াতে
এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে ভাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যস্তর নাই। এই কথা
দৃঢ়ভাবে সকলের মনেই অন্ধিত করিয়া রাখা কর্তব্য।

যাহাইউক যাহা বলিতেছিলাম—সমস্ত বৈশ্বব-সম্প্রদারের আচার্য্যগণ সাধনায় যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভগবদ্বস্ত যেরূপভাবে অমূভব বা দর্শন করিয়াছেন সেইরূপ ভাবেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমরা মূক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এবং শাস্ত্রযুক্তিও যথেষ্ট দিতে পারি যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতৈভক্ত দেব যে ব্যাহার বৈশিষ্ট।

অজ্ঞা ভক্তির পথ জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন ভাহাভেই বিশেষভাবে রুসের ভোগ আছে মাত্র অক্তথা অষ্টান্স যোগ ও জ্ঞান যোগেত'রসের

ভোগ আদৌ হরনা তবে জ্ঞানমিশ্রা, কর্মমিশ্রা বা যোগমিশ্রা ভক্তির প্রাপ্তি সারপ্য, সালোক্য, সাষ্ট্রী ও সামীপ্য মুক্তিতে রসের কিছু আস্বাদন আছে। শ্রীমশ্বহাপ্রভূ বলিয়া গিয়াছেন:—

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥ উপাসনা ভেদে জ্ঞানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তাতে দিয়েত উপমা॥"

অতএব সুর্য্য তাতে দিয়েত উপমা ॥" একই ব্রহ্ম বস্তু তিন রূপে তিন প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশ পান। জ্ঞান যোগী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করার পর ব্রহ্মের কুপার ব্রহ্মে লীন হন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য দেব এই যোগ পুনরুদ্দীপিত করেন। তিনি বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই ব্যক্তি ও অভেদ। জ্ঞান যোগ, নিকাম কর্মদারা চিত্তগুদ্ধি ঘটিলে পর কর্ম, সন্ন্যাস করিতে হয় অপ্তাঙ্গ যোগ তদস্তে জ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন। জ্ঞান সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান ও ভক্তি যোগ मय (क লাভ হয়। জ্ঞান লাভান্তে জ্ঞানসন্মাস পূর্বক জ্ঞান যোগী কৈবল্য আলোচনা লাভ করেন। অষ্টাঙ্গযোগী কুল কুণ্ডলিনী জীব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া গুহুদার হইতে জীবাত্মাকে স্থ্যুমা নাড়ীর ভিতর দিয়া চালিত করিয়া মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্র এই ষ্টচক্র ভেদ করাইয়া একেবারে মস্তকের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত সহস্রার পদ্মে পরম শিবের সহিত মিলন করাইয়া দেন। শাস্ত্রকারগণ সাধকগণের এই মৈথুনের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত ব্ৰহ্মেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি আনন্দঘনবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সিন্ধু শ্রীশ্রীশ্রাম স্থুন্দরের সাক্ষাৎ কার লাভ ও সেবা লাভ করিয়া কুতার্থ হন ও পরাশান্তি লাভ করেন। জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তের কাহারও সিদ্ধিলাভান্তে আর এই জরামরণ যুক্ত সংসারে আসিতে হয় না। বৈশ্ববগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া চুইটী বস্তু আছেন। ভাঁহারা ছুইজনেই জীব হাদয়ে অবস্থান করেন। জীবাত্মা যতদিন মুক্ত না হন ততদিন কুপালু পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যোনি ভ্রমন করেন। ব্রন্মের ঘনীভূত অবস্থার কথা শুনিয়া আমরা যেন চমকিয়া না উঠি। সাংখ্য যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি ঘনীভূত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। বীব্দে একটা শক্তি নিহিত আছে মাত্র। সেই বীব্দের শক্তি পৃথিবী হইতে উর্বরাশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। আর যিনি ব্রহ্ম তিনি যে ঘনীভূত হইয়া সাধকের হিভার্থে আকার ধারণ করিবেন তাহাতে কি আশ্চর্য্যের

বিষয় থাকিতে পারে ? প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী হইতে ও প্রত্যেক ধর্ম হইতেই

সার অংশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিছুই উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতেই কর্তব্য নয় ভবেই

সম্পূর্ণ ভাবে জিনিষের অভিজ্ঞতা জয়ে, নতেং বিজ্ঞান বলিয়া যে বস্তু ভাহা সাভকরা জসম্ভব। তবে ত্বে পাড়দিলে যেরাপ চাউল পাঙ্যা যায়না তত্রপ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাতেই সফলকাম হওয়া যায় না। আইইডিডগ্রুচরিতামৃত প্রস্থে আইইমগ্রহাপ্রভূ

णिकरीय नाववात गर्वका। "এই সৰ সাধনের অভি ভুচ্ছ ফল।

कृष छक्ति विदन छाहा बिट्ड नाइत वन ॥"

कांनरयात्रीरमन घटक माना आस्त्रित कांन्र यश्किकर। न्याहे क्रिया माशा मद्दक कीराजा किंदूरे वर्णन ना। कैंद्राजा वर्णन उक् লভ্য জগৎ মিথা। মোটের উপর নান্তিকেরা ভির সকলেই ব্রহ্মকে মানেন। माखितकरा रत्नन त्मरू दिलन, त्मराजितिक दिलन भागर्य नारे। छारात्मत्र छर्क কোন মতেই দাড়াইতে পারেনা। যাহা হউক সূল, সূক্ষ ও কারণ এই ভিনটী সর্বাইয়া দিলে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই নির্ম্মলানন্দ। এই আনন্দই অভিগ্রানের স্বরূপ। আভগবানকে লাভ করা সহজ সাধ্য নহে। ব্রহ্মা ভাগবতে বলিয়াছেন—"হে প্রভু ভোমার মহিমা যাঁহারা বলেন আমরা জানি তাঁহারা জাতুন, অধিক বলিব কি আমার মন, শরীর ও বাক্য এ ডিনের গোচরে ভোমার মহিমা নাই।" আমাদের ভূতময় চক্ষুতে ভূতময় সব জিনিষ দেখা যায় কিন্তু চিন্ময় জিনিষ দেখিতে হুইলে দিব্যচকু, প্রেমচকু চাই। এই প্রেমচকু লাভ করিতে হুইলে সর্বাগ্রে আমাদের চাই সর্বজীবে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া। কোনও প্রাণীকেই হত্যাকরা ড' কর্ত্তব্য নয়ই এ কথা যাঁহার প্রদর্মে বিন্দুমাত্রও প্রেম আছে তিনি সহজেই তাহা স্থানরক্ষম করিতে সম্পূর্ণভাবে অহিংসা সাধন করিতে পারিলে 🕮 গুরুদেবের কুপার প্রেম-চকুর বিকাশ হয়। যজুর্বেদ ৬৮।১৮ বলিভেছেন—"মিত্র স্থাইং চকুষা সর্বাণি कृषानि नमीत्म।" এইक्छ म विवरत सामात्मत्र नकलात्रहे मृष्टि तांका कर्खवा। व्यत्नक मृत्य की विवाह क हमूबाना तथा यात्र ना। व्यन्तिक यत्र बाना विवाह हन्न म्हिताश क्रम्राथका स्वा चत्राश थ ठिक स्था यात सा । धून स्वा क्ष्म वाता आनम-স্থরাপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান কুপা করিয়া সেইয়াণ চকু দান করিলে **তবে সেই সব আনন্দশ্বরূপ জিনিব দেখিতে পাওয়া যার। আকাশ,** 

ৰপ্ৰাকৃত হাৰা। পাহাড়, জল, বাতাস, অন্ধি, মৃতিকা, জীব, জন্ত ইত্যাদি বে সমস্ক মন্ত্ৰ এই পৃথিবীতে আছে অপ্ৰাক্ত ত্ৰীবৃন্ধাবনে তাহার সকলই আছে।

পার্থকা এই যে সেধানকার সব চিম্মর, এশানকার সব ভূতমর। জীভগবানের কুণা লাভ করিতে পারিলে ভূলোকেই শোলোক দর্শন হয় এবং সাক্ষাৎ জীলোবিশের লীলার প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।



ভাগৰত করে পাঠ পণ্ডিত গদাধর। সপার্যদ ভাবণ করে দেব বিশ্বস্থর ।

কর্মযোগ সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। নিকাম কর্মযোগে চিত্ত জি ঘটে মাত্র। যখন জাগতিক কোনও স্থুখ হঃখে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না সেইটীই চিত্ত জির অবস্থা। কর্মযোগ জারা ব্রহ্মলোক পর্যান্ত প্রাপ্তি হয়। পুলা ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তে অবভরণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুলা মর্ত্তালোকং বিশস্তি" এই কথা আমরা শ্রীগীতাশাস্ত্রে দেখিতে পাই। এখানে আর একটী কথা বিলি বেখি হয় অপ্রাস্কিক হইবে না যে আমরা কোনও জনমে নিদিষ্ট কয়েকটী

কর্মহোগ সহজে শুগলাচনা। বাসনার জক্ম জন্মগ্রহণ করিয়া আবার নৃতন অনেকগুলি বাসনা পৃথিবীতে আসিয়া করি। তাহাতেই বারবার আসা যাওয়া করিতে হয় যেরূপ একটা ধাক্ষে বহু ধাক্যবৃক্ষ ও বহু ধাক্য বাবংবাব নব

উৎপাদিত ধাক্স রোপণের দ্বারা হইয়া থাকে। কর্মযোগে উপনীত হুইতে হুইলে পরপুর ভিন্টী সোপান অভিক্রেম করিতে হয়। প্রথম্ভঃ ফলাকাজ্ঞা বৰ্জন, দ্বিভীয়তঃ কৰ্তৃহাভিমান পরিত্যাগ এবং অবশেষে ঈশ্বরে সমস্ত ফল মর্পণ। ভাগা হইলে দেখা গেল যে আসজি রহিত হইয়া ফলাকাজ্ঞা বৰ্জন কবিয়া কৰ্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাঁহাবই কার্যা সাধন ক্রিভেচি এইকপ মনে ক'বতে হইবে। সিদ্ধিও অসিদ্ধিতে নির্বিকাব থাকিতে হইবে। এইরূপ-ভাবে ঘাঁচাবা কর্মা কবেন তাঁহাদের চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। সেই কর্মা ভাঁহাদের দেহের বাপাব বলিয়া মনে হয় মাত্র। কর্ত্তব্য বৃদ্ধিব প্রেবণায কর্ম ও কশ্মযোগ একবস্তু নহে। প্রথমোক্ত কার্যো ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে। যাহা কিছু কর্ম সকলই সত্তঃ, বজঃ ও তমঃ গুণের প্রেরণায় সানিত হইতেছে এব আমবা দ্র্যামাত্র এইকপ মনে কবিতে হইবে। এগরপভাবে কার্যা নাকরিয়া কর্ত্তবাবুদ্ধির ্প্রবণায় কার্যা করিলেও অকুভকার্য্য হউলে অবসাদ অমুভব হউবে। কর্মযোগে শ্রীভগবানেব সহিত কর্মফলদাতারূপে সাক্ষাৎকার লাভ হয। অষ্টাঙ্গ ও জ্ঞানয়ে গে এই রপ কম্মদ্রারা প্রথমতঃ চিত্তের শুদ্ধি উংপাদন কবিতে হয়। ভক্তিযোগে এরপ কার্যাকরার প্রয়োজন হয় না। একুঞেব শ্বণাপর চইলেই আপনাআপনিই ভক্তের সব কার্যা এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়। থাকে। সে জন্ম সভন্ত চেষ্টা কবিছে হয় না। যখন আনন্দ ব্যতীত সকলেরই অনুকুল বস্তু জগতে দেখা যায় না এবং সকলেরই প্রতিকৃল বস্তু ছঃখ দেখা যায় তখন আমরা কেন সর্বাকর্ষক আনন্দ, যাঁহাকে শান্তকারগণ 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়াছেন, সেই বস্তুব সন্ধানার্থ বাহিব হইবে না ? শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্মল আনন্দ স্বৰূপ, অনাবৃত চৈতিয়া। সুস্প্তিতে যে আনন্দ ভোগাইয় তাহাও অজ্ঞানের সহিত মিঞ্জিত আনন্দ। জালাব ভিতরে জল বহিয়াছে, ভৃষার্ত হইয়া আমরা জালার উপরে লেহন করিতেছি মাত্র। ভিতবেব বস্তুর অন্তসন্ধান আদৌ ক্রিভেছিনা, ফলে আমাদের তৃষ্ণা নিবাবণ হওয়া ত'হ্রেব কথা দিন দিন বৃদ্ধিই

পাইতেছে। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরামগুলে বাস ও শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধার সেবন এই পাঁচের যে কোনওটার অল্পসঙ্গ করিলেও ভক্তি লাভ করা ভক্তি লাভের যায়; একথা আমরা শ্রীশ্রীটেতক্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। যিনি মথুরামগুলে বাস করিতেসমর্থ হইবেন না তিনি অস্ততঃ মনে মনে মথুরামগুলে বাস করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশ্রামস্থলরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ সমস্ত সময়ে চিন্তা করিবেন। নিয়ত মৃত্যু ক্তিয়া করতঃ শ্রীশ্রীরাধাশ্রামযুগলমাধুরীতে সমস্ত সময় মন রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে সাধক নিশ্চিতরূপে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ইপ্তবস্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। তাই বলিয়া ভক্ত শ্রশানে বিশেষ কোনও কার্য্য না থাকিলে যাইবেন না কারণ শ্রশানে বারংবার যাতায়াতে শুক্ষবৈরাগ্য আসিয়া ভক্তের যুক্তবৈরাগ্যকে নষ্টকরিয়া দিয়া তাঁহার হাদয় অধিকার করিতে পারে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যদের যে ত্রন্মের কথা বলেন তাহা নির্বিবশেষ ব্রহ্ম। ভক্ত যে ব্রহ্মবস্তু লাভ করেন তাহা সবিশেষ ব্রহ্ম। নির্কিশেষ ব্রহ্মে কখনই একেবারে লয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নির্বাণ মুক্তি অসম্ভব কারণ জীব সত্তা চিৎকণ। অনাদি কাল হইতেই জীব আছে। কেহই জীব সৃষ্টি করেন নাই। মহাপ্রলয়ের পর মাত্র শ্রীভগবান কুপাপূর্বক জীবকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিজের নিক্ট আনয়ন করিবার জন্ম জীব সৃষ্টি করেন। কি করিয়া জীব অন্ম জিনিষের সঙ্গে শেশিবে ? বর্ত্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে কোন জিনিয়ের নিৰ্কান সহিত কোনও জিনিষ মিশাইলেও একেবারে মিশেনা, পরষ্পর পৃথক মুক্তির ধারণা সত্তা রাথিয়া থাকে। অতএব নির্কাণ মুক্তির কল্পনা সুধীগণ পরিত্যাগ যুক্তি বিরুদ্ধ। পূৰ্বক অন্ত পন্থা দেখিয়া থাকেন। আমি ব্ৰহ্ম হইয়া গেলাম, ব্ৰহ্ম ও আমাকে বুঝিলেন না আমিও ব্রহ্মকে বুঝিলাম না। অতএব এখানে উপাসনার পরিপূর্ণতা নাই। নিকটে থাকা যায় কভক্ষণ ইহা লইয়া কমিবেশী। উপাসনার মাত্র কমিবেশী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় উপাসনার পরিপূর্ণতা আছে কারণ সাধ্য ও সাধক পরষ্পার পরষ্পারকে বুঝেন। আরও শ্রুতিও বলিয়াছেন "যত্রত্বস্তু সর্কমাজ্মৈবাভূৎতৎ কেন কংপশ্রেং" অর্থাৎ "যে সময় সবই আত্মস্বরূপ হয় তখন কে কাহাকে দেখিবে ? এইজন্ম শুদ্ধা ভক্তির যাজনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অনেকে আত্মা ও প্রাণকে একই বস্তু বলেন। এরপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভূল।
আত্মা ও প্রাণ একেবারেই স্বতন্ত্র। সূর্য্যরশ্মি যেরপ সূর্য্যে থাকিয়া
আত্মা
কাত্মা
কাত্মী

কে মন বলে। সূর্য্যকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে ছায়া যেরূপ পশ্চাদিকে পতিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যাঁহারা সম্মুখে রাখিয়া চলেন তাঁহাদের পিছনে মায়া পড়িয়া থাকে। অভাপা মায়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে দেয় না। সমস্ত তত্ত্বই পরিষ্ণারভাবে বোধগম্য হয় যদি সাধু সঙ্গে জীবন তরণী বাহিয়া যাওয়া যায়।

যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তির অমুশীলন দারা পরতত্ত উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন মায়াবাদীর ভাষ্য প্রবণ না করেন। প্রীঞ্জীমম্মহাপ্রভু জনৈক ভক্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যখন ঐ ভক্ত মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। অনেকের মনে হয় যে জ্ঞান বা অপ্তাঙ্গযোগ বুঝি সহজসাধ্য ও উত্তম বস্তু দান করে তাই যাঁহারা সন্দিগ্ধ তাঁহারা ঐ সব যোগের প্রণালী সম্বন্ধে একটু আধটু ঐ সব যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা অবগত হইবেন যে ঐ সব যোগের সাধনা কলিহত জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কারণ আমাদের দেহ অপটু এবং মন অতিশয় চঞ্চল। আরও ঐ সব যোগের সাধনার ফলে যে আনন্দ আস্বাদন করা যায় তাহা শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা প্রভু জ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁহাদের আনন্দাস্বাদনের তুলনায় অনেক কম। শুদ্ধা ভক্তির এ কথা আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া আদৌ বলিভেছি প্রাপ্ত। না, শ্রীশ্রীমমহাপ্রভুর অপারকরুণায় বৈষ্ণবাচার্যাগণের শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া এবং এই বিষয় বিশেষভাবে চিস্তা করিয়া আমার ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই স্পষ্টভাবে লিখিতেছি। শ্রীশ্রীচৈতম্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাশয়ের মুখে বলাইতেছেনঃ---

> "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটা ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥"

ক্ষুত্র একটা রাজ্যের রাজার প্রতিনিধিকে আমরা কত সম্মান করি, তিনি
সম্মানিত হইয়া কত আনন্দ উপভোগ করেন আর যে কৃষ্ণ কোটা কোটা
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তাঁহার দাস হইলে যে আনন্দসিদ্ধুর আস্বাদন হয়
তাহা ত' বলাই বাহুল্য। 'আমি ভগবান'ও 'ভগবানের আমি'
ধর্ম, অর্ধ,
কাম ও মোক্ষ
লাভ ভল্কের
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পদদলিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ
নিকট অতীব
হয়।
তামময়ী অবস্থা প্রার্থনা করেন। আপনারা অনেকে হয়ত'
আমাকে বলিবেন যে ধর্ম-প্রচারক ধর্ম প্রচার করিবার পূর্কেব

নিজে ধর্ম আচরণপূর্বক উপযুক্ত চাপরাশ লাভ করিবেন নচেৎ তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের নিকট জানাইতেছি যে আমি প্রচারক হিসাবে আপনাদের কোন কথা বলিতেছি না, বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মুখনি:স্ত অমৃতময় উপদেশাবলী আমি যাহা প্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, শাস্ত্রাদি অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়া যে সামাস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও প্রেরণায় যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি সেই সব তত্ত্ব যথাসাধ্য নিষ্কেও পুনঃপুনঃ প্রবণ করিব এবং আপনাদের নিকট আপনাদের সেবক রূপে নিবেদন করিয়া আমার চিরদগ্ধ প্রাণে যাহাতে একটু শান্তি লাভ করিতে পারি এইজ্ঞ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। যাহা হউক যে বিষয় বলিতেছিলামঃ—

শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ-চৈভগুদেবের শীচৰণাশ্ৰিত ভক্তের প্রথম ও প্ৰধান কৰ্ম্বব্য সাম্প্রদায়িকভার মূলে কুঠারাঘাত করা।

যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত হইতে যাক্রা করেন তাঁহাদের নিকট আমার করযোড়ে অমুরোধ যেন তাঁহারা ভুলিয়াও শ্রীনন্দনন্দনে সন্দেহ না করেন ও কোনও ধর্মের নিন্দা না করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করেন নাই। আমি যেটা বুঝিয়াছি সেইটাই কেবলমাত্র ঠিক অন্ত সব কিছুই নয় এইরূপ ধারণা করা যে কতদূর বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক তাহা আর কি বলিব। একজন একজনের পিতা আর একজনের পিতামহ। এক ব্যক্তিই একই সময়ে পিতা এবং পিতামহ যদিও এই

তুইটী শব্দের অর্থ এক নয়। সেইরূপ নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি ইষ্ট বস্তুসকল স্বরূপতঃ এক। এ সমস্ত নিত্য ও অপ্রাকৃত চিন্ময় শব্দগুলির অর্থ এক নয়। তাই বলিয়া নিন্দা করিব কেন? নিন্দা করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে। ধরুন একজনের স্ত্রী আছে। যাঁহার স্ত্রী তিনি তাঁহার স্ত্রীকে দাম্পত্য রসে উপভোগ করিতেছেন। ঐ ব্যক্তির পুজ্র তাঁহার স্ত্রীকে মাতৃরসে উপভোগ করিতেছেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ তিনি সেইরূপভাবে একই বস্তু দর্শনাদি করিতেছেন। ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে ? শ্রীভগবানের অনন্তরূপ। যাঁহার যে রূপটা ভাল লাগে তিনি সেইরূপই উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈছ্র্য্যমণি যেরূপ নানা অবস্থায় নানা মূর্ত্তি ধারণ করে ভক্তবংসল শ্রীভগবানও ভক্তের বাসনামুযায়ী নানা রূপ ধারণ করিয়া আছেন। ভক্ত যখন যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি সেইরপেই তাঁহার নিকট আবিভূতি হন। কেহ ঞীভগবানকে সাকার, কেহ নিরাকার আবার কেহ বা নির্বিকারভাবে উপাসনা করিতেছেন যেরূপ জলকে জল, বরফ ও কুয়াসা এই ভিন অবস্থায় আমরা ইহা ভোগ করিয়া থাকি।

অনস্ত ও অসীম সাগরের সবটুকু কে দেখিতে পারে ? যাঁহারা ৺পুরীধাম হইতে

ক্রিভাগবানের

কর্ম নির্দিয়ে বাঁহারা বােষাই সহর হইতে দেখিয়াছেন ভাঁহারা বলিবেন যে

সমুদ্রে বিশেষ তরক্ষ নাই। বস্তুতঃ এই সব দর্শন ভ্রমযুক্ত।

যিনি যেখান হইতে দেখিয়াছেন তিনি সেখান হইতে যেরূপ দেখা যায়
সেইরূপই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে সমুদ্র এইরূপই
অক্সর্কপ নয় ভাঁহার কথা কে শুনিবে ? তিনি লােকের নিকট হাস্থাম্পদ
হইবেন মাত্র। গ্রীভগবান অচিস্তা, অব্যক্ত ও অনির্বহনীয়। ভাঁহার সম্বন্ধেও

দান্তিকের মত সাধনা না করিয়া কোনও কিছু বলা কখনও সমীচিন নয়।

আর শ্রীভগবান এইরূপ অক্যরূপে নয় ইহা বলা ত' কখনই বৃদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন :—

"যে যথা মাং প্রপায়স্তে তাং স্তাথৈব ভজাম্যহম্। •
মম বর্তানুবর্ত্তন্তে মনুয়াঃ পার্থ! সর্বৃশঃ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করুক না কেন সকামই হউক আর নিক্ষামই হউক আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সকাম যাহারা তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ভজনা করিলেও সর্ব্বপ্রকারে (ইন্দ্রাদি দেবরূপী) আমারই ভজন পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

সচরাচর আমরা অনেককে বলিতে শুনি "সোহহং", "আমিই সে", "আমিই ব্রহ্ম"; এরূপ ধারণা করা যে কভদুর গহিত তাহা "দোহহং" একটু বিশেষভাবে চিস্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে ধারণা সম্পূর্ণ প্রান্তিমূলক। আমার ছঃখ, কষ্ট, ভোগ, বিলাস, স্বার্থপরতা সবই পারেন। আছে অথচ আমি ব্রহ্ম হয়ে ব'সে আছি! বলা ত' আর কঠিন কিছুই নয়, মুখের কথা, বলিয়া ফেলিলেই হইল কিন্তু তাহা হইলে ত' আর আমাদের ত্বংথের অবসান হইবে না। "সোহহং" বলিলে ত' আর কোন কার্য্যই রহিল না এই লোভেও অনেকে "সোহহং" বলেন। তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তদমুযায়ী ভজন সাধন করিবার প্রয়োজন। তবেই ছংখের নিবৃত্তি হইবে, অশ্রথা ভীবও সচ্চিদানন্দ এবং শ্রীভগবানও সচ্চিদানন্দ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু একজন পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে আর একজন মায়াকে নিজের শাসনে রাখিয়া এই বিশ্ব একবার গড়িতেছেন আর একবার ভাঙ্গিভেছেন এই পার্থক্য। একদিন পথে যাইতে যাইতে এক কর্মকারশালায় গমন করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব একখণ্ড উত্তপ্ত

লৌহ মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিশ্বদের বলিয়াছিলেন 'ভোরা সোহহং সোহহং করিস্, আমার স্থায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ড মুখের ভিতর দে দেখিনি।" তাঁহারা সকলেই পশ্চাদ্পদ হইলেন। তখন স্বামিজী তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন যাহাতে তাঁহারা নিজে ব্রহ্ম না হওয়া পর্যান্ত এইরূপ দান্তিকের মত 'সোহহং' না বলেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন শিকাচার্গ্রব্যাহারা ভক্ত তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণব ধর্মাই প্রচার করিতেন। একদিন যখন মানসিংহ কোনও ব্যক্তির নিকট বৈক্ষবর্ধর্ম হইতে অহৈতবাদ মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন তখন

শঙ্করাচার্য্যদেব মায়াজল ও মায়ানৌকা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব কৌশলে কিরূপে অদ্বৈতবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আপনারা শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হইবেন।

জীব কখনই বেন্ধের সমকক্ষ হইতে পারেন না। ব্রন্ধের অংশ মাত্র।
পূর্বেও একথা বলিয়াছি। জীব যদি ব্রন্ধাই হইতেন তবে বিরাটরূপে সর্বব্যাপী
হইয়া মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা থাকিত না।
"বৃংহতে বৃংহয়তি" অর্থাৎ যাঁহার চেয়ে বৃহৎ আর হইতে পারেনা এবং যিনি
ক্ষুক্তকে বৃহৎ করেন তাঁহাকেই ব্রন্ধা বলে। সর্বব্রেই যদি ব্রন্ধা
লীব কথনই
ব্রন্ধের সমকক্ষ বিরাজমান তবে মায়ার স্থান ব্রন্ধের ভিতর ভিন্ন বাহিরে ত'
হইতে পারেন
আর হইতে পারে না ? এইজন্ম ব্রন্ধের মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত
লা।
হওয়া অসম্ভব। আবার দেখুন একখণ্ড মেঘ কি কখনও বিরাট
সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হয় ? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। তক্তপ
ব্রন্ধের দাসী মায়া ব্রন্ধাকে কখনই দলিত করিতে সমর্থা হয় না। বেদাস্কভায়্যে
উল্লেখ আছে:—

"মায়াবিস্থং বশীকৃত্য তং স্থ্যাৎ সর্ববজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যা বশগো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

অর্থাৎ "রুক্ষ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ।" মায়া জড়ময়ী ও চৈতক্সময়ী। যখন চৈতক্সময়ী তখন তাহাকে গুণমায়া বলা হয়। জড়মায়া চৈতক্সময়ী মায়ার বিকার। আরশীতে যেরূপ সমস্ত অঙ্গই বিপারীতভাবে প্রতিবিশ্বিত হয় তক্রপ চৈতক্সময়ী শোগণার।ও মায়া জড়মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় বিপারীত ও বিকৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জড়মায়াচ্ছয়। এই প্রপঞ্চ সেই চৈতন্যময়ী মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নচেৎ ইহার অক্তিম্ব সম্ভব হইত না। জ্রীভগবানের কৃপায় চক্ষুর উদ্বেষ হইলে সেই যোগমায়া রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

সে রাজ্যের নাম গোলোক। সেখানে জীভগবান নিজ পার্শ্বদগণসহ নিতা-লীলারসে মগ্ন আছেন। গোলোক হুইটী—একটা সর্বাপেকা উদ্ধাদেশে; সেখানে বিরহ ও মিলন ছইই আছে এবং যে স্থান হইতে এক্সিফচন্ত্র **बिवृम्मा**यम् । চৌদ্দ মম্বস্তর শেষে তাঁহার লীলাতরণী লইয়া ভূমগুলে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ভূমগুলস্থ লীলাস্থলীই শ্রীবৃন্দাবন রূপে প্রকাশ পান। একটা গোলোক আছে সেখানে বিরহ আদৌ নাই, নিত্য মিলন। বৈকুপ্তও ত্ইটী। একটার নাম মহাবৈকুণ্ঠ আর একটার নাম বৈকুণ্ঠ। শ্ৰীবৈকুণ্ঠ। শেষোক্ত বৈকুণ্ঠেই লক্ষ্মী নারায়ণ অবস্থান করেন। মহাবৈকুণ্ঠের চতুর্ত্ত যথাঃ---বাস্থদেব, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও প্রহ্যয়। গোলোকেও এই চতুর্তি বর্তমান। গোলোককে কৃষ্ণলোকও কেহ কেহ বলেন। সেখানকার অধিপতি বাস্থদেব বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বৃন্দাবন ও মথুরা এই গোলোকের তুইটা প্রকোষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেম ও তন্নিবিড়তর অবস্থায় মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ঞীরাধা এই নিত্য সিদ্ধ ও মহাভাব স্বরূপিনী এবং গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যুহরূপ। শ্রীনন্দ নিত্য মুক্ত যশোদা প্রভৃতি পিতৃবর্গ শ্রীক্ষের সন্ধিনী শক্তির ঘনীভূত মৃর্ত্তি। ভক্তগণের তত্ত্ব নিৰ্ণয়। শ্রীদাম স্থবল প্রভৃতি স্থাগণ ও নারদ, উদ্ধব প্রভৃতি দাস সমূহ ও ব্রজের লতা গুল্মাদি নিত্যমুক্ত জীব পর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্মদ। অর্জুনাদি ভগবৎ নিখিল পার্শ্বদগণও নিতামুক্ত জীব। কতকগুলি জীব কৃষ্ণধামে আকৃষ্ট হইয়া নিত্য সেবাস্থখাস্বাদনে মগ্ন আছেন আর কতকগুলি জীব (যেরূপ আমরা ) মায়া রাজ্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণই মায়াকে আদেশ দিয়াছেন যে যেহেতু জীব আমাকে ভূলিয়াছে সেই হেতু উহাদের আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্<del>য</del> একবার স্বর্গে উঠাইবে আর একবার নরকে ডুবাইবে। এইরূপ বারবার নাগাড়ি চুগাড়ি খাইয়া যদি ইহারা একবার আমার পানে চায়। তাই ভক্তেরা এই জগৎকে কারাগার স্বরূপ মনে করেন। মায়া এই সংসাররূপ কারাগারের কর্দ্তা। সে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় অত্যম্ভ ক্ষমতাবতী হইয়া জীব সচিচদানন্দ বস্তু হইলেও তাঁহাকে নানারূপ শাস্তি দিতে সমর্থা হইতেছে। এইরূপে নানা ত্বংখ কষ্ট ভোগান্তে ভগবানকে জীবের মনে পড়ে। অতএব জড়মায়াকেও ঘুণা করিতে নাই। মায়ার শরণাপন্ন হইতে হয়। যখন স্বরূপতঃ জীব নিড্য কৃষ্ণদাস তখন পাপীকে ঘূণা করিতে নাই কিন্তু তার কার্য্যটাকে ঘূণা করিতে रहेरव। य **७**क्क रहेरव मि जनमार्क जानवाजिरव। जात कार्ष्ट भक्क क्ह হইতে পারে না। সকলেই যে তাঁর বন্ধু কারণ সকলেই যে নিভ্য কৃঞ্চদাস।

এশব কথা অস্তুরে শ্রীকৃঞ্চকে প্রাণের ব্যাকুশতার সহিত স্মরণ করিয়া তিনি হুদয়ে স্কৃত্তি পাইলে তবে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়।

জীজীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন যে কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না, ্ অতএব যাহার যে মূর্ত্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে সেই মূর্ত্তির পূজা হইতে ভাহাকে বল পূর্ব্বক বিচ্যুত করা একেবারেই গর্হিত। <u> প্রীভগবানের</u> ্তবে কোনও মূর্ত্তি বিশেষে রসাধিক্য থাকিলে তাহা অতি বিনীত-বিভিন্ন প্রকার বিগ্ৰহ ও তাঁহার ভাবে ঐ সাধকের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে মাত্র। नमापद्र । সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি ঐ অধিক রসের মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয় তাহাতে কিছুই অস্থায় হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার শ্রীভগবানকে অস্থ একজন অস্থারসে আস্বাদন করিতেছেন তাহাতে বরং আমার আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য যেহেতু আমার প্রিয়তমকে অক্স একজনও ভালবাদে। কাহারও ধর্ম মন্দ বলা কৃখনও কর্ত্তব্য নয়। তবে সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ নবকিশোর নটবর দ্বিভুজ মুরলীধর ধীর ললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম যে রসাধিক্য আছে তাহা অন্তের কাছে যুক্তির সহিত বলা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা কোন রকমেই অমুমোদন করা যায় না। তবে যতটুকু আবশ্যক তাহা করিলে কোনও ক্ষতি হয় না वदः कन्गां श्रा।

তরুণ সাধকের পক্ষে তাঁহার মনকে বা ইষ্টনিষ্ঠাকে বেষ্টনী দিয়া একটু ঘিরিয়া না রাখিলে যেরূপ কোনও অনাবৃত শিশুবৃক্ষকে কোনও তরুণ সাধকের জন্ত দেখিতে পাইলে খাইয়া ফেলে তাহার দশাও তদ্রপ হয়। সভৰ্কভা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত' আমাদের অধীন নয়, নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে আমাদের সব সাধনাই যে হারাইতে হইবে। পডঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ ও ভূঙ্গ ইহারা এক একটী মাত্র ইন্দ্রের তাড়নায় যখন সর্বনাশ প্রাপ্ত হয় তথন আমাদের প্রশ্ন ত' উঠিতেই পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটা বস্তু পাঁচ দিক হইতে আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। অতএব আমাদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একাই সব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাই যে দত্তাত্রেয় অবধৃত নুপতি যহুকে উপদেশ করিতেছেন যে সর্প যেরূপ একা গমনাগমন করে আমাদেরও তদ্রপ চলা কর্ত্তব্য। আরও নানাভাবে একাই সাধনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নুপতিকে নানা উপদেশ করিয়াছিলেন। আমরা 'Landor's Imaginary Conversation' নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে 'Solitude is the Audience Chamber of God'। এইরূপ নানা আছে একাই

সাধনা করার উপদেশ লিখিত আছে। অবশ্য সংকীর্ত্তন সাতে পাঁচে মিলিয়া করিবে তাহাতে অনিষ্ট হইবে না। ঞীশ্রীমশ্বহাপ্রভুও বলিয়াছেন:—

> "অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর লীলা আস্বাদন। বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন॥"

একা কার্য্য না করিলে নানা জনের নানা মতে ভক্ত তাঁর ইচ্ছামুযায়ী ভক্তাজ সাধন করিতে সমর্থ হন না এবং তাঁহার অভীষ্টলাভে বঞ্চিত অধিকারী হন। ভক্ত সাধক অবস্থায় ব্রজে সিদ্ধ দেহে প্রীপ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবায় নিযুক্ত আছেন এইরূপ চিস্তা করেন। ইক্রিয়ে দ্বারগুলি ভগবং সেবাদ্বারা বদ্ধ করিয়া দিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তন সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য।

"গোবিন্দ ভব্দনে হয় সবে অধিকারী। কিবা শৃক্ত কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী॥"

জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের অধিকারী সকলে নয়। কৃষ্ণ ভজ্জনের বিরোধী বলিয়া যখন সব বৈষয়িক জিনিষ ত্যাগ করা যায় সেই হইতেছে প্রকৃত বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহা মিলিবে। আত্মসবার লেশমাত্র থাকিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয় না। কৃষ্ণ বংশীনাদে সাধনসিদ্ধ গোপীদের একটুখানি যাহা স্বজ্ঞাতীয় ধর্ম ছিল তাহারও ত্যাগ হইয়াছিল।

"অক্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভঙ্গন। না মাঁগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন শ্রীচরণ॥"

এইজগুই সকলের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করা স্থবিধাজনক। অবশ্য আমি বলপূর্বক কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণ ভব্জন করিবার জন্ম বলিতেছি না। অনষ্ট্রেক শরণ আমার কথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইয়া শ্রীগৌর-চরণা শ্রমই ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শ্রীগৌরভাবরাগে মনকে রঞ্চিত **শ্রীরাধাকৃ**ঞ লীলা প্রবেশের না করিলে ব্রজ্ঞলীলা মাধুর্য্য পূর্ণভাবে আস্বাদন করা অসম্ভব ৰার উপযাটন। কারণ শ্রীগোরস্থনরই আমাদের ব্রজন্থলাল স্বয়ং। তিনি জীবকে শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ম ও রাগমার্গে ভক্তি বস্তটা কি তাহা প্রচার করিয়া আমাদের ব্রজলীলামাধুরী আস্বাদন করাইবার জ্বন্ত করুণাপ্রকাশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধাভক্তি প্রচার না করিলে শক্তিহীন কলির জীবের যে কি ছরবস্থা হইত তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

নিষ্কামভাবে আমাদের সাধনা করা কর্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শদগণের

কার্য্য ও উপাসনা দেখিয়া আমরা সেবা শিক্ষা করি। 'ঠাকুর আমায় দাও' 'ঠাকুর আমায় দাও' এই রব দারা ঠাকুরকে ব্যস্ত করিয়া না ৰ্তহৈতুকী বা তুলিয়া "ঠাকুর আমার যথাসর্বস্থ লও এবং যথাসর্বস্থ লইয়া ি বিশ্বাম ভক্তি। তোমার শ্রীচরণে যাহাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় তাহাই তুমি ভোমার স্বভাবস্থলভ কুপাগুণে আমায় অজ্ঞান ও অবোধ জানিয়া করিয়া দাও" এইরূপভাবে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই কুপা করিবেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাস্থ, অর্থার্থী ও জ্ঞানীদের মধ্যে সকলেই সকাম। ব্রজ্ঞে রাধাকৃষ্ণ ধ্যান ও ভজন মাত্র নিশুণ ভজন। যে প্রেমময় দেহে শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ ভজন হয় সেবাকাজ্কায় সেই প্রেমময় দেহ পুষ্ট হয়। ভোজন না করিলে যেরূপ এদেহ থাকে না ভজন না করিলে সেইরূপ প্রেমময় দেহ থাকে না। সাধক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদারা ভাঁহার ইষ্টদেবকেই পরম নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবেন এবং অন্ত বিগ্রহকে কোনপ্রকার অনাদর না করিয়া **इंडे**एन दव <u>একান্তিকী</u> তাঁহার প্রিয় বিগ্রহের বিভিন্ন প্রকাশ মনে করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির निर्ध । সহিত প্রণাম করিবেন। ভক্ত চূড়ামণি হনুমান যে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্ত্রকে একনিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিতেন তাহা আমরা এই শ্লোক হইতে জানিতে পারি যথা:---

> "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্থং রামঃ কমললোচন:॥"

আপনারা যে ঘরে ঘরে আজ মধুর শাস্ত ও সৌম্য যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইতেছেন তাহার মূলে আমাদের শ্রীশ্রীগোরস্থলর। তাঁহার দানের স্থায় দান জগতে অতি বিরল, অতি বিরলই বা বলি কেন সেরপ দান গুল বিগ্রহের নাইই। শ্রীগোরাঙ্গদেবের পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সচরাচর দেখা থাইত না। যাহা বা প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল তাহাও শ্রীরাধা শৃষ্ঠা। নারায়ণ শিলাতেই বাস্থদেবের পূজা হইত। যেরপ আগমবাগীশ কালীমূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন করেন সেইরপ শ্রীগোরস্থলর রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন করেন। আমাদের শ্রীশন্মহাপ্রভূপ্রচারিত রাগমার্গে শুদ্ধাভক্তির যাজন খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া করিতে হইবেক, তবেই শ্রীশ্রীশ্রামস্থলরের অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। নচেৎ জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা ভক্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া ফেলিলে সব দিকই পণ্ড হইবে।

"দেখিয়ে না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না দেখে যৈছে সুর্য্যের কিরণ॥"

বহিমু খ ব্যক্তিরা বিষয়বিষরক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া ঐক্তিমূর্য্যর আলো দেখিতে পায় না, যেরূপ পেচক তাহার কোটরে থাকিয়া দিনের বেলায়ও অন্ধকার বলে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আলো দেখে। এক্সিঞ্চ নিতা কিশোর---नीनाम नैक्रक বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন, পীভাম্বর, নবীন নীরদবর্ণ। ও শীরাধার বিত্যুৎ শ্রীকুষ্ণে গিয়া স্থির হইয়াছে তাহারই নিদর্শন রূপ ও বয়স निकात्रण। পীতবসন পরিধান করেন। শ্রীরাধারাণী নিত্য কিশোরী—বয়স ১৪ বংসর ২ মাস ১৪ দিন অর্থাৎ ঐক্তিঞ্চাপেক্ষা ১ বংসর ৬ মাস ২৩ দিনের ছোট। পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী। গায়ের রং ললিভ হেম বর্ণ। কেহ কেহ বলেন গোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই নত, পীত বসন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীরাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে চক্র, পদ্ম, বজ্ঞ, অঙ্কুশ, যব ও শঙ্খ প্রভৃতি উনবিংশ চিহু বর্ত্তমান। শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের কাম ক্রোধাদি রিপু ছেদন করিবেন বলিয়া এক্ত্রীকৃষ্ণ চক্রচিহু ধারণ করিয়াছেন। ভক্তের মনোরূপ মধুকর যাহাতে ঐ শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া থাকিতে পারে সেইজ্বস্থ পদ্মচিহু। কৃষ্ণভক্ত যে সর্ব্বশক্রজয়ী তাহা ঐ ধ্বজ চিহেু প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তের নানাজন্মের পাপপর্বত বজ্ঞে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বজ্ঞ চিহু। মনরূপ মন্ত-মাতঙ্গকে ধরিয়া-রাখিবার জন্ম অস্কুশ চিহু। যব চিহু সমস্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্তির স্কুচনা করিতেছে ও শঙ্খ চিহু অর্থ এবং বিন্তাপ্রাপ্তিসূচক।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহার মন প্রাণ তাঁহার নাম, রূপ,
তথন ও লীলা কথা শ্রবণান্তর বাসনা বিহীন হইয়া তাঁহার
তথা ভক্তি ও দিকে ধাবিত হয় তাঁহারই শুদ্ধা ভক্তির শ্রদ্ধাবীজ অদ্ধ্রিত
তাহার মূল
ইতিহাস।
হইয়াছে জানিবে। তিনি তখন জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যদিগের নিকট
গিয়া প্রশাজিজ্ঞাসা দ্বারা ও শুক্রাষা দ্বারা সংসার সম্বন্ধে ও
অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সব জানিয়া লন। শ্রীভগবান অর্জ্কুনকে শ্রীগীতায়
এই কথাই বলিয়াছেন:—

"তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যস্তি তে জানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

জীব্রদা ও তৎপর জীনারদ এই শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্ত্তক। এই শুদ্ধা ভক্তির কথা জীকপিলদেবও তন্মাতা দেবছতির নিকট বলিয়াছিলেন এবং আসুরী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সাংখ্য যোগের কথা বলিয়াছিলেন। জীনারদ তাঁহার ভক্তি সূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন:—ওঁ সা কল্মৈ পরমপ্রেমরূপা—সা (সেই অর্থাৎ ভক্তি) কল্মৈ (কিং শব্দ ঈশ্বরের প্রতিবাচ্য) পরমপ্রেমরূপা— ( একান্তিক প্রেমন্বর্নণা); অর্থাৎ ভক্তি—'ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম-

স্বরূপা"। শ্রীশান্তিল্য ভাঁহার 'শান্তিল্যস্ত্রে' ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন:—'সা পরামুরক্তিরীশ্বরে' ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি) পরা (একান্তিকী) অমুরক্তিং— (অমুরাগ) সা (সেই ভক্তি); অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি একান্তিক অমুরাগের নাম ভক্তি। আচার্য্য শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন:—

> "অম্যাভিলাবিতাশৃম্যং জ্ঞানকর্মাছ্যনারতং। আমুকুল্যেন কৃষ্ণামুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভক্তি সম্পাদক বস্তু ভিন্ন অস্তবস্তুর প্রতি অভিলাষশৃন্ত হইয়া এবং কেবল জ্ঞানামুসদ্ধান ও নিতানৈমিত্তিক কর্মে (কেবল) প্রবৃত্ত না হইয়া প্রীকৃষ্ণ সম্বদ্ধি অথবা প্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অমুকূল অমুশীলন করাই উত্তমা ভক্তি। প্রীঞ্জীব গোস্বামীপাদ বলেন:—"ভক্তস্তদয়প্রবিষ্ট-ভগবংহ্যদয়বিগলয়ভূশক্তি বিশেষো হি ভক্তিঃ অর্থাৎ যে শক্তিবিশেষ ভক্তস্তদয়ে প্রবেশ করিয়া ভগবানের হৃদয়কে গলাইয়া দেয় তাহারই নাম ভক্তি। ভক্তি কখনই নষ্ট হয় না। যতচুকু ভক্তন করা যাইবে ততচুকুই মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তাহার তিলমাত্রও নষ্ট হইবে না। যতদিন সাধক অবস্থা থাকে ততদিন ভক্তি এশ্বর্যা মিঞ্জিত থাকে, সিদ্ধাবস্থায় কেবলমাত্র মাধুর্য্যের অমুভব হয়। পদ্মপুরাণে আছে:—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্থান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

অর্থাৎ কুফের নিমিত্ত যদি কেহ কদাচ পাপকার্য্য করেন তার সেই পাপ ধর্ম মধ্যে গণ্য হয়। আর যদি কেহ কুষ্ণে অনাদর পূর্বক ধর্মকার্যা করিতে তৎপর হন তাহা হইলে তাহার সেই ধর্ম ভাগী বৈক্ষব ও शृंश्य देवकावव শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় পাপ মধ্যে গণ্য হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া কর্ত্তব্য নির্দেশ। রাখি যে ত্যাগী বৈষ্ণবের প্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবার আবশ্যক নাই। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা বৈফবধর্ম পালন করিতেছেন ভাঁহাদের লোক রক্ষার জন্ম ভক্তি প্রাধাম্যকে ত্যাগ না করিয়া বৈদিক শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয় যথা শাস্ত্র:—"প্রতিষ্ঠিত করেৎ কর্ম ভক্তিপ্রাধান্তমত্যজন্"। ব্রজভক্তের কাছে ভগবানের ঐশ্বর্যা লুগু হয়। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমমণির নিকট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যা লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেরূপ প্রতিবন্ধক মণির জন্ম অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পায়। কৃষ্ণদেবা পাওয়া যায় লালসায়। কৃষ্ণদেবা-কামুকের সংসারের দিকে লক্ষ্যও থাকে না। লোভের জন্ম কৃষ্ণসেবা করিলে হয় শুদ্ধা ভক্তি। কৃষ্ণ শুণ প্রবণমাত্র মন সে দিকে ধাবিত হইলে জানিবে যে শুকা ভক্তির দিকে মন যাইতেছে। এই শুকাভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয় এবং ভোগেচ্ছায় কর্ম এবং ভ্যাগেচ্ছায় হয় অষ্টাঙ্গ যোগ এবং জ্ঞান যোগ।

যাঁহার ভক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর উদগম হইয়াছে তাঁহাকে দেখা যায় যে তাঁহার-জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন কার্য্য আরম্ভ ভক্ত পরিচয়। হইয়াছে। তিনি আর গ্রাম্যবার্তা বলেনও না, শোনেনও না এবং যাঁহারা সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য হন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন करतन। छक्त छगवानक रयन कमन कतिया मन। यापि छगवान मकनकि সমান ভালবাসেন তত্রাচ লৌহখণ্ডকে যেরূপ চুম্বক আকর্ষণ করে তক্ত্রপ ভক্তও ভগবানকৈ আকর্ষণ করেন। ইহাতে পক্ষপাতীত্ব দোষ শী শীমন্মহাপ্রভুর হইতে পারে না। অনেকে শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর শ্রীসনাতনের প্রতি "জীবে দয়া, উপদেশ "জীবে দয়া" কথাটীর অর্থ শুধু জীবকে হরিনাম বিতরণ নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাকে বলিহারী যাই। কথার তাৎপর্য্য। নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তাঁহারা অনেক স্থলেই করিয়া থাকেন। "জীবে দয়া" কথাটীর প্রকৃত অর্থ 'সর্বভাবে জীবের উপকার সাধন' অবশ্য 'কুফ্টনাম বিতরণ' মুখ্য।

কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে প্রথম প্রথম ভক্তের নানাদিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যদি তিনি প্রীকৃষ্ণচরণ আকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীভগবান তাঁহার অভিলায পূর্ণ করেন। ভক্ত শ্রীগোবিন্দকে যাহাই দিন না কেন—পত্র, পূপ্প, ফল, জল যাহাই হউক না কেন তাহাই শ্রীভগবান অত্যস্ত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেরূপ পিশীলিকা কঠিন কার্চ্নপণ্ডে রস থাকিলেও তাহা হইতে রস্টুক্ চুষিয়া গ্রহণ করে। বিষয়ীর অন্ধ ভক্ষণ করিলে মন মলিন হয় অত্যব ভক্ত এইসব বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কখনও শিশ্বোদরপরায়ণ হইবে না, ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না। এইরূপ সতর্কতার সহিত চলিলে শ্রীক্তর্ক্ষদেবের কৃপায় সাধক ভক্তের চিত্ত সত্তরই শ্রীকৃক্ষপ্রেমে উদ্ভাসিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবান্ আনন্দ ভোগ না করিলে আনন্দ বস্তু ভোগ্য বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাতে স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদন করেন। শক্তির যেখানে ক্রিয়া নাই তাহাকে নির্কিশেষ ব্রহ্ম গরিশেষ ও বলে। ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে সবিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। ভক্ত এই সবিশেষ ব্রহ্ম লইয়াই থাকেন। ভক্তের আনন্দ প্রথম ভগবান্কে আঘাত করে। তাহার পর ভক্তকে আঘাত করে; তাহার পর পুনরায় ভগবান্কে আঘাত করে। শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপার করুণার আমরা এহেন মধুর শুদ্ধা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়াছি। এক নামই আমাকে ভববদ্ধন

হইতে মুক্ত করিবে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে নাম মহামন্ত্র জ্বপ করিতে হইবে। অস্ত কোনরূপ যৌগিক প্রণালীর সাহায্য লইবে না কারণ তাহা হইলে নামের উপর বিশ্বাসের শৈথিলা প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধা ভক্তিমার্গে শুকা ভক্তি মার্গে সাধারণতঃ তুইপ্রকার অর্চন আছে-মন্ত্রসিদ্ধিমূলক এবং ভগবং-স্তাস প্রাণায়া-সেবামূলক। মন্ত্রসিদ্ধিমূলক অর্চনাতে স্থাস প্রাণায়ামাদির বিধি মাদির ব্যবস্থা আছে কিনা। আছে কিন্তু ভগবংসেবামূলক অর্চনাতে স্থাস প্রাণায়াম নাই। এই প্রাণায়ামাদি ভক্তির অস্তর্ভূত হওয়ায় শুদ্ধা ভক্তির অঙ্গ বলিয়াই জানিবে, যোগাঙ্গ বলিয়া জানিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের যে দাস্তরসের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা কাস্তা প্রেম, মধুর রস; এই কথা সকলের হৃদয়ে যেন দৃঢ়ভাবে অন্ধিত থাকে পাছে ভুল হয়। গ্রীমন্মহাপ্রভু যে অশু চারি রসের কথা একেবারেই বলেন নাই ভাহা নহে, সংক্ষেপে এখানে ভাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানবের চিত্তের পঞ্চবিধ্ব অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যথা:—কিন্তু, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত বাহ্যবস্তুর আকাঙ্খায় সর্ব্বদা অস্থির থাকে। চিত্তের ভমোভাবের আধিক্য ঘটিলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহার নাম মৃঢ়াবস্থা। একই সময়ে মানব চিত্তের চিত্ত যথন নানাদিকে আকৃষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা পঞ্চবিধ অৰম্ভা। বলে। যখন চিত্ত সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়া একটা বিষয়মাত্র চিস্তা করে তাহাকে একাগ্রাবস্থা বলে এবং চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্ত শ্রীভগবানে নিরুদ্ধাবস্থা দ্বিবিধ। একবিধ অবস্থায় দেহচেষ্টা থাকে না, অপর অবস্থায় চিত্ত, নামে বা নামীর প্রেমে ভরপুর হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ দ্বিতীয় অবস্থাটী প্রার্থনা করেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন:—"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সংযত করিতে হইবে। পতঞ্চলি অস্তস্থানে বলিয়াছেন :-- "ঈশ্বর প্রেণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বর চিস্তাদ্বারাও চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। আমার শ্রীগোরাঙ্গ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারা মলিন চিত্তদর্পণ মার্চ্জিত হয়। চিত্তের নির্দ্মল অবস্থাতেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই ঐভিগবানের দর্শন তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। আমরা অনিত্য বিষয়বাসনাদাবানলৈ অহরহঃ জ্বলিতেছি। এই দাবানল হইতে অবাাহতির উপায় কোনও রসের সাধন করা। স**নক সমন্দাদি** পঞ্চরস তন্ত শাস্তরসের সাধক। ভাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ ও কুষ্ণেতে বিশেষভাবে गाथा। নিষ্ঠাবান্ কিন্তু কৃফেতে **ভাঁহাদের মমভার অভাব। শাস্ত সাধকের** হর্ষ, রোমাঞ্চাদি সান্ধিকভাবের উদয় হয় কিন্তু চরম সান্ধিকভাবের বিকাশ

হয় না। কৃষ্ণের সেবা থাকে না। যদি সিদ্ধ দাসভক্তের কুপালাভ হয় তাহা হইলে ক্রেমে ক্রমে শাস্তরস হইতে দাস্তরস আসিতে পারে। দাস্তরস বিকাশপ্রাপ্ত হয় যখন জীনন্দনন্দনের চরণতলে পুটাইবার জন্ম তীব্র বাসনা হয়। এখানে সম্ভ্রমময় প্রীতি বিরাজ করে। সেবার সন্ধোচ থাকে। জীকৃষ্ণ প্রভূ আমি দাস এইরূপ ভাবটা বর্ত্তমান থাকে। নাম ও নামীতে ভেদবৃদ্ধি থাকে না। জীউদ্ধব, নারদ, হতুমান প্রভৃতি দাস্তরসের পাত্র।

এই দাস্থভাব হইতে ক্রমে ক্রেমে তিনি আমার, আমার প্রতি নির্দিয় হইতে পারেন না এইরূপ বিশ্বাসের ভাব হইতে সঙ্কোচ ভাব কমিতে থাকে, বেণুধ্বনি শুনিতে বাসনা জাগে, গোঠে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাইতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থার নাম সখ্যভাব। শ্রীদাম, স্থবল, মধ্মঙ্গলাদি রাখালগণের সখ্যরস। শ্রীঘশোদার বাৎসল্যরস। তিনি গোপালকে গোঠে পাঠাইয়া দিয়া একা ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। "আমার গোপাল" বলিয়া সখাদের চেয়ে মমভার মাত্রা বেশী । আর সখীদের মধ্র রস যাহা শ্রীশ্রীগৌরুস্করের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া পরে বিষদভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভালবাসা যখন সকলের হাদয় দ্রবীভূত করিতে সক্ষম হয় তখন তাহাকে প্রেম বলা হয়। শ্রীরন্দাবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রেম নাই। সর্বত্রই কাম—'আত্মেন্সিয়ন্সীতি বাঞ্চা।' শ্রীমন্মহাপ্রভূত স্বয়ং বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রেম নাই।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কাষ ও প্রেষ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীবৃন্দাবনে কামগন্ধ একেবারেই নাই। বৃন্দাবনে কৃষ্ণমাধুর্য্য যতই বাড়িয়া চলিয়াছে রাধাপ্রেমও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই সেখানে রাধার আধার ছাপাইয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য উঠিতে সক্ষম হয় না কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ দেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহাতে রাখিয়াছেন স্বীয় মাধুর্য্য এইজ্বন্স স্বীয় মাধুর্য্য তাহার আধার

ছাপাইয়া জগতে পড়িয়াছিল। ভক্তের ভাবদর্পণে প্রীকৃষ্ণ ও প্রীগোরচন্দ্র স্বমাধুর্যা প্রতিবিশ্বিত করিয়া তাহা আস্বাদন ক্রিগোরমাধ্র। করেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলার আরম্ভ আছে বলিয়া এখানে শ্রীগোবিন্দ প্রেমরস নির্যাদের আস্বাদন করেন যাহাতে জীবসমূহ

প্রাংগাবিদ তেনরগ নিব্যাগের আবাদন করেন বাহাতে জাবনন্থ ঐ আত্মাদনের কথা জানিতে পারিয়া ভাঁহার দিকে ছুটিতে পারে। স্থাদপুরাণ বলেন যে কেছ গোবিদ্দের নাম করিলে ভাহার সব গোবিন্দ চুরি করিয়া লইয়া যান, এরপ চোর ছিভীয়টা আর নাই। এইজন্ত মারাপাশ হইতে মুক্ত হইতে বাসনা থাকিলে শ্রীগোবিদ্দের ভ্বনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করা সর্বভোভাবে কর্ত্ব্য। সকলেই শ্বরণ রাখিবেন যে ভাবনাচক্র ঘূরিতে ঘূরিতে যাহার উপর গিয়া থামিবে ভাহাই পাওয়া যাইবে। অনেকে বলেন যে ভাহারা এই জগতের মায়িক সম্বন্ধে বন্ধ থাকিয়া জনমে জনমে ভাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই ভাহাদের ভাল লাগে। জানিতে হইবে যে ভাহাদের বৃদ্ধিবৃত্তির একেবারেই লোপ পাইয়াছে। বৃদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও এই তৃঃখ, ক্লেশপূর্ণ সংসার ভাল লাগিতে পারে না। এজগতে কি নির্দ্দিল শান্তি সন্তবং কখনই নয়। একথা একবাক্যে স্থীগণ স্বীকার নিশ্চয়ই করিবেন।

আমরা যে সব সময়েই 'ভগবান্' 'ভগবান্' বলিয়া থাকি, ভগবান্ শব্দের
অর্থ কি ? 'ভগ' শব্দের অর্থ ক্রচিবৃত্তিতে জ্রী = লক্ষ্মী কিন্ত নির্বাধভগবান্
বৃত্তিতে জ্রীরাধা। এইজস্ম ভগবান্ শব্দের অর্থ যিনি সর্ববদা
ভীরাধাসহ বিরাজমান। আমরা ভালবাসা সংসারে দিয়া থাকি।
আমাদের স্ত্রী, পুজ, পরিবার কতটুকু শান্তি দিতে পারে ? জ্রীরাধাগোবিন্দের
লীলায় মন অভিনিবেশ করিলে সেই অনন্ত অফুরন্ত আনন্দলীলা সমুদ্র হইতে
চিত্তবৃত্তিরূপ নালার পথ দিয়া আনন্দধারা আসিয়া আমাদের প্লাবিত করিয়া
দিবে। জ্রীগোরতত্ব কিছুই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ ও সরল।
জ্রীকৃষ্ণচক্র জ্রীগোরাঙ্গ বেশে ভাহা আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতেছেন। ভগবৎ
সেবা পরায়ণ জ্বীব জড় জগতের সর্বব্দ্ব গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়া ধস্তা
হয় আর আমরা অপ্রাকৃত জগতের সবও প্রাকৃতের মত করিয়া লই।

আমাদের মন এই মধুর জ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহে যাইবে কিরূপে? মায়ার করালগ্রাসে আমরা যে পতিত। মনের অশ্ব বায়ু। এই মনমাতঙ্গকে স্থির রাখিতে হইলে বায়ুরোধ করিবার আবশ্যক। প্রাণায়ামদ্বারা এই বায়ু রোধ করা যায় সত্য কিন্তু প্রাণায়ামের দিকে লক্ষ্য রাখিলে নামের মাহাদ্ম্য কেরা যায় সত্য কিন্তু প্রাণায়ামের দিকে লক্ষ্য রাখিলে নামের মাহাদ্ম্য কোথায় রহিল? এ সম্বন্ধে পূর্কেও বলিয়াছি। আরও সংগুরু না মিলিলে গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা অমুপয়ুক্ত গুরুর উপদেশায়ুয়ায়ী প্রাণায়াম সর্কাবি যৌশীক করিতে আরম্ভ করিলে নানাবিধ কঠিন ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ জিলাই নামের করিবার সন্থাবনা পূব বেশী। তাহাতে সাধনা করা দূরে থাকুক জীবনহানি পর্যান্ত ঘটিয়া থাকে। রেচক, পূরক, কৃত্তক প্রভৃতি সর্কবিধ যৌগিকজিয়াই নামের অমুগামী। নিষ্ঠার সহিত নামাপরাধ শৃক্ত হউয়া জ্রীগোরদন্ত নাম মহামন্ত্র রসনায় নিয়ত উচ্চারণ করিলে সর্কবিধ সিদ্ধিই লাভ করা যায় এবং সাধক ঐ সব সিদ্ধির দিকে আলে দৃষ্টি না রাখিয়া

দীনহীন কাঙ্গালের স্থায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জ্বন্থ পাগল প্রায় হয়।

যতই এই নাম জপ করা যাইবে ততই আমরা শ্রীবৃন্দাবন লীলার দিকে

অগ্রসর হইতে পারিব। বাজে কথা, পরনিন্দা, পরচর্চায় আমরা অনেক
প্রয়োজনীয় কার্যাও ত্যাগ করিয়া বছক্ষণ কার্টাইয়া থাকি, কৃষ্ণকথা শুনিতে
গোলেই আমাদের যত ছট্ফটানি বাধিয়া যায়। কথনই অল্যের ছিজান্বেরী

হওয়া কর্ত্বত্য নয়; আমরা নিজেরা সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইতেছি সে

বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিজেদের শতশত দোষ বর্ত্তমান থাকিতে

আমরা কোন মুখে অন্যের দোষ অন্বেষণ করিতে যাই ? উহাতে যে কেবল
সময় নই হয় মাত্র তাহা নহে, মনও চঞ্চল হয় এবং অনেক সময় বুথা

কলহেরও স্প্রী হয়।

আমরা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে চিদাংশ এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে জড়াংশ গ্রহণ করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত রসনায় আমরা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করি। বারংবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত রসনার পূর্ণ ফুরণ হয় অপ্রাকৃত ও আর প্রাকৃত রসনার লোপ পায়। কোনও দিন যদি হরিকথা প্রাকৃত ইন্সিয়। শুনিতে না ছাড়ি তবে প্রাকৃত কর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে, শুধু অপ্রাকৃত কথাই শুনা যাইবে। এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা কৃষ্ণকথা শুনিলেই উৎকর্ণ হন। অপ্রাকৃত কথা শুনিতে পান না। যদিও বা প্রাকৃত কথা তাহাদের কর্ণে সময়ে সময়ে প্রবেশ করে তথাপি সেইসব কথাও তাঁহাদের নিকট অপ্রাকৃত কথা বলিয়া মনে হয়। আমার নিত্যসিদ্ধ দেহ শ্রীশ্রীমশ্মহা-প্রভুর কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে মিশিয়া শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছে এবং কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ চিস্তা করিতে হয়। যে দেহটার কথা চিন্তা করা হয় সেটা ভাবনাময় দেহ! সত্যযুগে যে সচ্চিদানন্দ বস্তু ধ্যান দারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দারা ও দাপরে পরিচর্য্যাদারা লভ্য ছিল কলিযুগে সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা অতি সরল ও সহজ উপায়ে লভ্য।

আমরা বলিয়া থাকি জ্বীগোরাঙ্গদেব শুধু নামের পাগল ছিলেন কই অস্থ কার্য্য তিনি ত' কিছুই করিয়া যান নাই, লোকহিতকর দেশের কার্য্য তিনি কি করিয়া গিয়াছেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। হতভাগ্য জীব আমরা, নাম দানাপেকা তাই যাঁহা হইতে আমরা ভববন্ধনকারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছি শ্রেষ্ঠ দান আর নাই। তাঁহাকে এইরূপভাবে দোষারোপ করিতে আমাদের একটুও লক্ষ্যা বোধ হয় না! নামদানাপেকা লোকহিতকর শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কি হইতে পারে তাহা আমি ধারণা করিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। অনেকে বঙ্গেন সাংখ্যকার ভগবান্ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, উপনিষদও

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সাংখ্য যে

শ্রীকৃষ্ণ: সাংখ্য আত্মতন্ত্বের ইতিহাস, উপনিষদ যে জ্ঞানের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের
ইতিহাসে কি ইংলণ্ডের সব কথা থাকিবে ? যতটুকু প্রয়োজন
ততটুকু থাকিতে পারে। ইহা সম্বেও ভাল করিয়া দেখিলে আমরা যে ব্রক্ষের
দাস তাহা এইসব শাস্ত্র হইতেও বেশ উপলব্ধি করা যায়।

এখন ভক্তিলাভ করিতে হইলে তাহার প্রথম সোপান কি এবং কিরূপে ভক্তি লাভ করা যায় তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেও এ সম্বন্ধে একটু বলিয়াছি। এখন বিশদভাবে বলিব। এই ভক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথম চাই শ্রন্ধা। তবে তাহার পূর্বে অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যফলে অজ্ঞাতসারে কোনও তীর্থস্থানে বা অগ্রস্থানে সংসঙ্গ লাভ হয়। ইহাতেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। পূর্বজন্মের ভত্তির ক্রম। স্কৃতি থাকিলেও হয়। শ্রদার অর্থ বিশ্বস্রষ্টাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস কিংবা প্রীপ্তরু এবং বেদান্তাদিবাক্যে দুচবিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গু অর্থাৎ গুরু-প্দাশ্রয়, তৎপর ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং সর্বশেষে প্রেম আসিয়া ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত ও আলোকিত করে। যদিও শ্রীচৈতমূভাগবতে দেখা যায় যে এই নাম মহামন্ত্র দীক্ষা না লইয়া জপ করিলেও কার্য্য হয় তথাপি আমাদের যেরূপ কামনাযুক্ত মন তাহাতে কামনা নষ্ট হইয়া যাহাতে শ্রন্ধাবীজ শীল্প শিল্প অঙ্কুরিত হয় তজ্জ্যু নিত্যানন্দ শক্তিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণভরি আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রজ্ঞত্বাল হইয়াও গুরুবরণ করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা তাঁহার পথের অনুসরণ করি। ভক্তিপথে আমাদের সব সময়েই শ্রীমশ্বহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাণী মনে রাখিতে হইবে:---

> "যেরপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥ তৃণাদিপি স্থনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিং"।

ভবেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে, অস্থাপা অসম্ভব। প্রদা হইতে প্রেম পর্যান্ত প্রভাবে অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই কারণ যে স্থান হইতে বিশেষভাবে বৈষ্ণবদর্শন হৃদয়দম করা কঠিন সেই ভাবের স্থান হইতে অভাব পুরণ করিবার চেষ্টামাত্র করিব। আমার চেষ্টার সাক্ষ্য শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-নিত্যানন্দস্থন্দরের কুপা এবং আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করে।

যেরূপ সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় হয় এবং ব্যান্ত, ভল্লুক, গণ্ডার, ভল্লর,
ভাব।

ভাব।

সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে ভল্ডের ভাবরূপ অরুণোদয় হয় এবং
সঙ্গে সঙ্গে বকল বাসনারূপ হিংস্রজন্ত তাহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়।

আমরা দেখিতে পাই যখন 'কায়ুঅয়ুরাগ' ব্যান্ত ব্যভামুস্থভার মানসবনে
প্রবেশ করিয়াছিল ভখন ভাঁহার মান গজেন্দ্র পলায়ন করিয়াছিল। আবার
এদিকে শ্রীমহাবিষ্ণুর অবভার শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাইএর অবস্থা শ্রবণ করুন:—

"যদিও আচার্য্য কোটী সমুদ্র গম্ভীর, নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হইল অস্থির। যদিও প্রভু আচার্য্যে করে গুরুজ্ঞান, তথাপিও আচার্য্য করে দাস অভিমান॥"

ভক্ত এই ভাবের অবস্থা লাভ করিলে তাঁহার স্বভাব একোরে নত হইয়া পড়ে।
এই ভাব হইতে আবার সাধকের নয়টা অমুভাব প্রকাশ পাইয়া

থাকে যথা:—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশৃক্ততা, আশাবদ্ধ,
সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে
প্রীতি। এইসব অমুভাবের অর্থ গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

অনেকে বৈষ্ণবগণের মালা, তিলক প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া জ্রকুটী করিয়া থাকেন। ইহারা যে কতদূর অর্কাচীনের স্থায় কার্যা করেন তাহা বৈঞ্চবগণের লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। যে যাঁহার অধীনে চাকুরী করে মালা, তিলক সে তাঁহার দত্ত এবং ততুপযোগী চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে নচেৎ ইভ্যাদি সাম্বিক চিহ্ন ধারণের তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিবারও উপায় থাকে না এবং দেও উৎসাহের কারণ নির্দেশ। সহিত প্রভুর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বৈষ্ণবগণের সব চিহ্নগুলিই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বের পরিচয় দিতেছে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুযায়ী ঐ সব দাসত্বের চিহ্নগুলি ধারণ করা হয়। তিলক মন্ত্রপুত করিয়া ধারণ করা হয় যাহাতে চোরগণেশাদি দেবতাগণ উপাসনার ফ্ল চুরী করিয়া না লইয়া যাইতে পারে। তুলদীক্ষ্টি ধারণ করা হয় কারণ ভগবংপ্রিয়া তুলদী ধারণে শীতুলসীর প্রতি শীভগবানের যে প্রীতি তৎ সদৃশ প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশা রাখা হয় কারণ শিখাগ্রন্থি রীতি, বৈদিক যুগ হইতে সমস্ত যুগেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতু মুক্ত কেশে কোন ধর্ম কার্যাই সম্ভবপর নহে। मानाग्र ज्ञ कता रुग्न कात्र मानात छेशत रुख धाकिल नाम जाशना जाशनिर

মুখে উচ্চারিত হয় এবং আরও একটা কারণ এই যে সাধক উত্তরোত্তর জপ বৃদ্ধি করিতে পারে।

> "যচ্ছরীরং মন্মুয়ানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাক্তম্। জন্তব্যং নৈব তৎ তাবচ্ছশানসদৃশং ভবেৎ"॥

অর্থাৎ উর্দ্ধপুশু শৃশ্ব দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্বাশান সম পরিত্যজ্য—এই কথা পদ্মপুরাণে জ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায়। আপনারা সকলে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অন্ধন করিয়া রাখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, বেদ পুরাণ ভিন্ন কোন কার্যাই করেন না। তাঁহাদের সকল কার্যাই শাস্ত্রান্থমোদিত। তবে আউল, বাউল,

সাঁই প্রভৃতি বহু উপসম্প্রদায় নানারূপ কর্দয্য প্রণালী পালন করেন

বহু উপসম্প্রদায়
এবং নানাভাবে বিপথে চলেন। কোন কোন সম্প্রদায় সেবাদাসীও
ও বৈষ্ণৰ জগতে
ভাহাদের স্থান।
বাথিয়া থাকেন। ভাঁহারা যেরূপ ছন্ধর্ম করেন তদ্রুপ সমাজেও নানা-

ভাবে লাঞ্ছিত হন। তাই বলিয়া বৈষ্ণব ধর্মা নিন্দনীয় নহে। বৈষ্ণব ধর্মা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্মা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোরচন্দ্র যে ধর্মের প্রবর্তক ও উদ্দীপক সে ধর্মকে যে মন্দ বলে সে নিতান্ত অবিবেচক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি কেহ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্থ বিগ্রহকে কৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন এবং ভজন সাধন করেন ভাহা হইলে তিনি প্রথম ঐ বিগ্রহের স্থায় মূর্ত্তি লাভ করেন এবং অবশেষে নিভ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া ধন্ম ও কৃতার্থ হন। যদি কোনও ভ্যাগী বৈষ্ণবের সম্মুখে একই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন ভাহা হইলে তিনি সর্বপ্রথমে ভ্যাগের সম্মান রক্ষা করিবার জন্ম বৈষ্ণবক্ষে আগ্রে প্রণাম করিবেন। আর যদি তিনি গৃহস্থ বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকেই অগ্রে প্রণাম করিবেন কারণ তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মা পালন করিতে বাধ্য।

দশাক্ষর, অপ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রজলীলা প্রাপ্তি হয় এইরূপ সর্বেশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। আমরা শ্রীল মুরারী শুপ্তের করচা ব্রজনীলা প্রাপ্তির ইইতে জানিতে পারি যে শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দুশাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আপনারা সকল সময়ে মনে রাখিবেন যে শ্রীভগবান্ করুণাময়। তিনি
কখনও কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। জীবগণ স্ব স্ব কর্মফল অমুসারে
সুখ বা তৃঃখ পাইয়া থাকে ও নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কর্মের
স্ক্র সংস্কার দেহান্তের পরও থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটী

শাহ্র দেহান্তে
কথা বলিয়া রাখি যে কেহ কেহ বলেন যে মানুষ দেহত্যাগের পরে
কোন বানি
আগ্রহা! পুনর্বার মানুষ-জন্মই লাভ করে। ইহা সর্বসান্তান্থুমোদিত নহে।

মানুষের বর্ত্তমান কর্মবাসনা সমূহ এবং পূর্বে পূর্বে বাসনা-বীজ উভরে

মিলিত হইরা যাহাদের ফলোমুখ ভাব প্রবল হইরা উঠিবে মান্ন্র দেহত্যাগের পর পুনরায় তহুপযুক্ত ফল ভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। বাঁহারা আত্মতন্ত্র-জিজ্ঞাস্থ তাঁহারা জ্রীমন্গোরগোবিন্দ ভাগবত স্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক রচিত "কুপা কুসুমাঞ্চলি" নামক অমূল্যগ্রন্থ পাঠে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। জ্রীভগবানের কুপা হইলে প্রারন্ধ কর্মান্ত নষ্ট হইরা যায়। এই ভক্তিপথ যেমন স্থলভা ও স্থগম আবার ভেমনই ক্ষুরধারবং বিপদসঙ্কল। এই হেতৃ—সদ্গুরুর একাস্ত প্রয়োজন। সংক্ষপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। জ্রীজ্রীসদ্গুরুকক ক্ষ-প্রসাদে যদি ভক্তিলভাবীজ লাভ করিয়া সাধক-ভক্ত-মালী যত্নপূর্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি জল দ্বারা সেই বীজ নিত্য সেচন করিতে পারেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে ভাবান্ধর উদগম হইয়া এ লতা

সৎগুক ও সর্বোপরি ঐকুঞ্পাদপদ্মকল্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং ভক্ত-মালী শিক্ত। স্থা প্রেমফল আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইকার মধ্যে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন এই যে—প্রথম হইতেই যাহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি, নিষিদ্ধাচার-জীবহিংসা প্রভৃতি উপশাখা (পরগাছা) ভক্তিলতার অঙ্গে না উঠিতে পারে এবং নামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈফ্বাপরাধ মত্তহস্তী যাহাতে ঐ লতা ছিন্ন না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সাধকের সাধনার উন্নতির পথে এইসব ভক্ত্যুত্থ অনর্থ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তখন তাঁহাদের মনের অবস্থার এইপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়—"ঐক্রিফপুর্কার প্রভাবে ত' আমার কোনও অভাব নাই—ফল-মূল-নানাপ্রকার নৈবেছাদি বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লাভ হইতেছে, তবে—এইপ্রকারে পূজাদি আরও কিছু অধিক সময় করিলে অধিক লাভ হইবে।" এইপ্রকার অনর্থের ফলে ভক্তিলতা স্তর্ধভাব ধারণ করেন এবং উপশাখা (পরগাছা) প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাধক-মালীর মূল ফললাভের পথে বাধা জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু ভক্তিলতাবীজ কখনও নষ্ট হয় না। জন্মান্তরেও সাধক---সাধনার ফ**লে** পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। এ বিষয় আমরা শান্ত্রেও দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণবশতঃই ঐতিক্রচরণাশ্রয়, সজনসুস্কু এবং মুহাপুরুষগুণের জীমুখের সত্পদেশ গ্রহণ করা নিভাস্ত

প্রাজনু তিন্ধি আমাদের উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই।

শীশীতিভদ্ধনে
শীশীকিভদ্ধনৈ
শিক্ষিতিভদ্ধনে
শিক্ষিতিভিদ্ধনি
শিক্ষিতিভদ্ধনে
শিক্ষিতিভদ্ধনে
শিক্ষিতিভদ্ধনে
শিক্ষিতিভিদ্ধনি
শিক্ষিতিভদ্ধনে
শিক্ষিতিভদ্

ভিতরের ভাব 'ব্রহ্মানন্দ' অমুভব করা, নিজে ব্রহ্ম—আত্মারাম। ত্যাগ, নামমাহাত্মপ্রচার রাধ্যস্থানে দণ্ডায়মান—চৈতস্তদেবের শিক্ষা, ইহা দ্বারা ব্যভিচার নিবারণ করিয়াছিলেন।" যাহা হউক সংগুরু লাভ করিলে কিরূপ স্থবিধা হয় সেই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া ভাবের পর যে প্রেম লাভ হয় তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সংশুক্ত লাভ করিলে তাঁহার কুপায় ( তুই এক জ্বন্মের মধ্যেই ) সাধক তাঁহার অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হন। শ্রীমৎ স্বামী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীসংশুক্তপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থেও এই কথা আমরা দেখিতে পাই।

যাহা হউক ভাবের নয়টা অমুভাব লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর কি অবস্থা সাধক প্রাপ্ত হন তাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দস্থন্দরের ও বৈষ্ণবর্ন্দের শ্রীচরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

ভাবের পর (যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাধনটী হয় তবে) প্রেমের উদয় হয়।
শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃপাশক্তির বিকাশ করিয়া সেই প্রেমবান্
শুক্তকে যেখানে তাঁহার লীলা প্রকট হয় সেইখানে লইয়া যান এবং সাক্ষাৎ
সেবাধিকার প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলা-তরণী
ভবিষ্কুর কুলে লাগাইয়া দেন কারণ এরপ না করিলে আমরা পারে
যাইতে কিরূপে সক্ষম হইব ? প্রেম পর্যান্ত লাভ করিলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ,

সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয় এবং সেইসময়ে সাধকের স্বেদ, গ্রেমের অষ্টত্রনার লক্ষণ।
ত্তি বিবাহ জন্ম এই অষ্টপ্রকার বিবর্গ, অঞ্চ, বেপথু ও প্রলয় এই অষ্টপ্রকার

সান্ত্রিক বিকার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই প্রাকৃত দেহভার বহন করা অসহ্য হইয়া উঠে। এইজন্ম ভক্তবাঞ্চা-কল্পতক লীলাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাসহ লীলা বিগ্রহ বিশ্বে প্রকট করেন এবং তাঁহার যোগমায়া বা কুপাশক্তি-প্রভাবে সাধককে নিত্য ভাব-সিদ্ধ গোপীদেহ দান করেন এবং তাঁহার লীলা-তরণীতে আশ্রয় প্রদান করেন। এই ভূমগুলস্থ শ্রীরুন্দাবনে যে অন্তর্নিহিত নিত্য-গোলক শ্রাছে যে গোলোকসহ শ্রীকৃষণ্ডক্র অবতরণ করেন তাহা মহাপ্রলয়ের সময়ে উর্দ্ধে

লীলাপ্ৰবিষ্ট ভঙ্কের অবস্থা বৰ্ণন । অবস্থিত নিত্যগোলোকে লয় প্রাপ্ত হয়। যথন ভক্ত লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার ভাবামুসারে তাঁহাকে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপ অলঙ্কার সমূহ

ষারা বিভূষিত করেন। এ সম্বন্ধে প্রীঞ্জীগোড়ীয় মঠ কর্ত্ব প্রকাশিত পরম ভক্ত প্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত বহু সাধনার ধন "জৈব ধর্মা" নামক পুস্তকথানি আমি আমার সমস্ত ভাইবোন্দের পাঠ করিতে অমুরোধ করি। এই পুস্তকের কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে অতি বিশদ্ভাবে বৈফবদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বৈফবদর্শন সম্বন্ধে যাহার যে প্রশ্নই থাকুক না কেন সকল প্রশ্নের সমাধানই এই পুস্তকে যথাসম্ভব করা হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে প্রীঞ্জীমন্মহাপ্রভূর কুপা ভিন্ন এরূপ

তব্পূর্ণ শ্রীগ্রন্থ রচনা করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার ভাব হানয়ে পোষণ না করিয়া অভিমানশৃত্য হইয়া আপনারা অবশ্য অবশ্য এই পুস্তকধানি একবার পাঠ করিবেন। তবে এই পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমি আমার প্রিয় ভাইবোন্দের শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দফুল্দর ও শ্রীশ্রীগোরস্থলরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে অমুরোধ করি ও শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে বলি নচেৎ এই পুস্তক কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবে না। সাধারণের পক্ষে এই পুস্তক বোধগম্য নাও হইতে পারে। এই পুস্তকের ২।১টী স্থলে আমার সহিত মতানৈক্য আছে তাহার ভিতর বিশেষভাবে যেস্থানে আমি একমত হইতে পারি নাই সে সম্বন্ধে আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক এখন বৈধী ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। যাহার কৃষ্ণচন্দ্রে আসক্তি নাই, কেবল শান্ত্রশাসনে ভগবৎ ভজন করেন তিনি বৈধী ভক্ত। বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে ধর্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রম সম্মত সতুপায় দারা অর্থোপার্জন করতঃ জীবনযাপন করিবেন। **আবশ্যকমত** তদ্রপ অর্থ স্বীকার করিলে বৈধী ভক্তি ও মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। অধিক গ্রহণ করিবার জন্ম লোভ করিলে পঞ্চপুনা যত্ত। আসক্তিপ্রযুক্ত ভব্জন খর্বব হয়। আবশ্যকের অল্পতা স্বীকার করিলেও অভাবক্রমে ভজন খর্বব হয়। বৈধী ভক্তির অধিকারী তুলসীত্যাদি ভজনীয় বৃক্ষের পূজা, অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ ও গো প্রভৃতি পৃথিবীর উপকারী পশু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণের পূজা, ধ্যান ও প্রণাম করিবে। এই সকল কার্য্য দ্বারা তিনি সংসার রক্ষা করিবেন। এরূপ ভক্তের বৈকুণ্ঠলোক পর্য্যস্ত গতি হয় তবে তিনি যদি অবশেষে রাগমার্গে যান তাহা হইলে রাগমার্গে ভক্তদের যে সাধ্য তাহাই প্রাপ্ত হন। বৈধীভক্তি-মার্গের সাধক নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও পঞ্চসুনা যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। ঢেঁকি, অগ্নি, ঝাঁটা, যাঁতা ও জল ব্যবহার করিবার সময় অনেক প্রাণী হত্যা হয়। এই সমস্ত প্রাণীহত্যা জনিত পাপকে "পঞ্চসুনা" বলে। এই সব পাপের জন্ম পঞ্চসুনা যজ্ঞ বিধেয় যথা:—দেব-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞ।

স্ষ্টিতত্ত্বের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখিতে পাই যে জ্রীকৃষ্ণকৈ ভূলিয়া আমরা নানারূপ ভোগবাসনায় মত্ত হইয়াছি। ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি, একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই মানবের ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভোগবাসনা করার জন্মই ত' আমাদের অশান্তির বাজ অশান্তি। মহাপ্রলয়াস্তে নিয়মিতকালে মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশবাদীতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র

লাভ করিয়া ভাহা জপান্তে সিদ্ধ হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এক্সার বাম অঙ্গ হইতে শতরূপা এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে মহু জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ জীব স্ষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। মন্থু নর হইলে শতরূপা নারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহুশ্য স্ষষ্টি করেন; মহু পক্ষী হইলে শতরূপা পক্ষিণী रेडिशंग। হইয়া পক্ষিসব সৃষ্টি করেন; মন্থু পতঙ্গ হইলে শতরূপা পতঙ্গিনী হইয়া পতঙ্গদৰ সৃষ্টি করেন। এইরূপে দমগ্র জীবজগতের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিবামাত্র জড়প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং প্রকৃতি চৈত্তস্থযুক্তা হন। মিসেস আনিবেসাণ্টও তাঁহার "Esoteric Christianity"তে লিখিয়াছেন :—"When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the Spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine mother of the Worlds." সৃষ্টি সম্বন্ধে সমস্তধর্মের সার গ্রহণ করিলে একস্থরে বাজিবেই বাজিবে কিন্তু সার কয়জনই বা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকলেই প্রত্যেক ধর্মের বাহিরের আবরণ লইয়া টানাটানি করেন মাত্র, ভিতরের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, ফলে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের বিবাদবিসম্বাদের স্বষ্টি হয় এবং বৃথা অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ অশাস্তি-অকল্যাণ ও অস্তে জীবন নাশও হয়।

শ্রীমশ্বহাপ্রভু যে ভক্তিযোগের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক ও সহজসাধ্য। পূর্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা জগংকে যে ভালবাসা দ্বারা আর্ত করিয়া রাখিয়াছি প্রকারাম্ভরে সেই ভালবাসা শ্রীভগবানে দেওয়ার নামই ভক্তি। কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিধন করিবার জন্ম চেষ্টিড হওয়ার প্রয়োজন নাই, মনকে নিগ্রহ করিবার কোনই আবশ্যক নাই। শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাব যাহা আমাদের আছে সে সকলও নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। এইসব রিপুগুলির বিষ্ণাভগুলি ভজনদারা নষ্ট করিয়া ষড়রিপু স**স্ব**ন্ধে দিতে হইবে এবং যে সব রসের কথা বলিলাম এইসব রস শ্রীভগবানে ৰীল নরোন্তম ঠাকুমের অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন:---**छशरमण** । কাম "কুফলেবার্পণে", ক্রোধ "ভক্তদ্বেষী জনে", লোভ "সাধুসলে কৃষ্ণকথা", মোহ "ইষ্টলাভ বিনে", মদ "কৃষ্ণগুণগানে"। মাৎসৰ্য্য সিদ্ধাবস্থায়

প্রেম হইতে উত্থিত হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই।



জগাই মাধাই মহাণাণী ছিল নদীয়ায়। ভোমার তরে গেল ভরি নিজানন্দ হায়॥

মতএব যখন আমরা শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধনের দিমিত্তই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে; জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, পুরুষ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, তখন কেন আমরা বৃথা শোকমোহে আচ্ছন্ন হইব ? শোকমোহে অভিভূত না হইয়া নিশুণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায়

শোক ও শোহের আমাদের সকলেরই আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে আমরা কর্মপাশ ছেদন করিতে সক্ষম হইব। ইষ্টবিয়োগের আশঙ্কা কিংবা ইষ্টবিয়োগ হইতে শোক এবং অনিষ্টপ্রাপ্তির আশঙ্কা কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীগীতায়ও আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে এই শোকমোহাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহা হইতে নির্ত্ত হইতে বলিতেছেন।

সর্বাকর্ষক আনন্দ শ্রীকৃষ্ণবস্তু লাভ করিবার জন্ম আমরা আমরা আমানিকাল হইতে চেষ্টা করিতেছি এবং সকলেই একদিন না একদিন নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের পর সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবই। আমরা আনন্দের দিকে সকলেই ছুটিয়াছি কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "আনন্দাদ্ধীমানি ভূতানি জায়স্তে" "আনন্দং ব্রহ্মেতি"—এইজন্ম ভূতগণ আনন্দই প্রার্থনা করে। ভূমানন্দ লাভ না করিলে জীবের তৃপ্তি নাই, তাই জগতের জীবের কেবল শ্রান্থিই পরিদৃষ্ট হয়, শান্তি আদৌ দেখা যায় না। যে পর্যান্ত না জীব আনন্দময়কে লাভ করিতে পারে সে পর্যান্ত জীবের শান্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ,

শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা ভেজোময় ও স্বন্ধর কেন। আনন্দময় ও জ্যোতির্ময়। প্রকৃতির শক্তিনিচয় যখন তড়িংশক্তির স্কৃতাপ্রাপ্ত হয় তখন যে স্থানে ইহা চতুষ্পার্শস্থ আবরণসমূহের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেইস্থানেই ইহা অত্যস্ত তেজাময়রূপে প্রকাশিত হয়, আর যখন চৈত্যগ্রক্তি তড়িংশক্তিকে জীবনীশক্তি

প্রদান করে তখন চৈতক্সশক্তির একমাত্র আধার প্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে কতদ্র তেজাময় ও স্থলর তাহা আপনারা একবার চিস্তা করিয়া দেখুন। তবে চিস্তা করিয়াও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম সৌন্দর্য্যের কণার কণাও উপলন্ধি করা অসম্ভব; কারণ আমাদের জ্ঞান ও অনুমানশক্তি একেবারেই ভুচ্ছ তাই শ্রীগুরুদেব, ষিনি সেই পরমতন্ত্র উপলন্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে শিশ্র বিনীতভাবে এইসব প্রশের মীমাংসা করিয়া লইবেন।

জগতে সকল রকমের স্থাধর পিছনেই তৃঃখ লাগিয়া আছে। শীতকালে যেরূপ সূর্য্যের উত্তাপ গাত্রে লাগাইতে হইলে ঘরে অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কোনই কল লাভ করা যায় না, বাহিরে আসিয়া তবে ইচ্ছামুযায়ী পূর্যাভাপ ভোগ করা যায় তজ্ঞপ আমাদেরও মায়ামোহরসে মন্ত না থাকিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণরূপ সূর্য্যের উত্তাপ স্বীয় স্বীয় হিতার্থে লাগান কর্ত্তব্য যাহাতে হরায় আমরা প্রীকৃষ্ণবস্তু লাভ করিতে পারি। অনেকে বলেন প্রীভগবান্ ত' মন জানেন তবে তাঁহাকে কীর্ত্তনরূপ প্রার্থনা দ্বারা ডাকিবার প্রয়োজনীয়তা কি ? তিনি মন জানিলেও তাঁহাকে কীর্ত্তন দ্বারা ডাকা প্রশস্ত কারণ চঞ্চল মনদ্বারা একাগ্রতার সহিত ডাকা যায় না। কীর্ত্তনে মন সংযত হইয়া ব্রন্ধের দিকে এক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে। প্রভু জগদ্বন্ধুও বলিয়াছেন যে প্রীভগবান্ সব জানিলেও তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া ডাকিবে। তিনিও বোধ হয় একই কারণের জন্য এক্রপ বলিয়াছেন।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। এই ছইটী জিনিষের উপর মায়া সমধিক বর্ত্তমান। যথাসম্ভব এই ছটীর উপর আসক্তি ত্যাগপূর্বক ভক্তি যাজন করা আবশ্যক। এই উপদেশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কৃপা করিয়া আমাদের প্রদান করিয়াছেন যাহাতে আমরা প্রকৃত মন্থয়ত্ব লাভ করিতে পারি। এই

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ভিন্ন সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব। উপদেশের অর্থ ইহা নয় যে কেবলমাত্র পুরুষই সাধনা করিবার অধিকারী এবং তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগপূর্বক সাধনা করিবেন— স্ত্রীলোকেরাও সমানভাবে শ্রীভগবান্কে সাধনা দারা লাভ করিতে পারেন—তবে সেক্ষেত্রে তাঁহাদের পুরুষসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে।

পুরুষ ও ন্ত্রী একসঙ্গে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়া কখনই কোনকালে সাধনার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারেন নাই। গৃহস্থাশ্রমী হইলেও সাধন ভজনের সময় পুরুষ ও ন্ত্রীর একাসনে কিংবা পাশাপাশি অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল মাত্র শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোক সন্নিধানে থাকিলেও তিনি প্রেমভক্তির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্থ কেহই এরূপ অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীভগবানের অমোঘ শক্তি প্রভাবে পুরুষ ও ন্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি আরুষ্ট হন। এই শক্তি রোধ করা সহজ সাধ্য নহে। বিরক্ত-সাধকগণের ত' একেবারেই স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জিত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এ বিষয়ে শ্রীল ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে আমাদের সন্তর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের একাসনে ও পাশাপাশি বসিয়া সাধন আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণের ও গোস্থামীপাদগণের সিদ্ধান্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমী ধর্ম্মপত্নীসহ বাস করিতে পারেন—কিন্তু রাজ্ঞা জনকাদির স্থায় নির্লিপ্ত থাকিয়া সাধনা করিবেন।

নিম্বকাষ্ঠের গুড়িতে যেটুকু আবরণাংশ বেশী থাকে তাহা অপসারিত করিলে যেরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহা হইতে পাওয়া যায় সেইরূপ আমাদের মধ্যে ভগবান্ আছেন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের ভিতর বাসনা প্রভৃতি নানা পদার্থ ত' আছে,
এই সব ত্যাগ করিলে তবে কৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যাইবে।

শীকৃষ্ট আদি।
শীকৃষ্ণই অনাদির আদি। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সকল দেবদেবী-গণকেই ভজনা করা হইয়া যায় যেরূপ কোনও বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে সেই বৃক্ষের ডালপালা সর্বব্রেই জলে পরিব্যাপ্ত হয়। নৃসিংহ পুরাণে আছে:—

সত্যং সতাং পুনঃ সত্যং উৎক্ষিপ্য ভূজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছান্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥
অর্থাৎ হুই বাহু তুলিয়া আমি ত্রিসত্য করিয়া যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ
সহকারে প্রবণ কর। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রও নাই এবং কেশব হইতে প্রেষ্ঠ
দেবও আর নাই।

—এখন আর একটী আমার বক্তস্থারের আলাপনে প্রবৃত্ত হইব। আপনারা ধৈর্যাধারণপূর্বক নিবিষ্টচিত্তে আমার এই বক্ত আলাপ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে যদি কিঞ্চিনাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন তাহা হইলেও আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে সকলেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছিলেন। "ব্রহ্মসত্যম্ জগন্মিথ্যা" এই তত্ত্তানের সাধনাই ছিল মাত্র কিন্তু আমাদের পতিতপাবন শ্রীকৃঞ্চের রাসবিলাসের পরিণতিস্বরূপ রাইকান্থ मफिन।नन्त মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর স্বরূপ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। বস্তু সম্বন্ধে শী শীমশ্বহা প্রভুর সচ্চিদানন বস্তুর মাধুর্য্যমাত্র দেখাইলেন যে মাধুর্য্য রসের প্রদর্শিত পম্বা। মাত্র পাইয়া বৈকুণ্ঠগামী সনক সনন্দনাদি ঋষিগণও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন এবং গোলোকধামে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে ও ভাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। আমরাও যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। আমরা জীবমাত্রেই যত্নে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। চব্বিশ ঘণ্টাই ত' এই শ্বাসপ্রশ্বাদের কার্য্য করিতেছি। হরিনামও অভ্যাস করিলে চব্বিশ ঘণ্টা অনায়াসে করা যাইতে পারে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ ৫৬ দণ্ডকাল সাধন ভজন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে নামকরা একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে শরীরের সর্বস্থানই মুখে নাম না করিলেও আপনাআপনি নাম করিতে থাকে। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সব সময় নাম উচ্চারিত হইতেছে এইরূপ অনুভব করিতেন। আজ যে স্থমধুর কীর্ত্তন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া ও শ্রেবণ করিয়া আমরা শাস্তির

স্থাতিল ধারায় অবগাহন করিতেছি সেই কীর্ত্তন আমার শ্রীশ্রীগোরস্থান্থর প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। আজ কি প্রীষ্টান, কি ব্রাহ্মা,
শ্রীশান্থর প্রত্তি করিয়া গিয়াছেন। আজ কি প্রীষ্টান, কি ব্রাহ্মা,
শ্রীশান্থর প্রত্তি প্রয়ো, কি শাক্তা, কি বৈষ্ণব সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা কার্ত্তনে হইয়া সেই 'রসো বৈ সং' তত্ত্বের অল্পবিস্তির উপলব্ধি করিতেছেন।
শ্রীগোরাঙ্গদেবের দানের তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা নিভাস্ত অকৃতজ্ঞ তাই এহেন দয়াল সাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করি না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার প্রীশ্রীগৌরস্বন্দরই প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট করেন। এখন দেখা যাক্ এই রাধাকুফ্যুগল কাল্পনিক না সত্য। আমার অবশ্য এরপ তুঃসাহস ও তুর্মতি হয় না যাহার বশীভুত হইয়া আমি শ্রীগৌর-শ্ৰীরাধাকৃষ্ণ স্থুন্দরেব এই মহানুভবের যুগল মূর্ত্তিকে, শুদ্ধা ভক্তি মার্গে না বিগ্রহের শ্রেষ্ঠ হ ও সভাতা সম্বন্ধে গেলেঁও, কাল্পনিক বা তজ্ঞপ কিছু বলি, কিন্তু ঘোর কলিকাল—এই পুখানুপুখানপে হেতু আমার, স্থায় ছষ্ট চিত্ত ব্যক্তিদের জন্ম এ বিষয়ে কিছু আলোচনা বিচাব এবং विक्क्षवान थखन করিয়া রাখা শ্রীগোরস্থলরের প্রেরণায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া পূৰ্ব্বক যুক্তিসহ করি। খ্রীষ্টানেরাও আদি মানব অ্যাডাম্ এবং তাঁহার আনন্দ-স্বপক্ষ স্থাপন ও তৎসঞ্চে আমু বিদ্ধিণী সঙ্গিনী ইভ্কে মানেন। আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও সঙ্গিক নানাবিধ আপনাদের জ্রাচরণের আশীর্কাদ ও জ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ-কথার অবভারণা। স্থন্দরের রূপার দিকে কাতর দৃষ্টি রাখিয়া এই অতি নিগুঢ় আবিষ্ণারার্থে বহির্গত হইব। কুতকার্য্য হইতে পারিব তত্ত্বের **बी**रगोत्रयुन्दत्र कारान ।

> "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, তুই দেহ ধরি। অত্যোক্তে বিলপে রস আস্বাদন করি॥ সেই তুই এক এবে— চৈত্ত গোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোহে হৈলা একঠাই॥" "রাধাকৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে তুইরূপ॥"

এই কথা আমরা শ্রীশ্রীটৈতক্সচরিতামৃতে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য এই কথার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এইতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পূর্বের আমি আমার প্রিয় ভাইবোন্দের রাসনায়ক শ্রীগৌরস্থলরের শরণাপন্ন হইয়া এইতত্ত্ব যাহাতে আমার হৃদয়ে পরিষ্কারভাবে ক্র্তি পায় সেজস্ত প্রার্থনা করিতে বলি। প্রসঙ্গক্রমে অন্ত ২০১টা কথা বলিয়া যুগলতত্ত্ব সমাধানের চেষ্টা করিতেছি।

ঞ্জীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ভাহা আমি গ্রন্থশেষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা

করিয়াছি, তবে জানি না হুর্ভাগ্যক্রমে আমার কোন ভাই বা বোন্ ঐ সব প্রমাণকে প্রক্রিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবেন কিনা। আমরা সবই তো উড়াইয়া দিয়া থাকি, পারি না কেবল আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে যাহা শ্রীগৌরস্থলর পদদলিত করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কুপা কি সহজেই মিলে? দীনহীন কাঙ্গালের বেশ ধারণপূর্বক সকলপ্রকার মান অভিমান বিসর্জন না দিলে ত্রীকৃষ্ণ কৃপা লাভ করা অসম্ভব। আজকাল দেখিতে পাই বহু ব্যক্তি যাঁহারা নিজেদের প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন বৈষ্ণবধৰ্ম ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানারূপ উপাধি ধারণ করিয়াছেন উপাধি বিচার। অথচ তাঁহাদের অনেকেই সেই সকল উপাধির বিন্দুমাত্রও উপযুক্ত নন্। জানি না ইহাদের শুদ্ধাভক্তির পন্থা কিরূপ। শাস্ত্রে দেখিতে পাই বৈষ্ণব অকিঞ্চন হইবে। ভাহা ত' ইহারা কোনপ্রকারেই নন্ পরন্ত ক্তসময় কত অস্থায় কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার ইয়তা শনাই। এইসব উপাধিতে নিশ্চয়ই মনে মনে একটা অহঙ্কারের স্থষ্টি হয় কারণ আমরা মানুষ ত'! নিলিপ্ত অবস্থায় থাকা সহজ কথা নয়। সেরপভাবে থাকেতে হইলে তীব্র সাধনার আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কিংবা তৎপরবর্তীকালে কোনও বৈষ্ণব মহাজনের এরূপ কোনও উপাধি ছিল বলিয়া সামরা দেখিতে পাই না। কোথায় দেহাত্মবুদ্ধি লোপ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিতেছি, না আরও বেশ দৃঢ়ভাবে স্ব ইচ্ছায় দেহটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেছি। জানিনা এইসব উপাধি ধারণ করার অন্তরালে কোন গুঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে কিনা। তবে আমি নিজে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কতকগুলি বিষয় জানি তাহা আপনাদের অবগতির জন্ম লিখিতেছি। আমি সত্য কথা বলিভেছি কিনা তাহা তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন এবং যদি সত্য বলিয়া থাকি তাহা হইলে সেইসব বিষয়ে তাঁহার৷ সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমি বিশেষ

ইহারা প্রায়ই সতের নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহাতে কি নামাপরাধ হয় না ?
ইহারা যেরূপভাবে বক্তৃতা দিয়া থাকেন অনেক সময় শাস্ত্রান্মুযায়ীই বলেন অথচ
নিজেরা সেরূপ কিছুই করেন না। ভোগবিলাস ইহাদের বেশই আছে। ইহারা
এরূপ ছুবুদ্ধিসম্পন্ন যে নিজেদেরই কেবলমাত্র প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত
ভূদ্ধা ভক্তির যাজনকারী বলিয়া মনে করেন এবং অক্সদলের বৈষ্ণবধর্মের নামে
গণকে দীক্ষা ত্যাগপুর্বেক তাঁহাদের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার
উপদেশ দিয়া থাকেন। সকল সময়েই কৃটবিচার লইয়া ব্যস্ত।
সকলের সম্বন্ধে বলেন যে সকলেই ভূল পথে যাইতেছে। ইহারা সাধারণতঃ

স্থী হইব।

ধনী লোকদের বিশেষভাবে আদর সম্ভাষণ করেন। যে সংসারী লোকদের টাকা না হইলে তাঁহাদের আদৌ চলে না সেই সংসারীদের ঘূণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন অথচ নিজেরা ঘোর সংসারী। আমি তাঁহাদের কার্য্যকে মাত্র দোষারোপ করিতেছি। হয়ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হইতে পারে কিন্ত আমি নিজে যখন দেখিয়াছি যে আমারই চোখের সম্মুখে ভাঁহাদের দলের জনৈক গেরুয়া বসনধারী ব্যক্তি রোষক্যায়িতনেত্রে কোনও অতিথিকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্ম নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের একজন অন্ধ ভক্তের বিশেষ কোনও কষ্ট চোখের সামনে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিকার তাঁহারা করিতেছেন না তখন ভাঁহাদের কার্য্যে দোষারোপ না করিয়া কিরূপে থাকিব ? তাহা হইলে যে সত্যের অপলাপ করা হইবে! শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যাহাতে এইসব ব্যক্তির ভ্রান্ত ও গোড়ামীযুক্ত ধারণা অচিরে নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাতে তাঁহারা সাদরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে শ্রীতির সহিত আলিঙ্গন করেন এবং সর্ববদাই স্মরণ করেন যে আমার শ্রীমন্মহাপ্রভু কিবা সংসারীদের কিবা অক্স ধন্মাবলম্বীদের কাহাকেও কোনদিনই ঘুণার চক্ষে দেখেন নাই। ভাঁহাদের বিশেষ দোষ আমি দেখিতে পাই যে অনেক উদিতবিবেক বৈষ্ণবকে তাঁহারা তাঁহাদের চিরস্তন বোল্ "প্রাকৃত সহজিয়া" আখ্যাদ্বারা বিভূষিত করিতে কখনই ভুলেন না এবং এইরূপে উদিতবিবেকবিশিষ্ট শ্রীকৃঞ্পথের যাত্রীর অনেককে ও অনুদিতবিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেককে তাঁহারা নিরূৎসাহিত করিয়া ভাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথচ ভাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রাকৃত সহজিয়ার পথে ৮লেন। অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের নিন্দা ব্যতীত ইহাদের মুখে ভাল কথা খুব কমই শোনা যায়। অনেকে হয়ত' বলিবেন যে এরপ আলোচনা করা আমার অনধিকার চর্চা তথাপি বিবেকের আদেশারুযায়ী আমি স্পষ্ট সত্য কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। সত্য যাহা বুঝিব ভাহা বলিবই। আমি যদি কিছু না বুঝিয়া লিখিয়া থাকি তাহা হইলে শ্রীগোবস্থন্দরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনারাও আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন ভাহারা বলেন 'কই কত ত' কৃষ্ণনাম করিতেছি, প্রেম হইতেছে কই'! নানাজন্মে করিয়াছি ভূরি ভূরি পাপ, আর একবার আধ্বার কৃষ্ণনাম করিয়াই প্রেম হইতেছে না বলিয়া নামের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? এই একবার মাত্র হুর্লভ মহুয়ুজ্ম পাইয়াছি তথাপি হরিনাম করি না ইহাপেক্ষা আক্ষেপ

ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! জ্রীভগবান্ কুপা প্রকাশে এই মহুয়জন্মপ্রাপ্তির সৌভাগ্য দান করিয়া সাধনা তাঁহার নিকট যাইবার স্থযোগ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও যদি **रेवक्षवधर्म्म** থাতাথাত আমরা তাঁহার নামকীর্ত্তনে রত না হই তবে পুনরায় আমাদের বহুযোনি বিচার। ভ্রমণ করিতে হইবে এবং কষ্টেরও আর ইয়তা থাকিবে না। অভএব

সকলেই আস্থন আমরা সাবধান হই। কৃষ্ণরূপ ঘুড়ীকে যে আমরা বহুদূর ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহাকে ত' গুটাইয়া আমাদের নিকটে আনিতে হইবে। পুনঃপুনঃ নাম মহামন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণরূপ ঘুড়ী আপনাআপনিই গুটাইয়া আসিবেন। আমরা করিব অসাত্ত্বিক আহার, মনে করিব কুচিন্তা তাহাতে এসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব কিরূপে ? যদি মৎস্থা, মাংস ইত্যাদি রজোগুণ বৃদ্ধিকারী বস্তু আহার করা ত্যাগ করি এবং সংসঙ্গ দারা ত্র্বাসনা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই এইসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব।

কিঞ্চিদধিক ৫০০০ বংসর পূর্বে শ্রীর্ন্দাবনে শ্রীকৃঞ্চের লীলা প্রকট হইয়াছিল। এক এক মন্বস্তুরে ৭১টা চতুর্গ থাকে। এইরূপ ১৪ মন্বস্তুর পরে প্রতিব্রহ্মাণ্ডে একবার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্বক

শ্রীকুদ্যের শ্ৰীবৃন্দাবন লীলার সময় निर्फिन ।

তাঁহার দীলা প্রকট করেন। শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহনও মুগ্ধ এবং গোপীগণও মুশ্ধ। এইরূপে লীলাটা সম্পাদিত হয়। বৈবস্বত মধস্তরে বাস করিতেছি। চতুর্বিংশ চতুর্যুগে রামলীলা এবং

এই অষ্টাবিংশ চতুর্গে কৃঞ্লীলা হইয়াছিল। গ্রুব ও প্রহলাদ মহাশয় স্বায়ম্ভব মন্বস্তুরে আসিয়াছিলেন। অতএব জানিবেন যে পুরাণের একবর্ণও মিখ্যা নহে। আমরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে আমাদের আয়ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি সেইরূপ যে সব সাধুগণের দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হন তাঁহারাও বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের ও তাঁহার পার্শ্বদ ও অক্যান্স ভক্তগণের লীলাসম্বন্ধে জমাখরচ লিপিবন্ধ করিয়া রাখেন যাহাতে পরবর্ত্তী জীবগণ লীলাকথা পাঠ করিয়া ও শ্রবণ করিয়া কুতার্থ হইতে পারেন। পুরাণ একটা বাজে জিনিষ, ইতিহাদ ত' আর নয় ইহা বলিয়া উড়াইয়া দিলে নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। ভবসিশ্বুর পারে যাওয়ার কোনই পন্থা থাকিবে না। শাস্ত্রকারেরা সমস্তই বিশদ্ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ঞ্রীক্বফের ৩টী বংশী ছিল। বৈনবী,

শীকৃষ্ণের वःनी।

হৈমী ও মণিময়ী। যখন আমার শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইতেন তখন সমস্ত রাখাল ও যোগ্য ভক্তগণকে আনন্দ দান করিবার জন্ম বৈনবী বংশী বাজাইতেন, গোপীদের আকর্ষণ করিবার জম্ম হৈমী বংশী বাজাইতেন ও সকলকে সম্মোহন করিবার জগু মণিময়ী বংশী বাজাইতেন। এই

বৈনবী, হৈমী ও মণিময়ী বংশীকে যথাক্রমে আনন্দিনী, আকর্ষিণী ও সম্মোহিনী বংশী বলা হয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন:—

> "भाषाभूक कोरवत नाहि कृष्ध-श्रृि छान। कोरवरत कृशाय किन कृष्ध रवन-श्रुतान॥"

এই হেতু যাহার তাহার কথা শুনিয়া আপনারা পুরাণে ও বেদে অবিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; আপনাদের সকলেরই চরণে পড়িয়া দন্তে তৃণ ধরিয়া আমি অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীভগবানে ৩টা শক্তি আছে—সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হলাদিনী শক্তি। এই হলাদিনী শক্তিকে কেহ কেহ আনন্দচিগ্ময়রস বলেন। এই তিনটী শক্তি আছে विषया औछ गवानरक मिक्रमानम अक्रभ वना इय। मः = मिक्रनी শ্ক্তির আশ্রয়, চিং = সম্বিংশক্তির আশ্রয়, আনন্দ = হলাদিনীশক্তির **এ**জগবানের তিনটী শক্তির আশ্রা শ্রীকুষ্ণে শক্তিরপা হলাদিনী থাকে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বাাখ্যার চেষ্টা। সেবার সাহায়্য করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার ইচ্ছায় শ্রীরাধিকা হইতে উদ্ভুত হন। "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রাণবল্লভ, আমরা তাঁহার প্রেয়সী" এইরূপ স্থায়ীভাব তাঁহাদের বর্ত্তমান, এবং সময়ে সময়ে লীলাপুষ্টির জন্ম হর্ষ, দৈন্স, নির্বেদ, শ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার সঞ্চারী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীরাধিকা সেবার (হলাদিনীর) চরম মূর্ত্তি। এই সব তত্ত্ব অল্পের ভিতর প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। ধীরভাবে এই সব বিষয় যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ধৈর্য্যচ্যুত হইলে জগতে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না আর এ ত' আদিতত্ত। ইহা ত' একেবারেই বোধগম্য হইবে না। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্বেব প্রভ্যেক বস্তুর মূলতত্ত্ব কি সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া লইলে ভাল হয় কারণ তাহা হইলে সব বিষয় আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

মূলতবের উপাদান—অন্তি, প্রকাশ ও আনন্দ, কারণ এই বিশ্ব চিন্ময় জগতেরই
বিকার মাত্র যাহা "দৃশুমান জগং" নামীয় কবিতায়় আমি বিশদ্ভাবে

মূলতবের
উপাদান।
ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সচ্চিদানন্দ বস্তু সকলেই চান।
আমাদের নিকটে কোনও কষ্ট না করিয়া সকল সময়েই নির্মাল আনন্দ
উপস্থিত থাকিবে এই বস্তু কে না চান ? কিন্তু তাহা পাইতেছি কোথায়! বিনা
সাধনে ত' আর সে বস্তু মিলিবে না ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন
কাহারও বাশীন
ক্ষা বাহি
কাহা আছে
কি না।
দেওয়া ইইয়াছে। গরুটা কাছে দাঁড়াতেও পারে বা দ্রে দাঁড়াতেও
পারে। ভগবান্ কুপা কোর্লে নেড়ে বাঁধতে পারেন বা দড়িটা

খুলে দিতে পারেন"। এই জন্ম সময় থাকিতে বৈষ্ণব মহাজ্বনগণের নিকট হইতে এইসব তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া আমাদের জীবনতরণী বাহিতে স্থক্ষ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কোনই কন্ট থাকিবে না। তাহা কি আমরা করিব ? জীকৃষ্ণ কুপাপ্রার্থী কি আমরা হইব ? আমাদের কি পুরুষকার নাই! ছি! ছি! আমাদের যে লজ্জা করে! আমরাই যখন ভগবান্ তখন অন্মের নিকট বিশেষতঃ "ঐ গোয়ালার ছেলের" নিকট কিরূপে কুপাপ্রার্থী হইব ? তাহা কখনই হইতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইয়া সকলেই মহাকালের গর্ভে প্রবেশ করিবার জন্ম ছুটিতেছি, এই ক্রুত গতিকে আমরা স্থির মনে করিতেছি কিন্তু মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যে স্বৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে ইহা চিন্তা করিলে আর আমাদের জীবন স্থির বোধ হইবে না, ইহা বুঝিয়া জ্ঞীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হওয়া আমাদের সকলেরই কর্ত্ত্ব্য।

ধিক্ আমাদের জীবনে! শতধিক আমাদের বিছা ও বৃদ্ধিতে। আমরা থিয়েটার বায়োস্কোপে গিয়া কত সময় নষ্ট করি কিন্তু প্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে আমাদের নিজেদের হেয় মনে হয়। প্রীকৃষ্ণ কুপা হইলে যে আমবা অসাধাও সাধন করিতে পারি, আরত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অনার্ত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে ধাবমান্ হইতে পারি সে বিষয়ে আমাদের আদৌ খেয়াল নাই। সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়াও আমরা নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি, ধিক্ আমাদের জীবনে!

আমরা জগতের জীব মূর্য তাই গর্দ্দভ যেরূপ ঘোলা করিয়া জল পান করে তদ্রপ আমরাও করিতেছি। আপনারা আমার উপর অসস্তুট্ট হইবেন না। আমরা যাহা করিয়া থাকি তাহাই মাত্র বলিতেছি। যে সচিদানন্দ বস্তু দেহ দারা আবৃত আছেন তাঁহাকে ভোগ না করিয়া শুধু দেহটাই ভোগ করিয়া থাকি। অস্থ্য বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রপ করিয়া থাকি কিন্তু সমস্ত স্থাবর জলমের ভিতর যে বস্তু থাকিয়া তাহাদের উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে সেই সচিদানন্দ বস্তুর দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। একথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। অবশ্য মায়ারাক্ষসীর কবলে পড়িয়া আমাদের এই ত্র্দ্দিশা। এই সন্ধ, রক্ষঃ ও তমো-গুণমন্ত্রী দৈবীমায়া কৃষ্ণ-শরণাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেইই অতিক্রম করিতে সক্ষম হন্ না। এই সংসার জয় করিবার উপায় মাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন। অরুদ্ধতী দর্শনের স্থায় প্রথম প্রাক্তত চক্ষ্ দ্বারা স্কুল দর্শন করিয়া স্থান নির্ণয়ান্তে স্ক্র্য দর্শন দর্শনের স্থায় প্রথম প্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিতে হইবে। মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ

দারা অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিতে হইবে। মধ্যমাধিকারী ভাগবভগণ

দশম্লে মান্ত্রার

এই জগতের ভাষা ও ইন্সিয়ের সাহায্যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত

লীলার মাধুর্য্য শ্রবণাস্তর সমাধিদশায় প্রেমচ্ছুরিত নেত্রে উহার

অপ্রাক্ত চিম্ময়ত দর্শন করিয়া থাকেন। দশমূলে মায়ার সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা বস্তু সমূহ পরিমাণ বিশিষ্ট হয় বা মাপা যায়।

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভাশায়িনন্ত মহেশ্বরম্। তস্তাবয়বভূতৈন্তব্যাপ্তং সর্ব্যমিদং জগৎ॥

অর্থাৎ যাহাদ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্বসৃষ্টি করেন এবং জীবগণ যাহাতে প্রবেশ করে তাহাকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই যে মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই জগৎ ব্যপ্ত। মুক্ত জীব সৃষ্টি ভিন্ন অন্ত সব করিতে সক্ষম হন। "জ্ঞগৎ ব্যাপার-বৰ্জ্জং প্ৰকবনাদ্ সন্নিহিতত্বাৎ" এই কথা আমরা শাস্ত্রেও দেখিতে পাই। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃঞ্বহিমুখি, যতদূর মায়ামুক্ত ততদূর কৃঞ্সান্মুখ্যপ্রাপ্ত। বিষ্ঠা, অর্থ, ও ব'শজনিত অভিমান ভক্তিপথের বাধকরূপে দণ্ডায়মান্ বিশেষ ভাবে হয়, তাই এই তিনটী বস্তুর উপর অভিমান যাহার নাই তিনিই কোন্ কোন্ বস্থ সোভাগ্যবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের তিনিই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা ভক্তিপথের विश्वक । লাভ করতঃ মায়ার ভীষণ কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। আমরা নিজেদের দোষেই কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়াদ্বারা নানারূপে বিতাড়িত হইতেছি। কেন আমরা কৃষ্ণ ভুলিলাম ? আস্থুন আমরা সকলেই আমাদের পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দস্থন্দরকে তাঁহার নামকীর্ত্তন দারা আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীপোরাঙ্গস্থন্দরকে চ'থেব জলে ডাকিয়া সমস্ত অপরাধ শৃত্য হইয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া ঐশিশ্রীশ্রামস্থুন্দরের শরণাগত হই তাহা হইলে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত করিয়া ভাহার অনাবিল শাস্তির রাজ্যে লইয়া যাইবেন।

ধীবরগণ যথন মংস্থ পরিবার নিমিত্ত জ্বাল নিক্ষেপ করে, তথন ছোট ছোট মংস্থ যাহারা জেলের পায়ের গোড়ায় থাকে তাহারা জ্বালে বাঁধা পড়েনা তদ্রপ বাহারা বিশ্বধীবরের শ্রীচরণতরি আশ্রয় করেন তাঁহাদের মায়াপাশে ভববৰন মৃত্তি আবদ্ধ হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তের পূর্বেও স্থুখ, পরেও স্থুখ, গরেও স্থুখ, গর

তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের প্রভিনিধিরূপে আমাদের সর্বতোভাবে উপকার সাধন করিয়া থাকেন। বলা নিপ্পয়োজন যে আমাদের সকলেরই শান্তাদি এবং গুরুজনবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরুজনবাক্য দুরে থাকুক এমন কি ভগবদ্বাক্য শ্রীগীতা প্রভৃতি শান্ত্রও আমরা অবমাননা করিয়া থাকি। শ্রীগীতার নানারূপ যৌগিক ব্যাখ্যা বাহির <u>শ্রীগীভার</u> হইয়াছে। তদমুযায়ী ব্যাখ্যাকারিগণ দেহকে কুরুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন যৌগিক ব্যাখ্যা এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধমন, তুর্য্যোধনকে পাপ, যুধিষ্ঠিরকৈ ও তাহার অসারত্ব ধর্ম এইরূপ ভাবে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীগীতার অর্থ করিয়া উৎপাদন। থাকেন। ইহা তাঁহারা বুঝেন না যে ২।১টী চরিত্র সম্বন্ধে নয় যৌগিক ব্যাখ্যা চলিতে পারে কিন্তু গীভার অসংখ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের কি বলিবার আছে ? দেখানে তাঁহারা নীরব। আমরা যদি নিজের মঙ্গল চাই তাহা হইলে শাস্ত্রের ও পুরাণের সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথভাবে এই বিশ্বে অভিনীত হইয়াছিল এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস করিতে হইবে নচেৎ একে ত' অন্ধকারে আছি আরও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া ইহকাল পরকাল ছইই হারাইতে হইবে।

আমরা শ্রীভগবান্ অনস্ত অসীম বলিয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে সক্ষম হই না

বলিয়া তিনি কুপা প্রকাশপূর্ব্বক এই জগতে আসিয়া লীলা করেন। নিবিষ্টচিন্তে

চিন্তা করিলে এইসব তত্ত্বকথা আপনাআপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

সকল সময়েই ভক্তসঙ্গ করিবে। ভক্তদের নিকটই ভগবান্ থাকেন।
তিনি বৈকুঠে বা যোগীদের নিকটে থাকেন না। যেরপ কাকোচ্ছিষ্ট বটবীজেই
বটবৃক্ষ জন্মায় সেইরপ কৃষ্ণভক্তগণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্তিলতা বীজ চালিত
করিলে তবে তাহাতে অঙ্কুর উদগম হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং আমরা
সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্র
বাসনার্মপ অট্টালিকাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। তখন সাধক
"উদাসীন ভক্তবেশে সাজারে আমায়" বলিয়া বিষয়রূপ বিষ ত্যাগ করে।
আরও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল
নাম করিবার জন্ম উপদেশ প্রদান করেন তিনি ভিন্ন জগতে কেইই
বন্ধুবাচ্য নহেন কারণ নামই একমাত্র ভববন্ধন ইইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, অন্য
কিছুতেই পারে না। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই:—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্ত্ৰ গায়ন্তি তত্ত্ৰ তিষ্ঠামি নারদ॥
এইহেতু ভক্তসঙ্গ করার ধুবই প্রয়োজন।

জ্ঞীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টদ্রব্য সকল গ্রহণ করা কর্দ্রব্য

নচেৎ আমরা চোর আখ্যায় আখ্যায়িত হইব, কারণ এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের, আমরা বিশ্বোভানের মালী মাত্র। আমাদের এই উন্তানের মালিককে কি তাঁহার বস্তু সাজাইয়া একবার দেখান কর্ত্তব্য নয়? আরও ভক্তিভাবিতহাণয়ে নিবেদন করিয়া দিলে তিনি কার্য্যতঃ আমাদের দত্ত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণও করিয়া থাকেন—অবশিষ্ঠ ভক্তের জন্ম রাখিয়া দেন। গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন প্রীকৃষ্ণ দেখা দেন না কেন ? তিনি নিশ্চয়ই নাই। আমরা ইঙা বুঝিয়া দেখি না যে প্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমরা প্রাকৃত ইন্দ্রেরের সাহায়ে কিরপে তাঁহাকে দর্শন করিব ? যাহাতে আমরা সর্ব্ধশীজ্ঞানন সাধারণে গ্রহণ করিতে পারি সেইজন্ম তিনি আমাদের কৃতার্থ প্রকৃত ইন্দ্রিষ্ণ করিতে দারুময় ও নিলাময়াদি মূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রীমন্মহাপ্রাভুর আদেশ "বিগ্রহকে কখনও প্রাকৃত বিলিতে নাই" অতএব সে বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। কথাপ্রসঙ্গে প্রীপ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে চেষ্টা করিয়া অন্ম অনেক কথার অবতারণা করিয়াছি। সেজন্ম আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখন প্রীরাধাত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও যতটুকু বলার প্রয়োজন তত্তুকু বলিব। প্রীরাধা, প্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা প্রীপ্রীটেতত্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই :—

"হ্লাদিনী করায় কুষ্ণে স্থ্য-আস্বাদন। হ্লাদিনীর দারে করে ভক্তেরে পোষণ॥"

রাধা শক্তি পরিপূর্ণ শক্তি যেরপ "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং"। "কিশোরস্বরপ কৃষ্ণ স্বরং অবতারি"। "সোহপি কৈশোরকবয়োমানয়ন্ মধুস্দনং"—এই কথা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে তিনটা শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হ্লাদিনীশক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান। যোগমায়া শব্দের অর্থ শ্রীরাধা। যোগস্ত মায়ঃ যস্তাং সা = শ্রীরাধা। মায়ঃ = পরিপূর্ণতা অর্থাৎ যাহার সঙ্গে যোগ হইলে যোগের পরিপূর্ণতা হয়। শ্রীভগবানে যখন এই হ্লাদিনীশক্তি থাকে তখন ইহাকে শক্তিরপা হ্লাদিনী বলা হয়। স্বরূপগত হ্লাদিনীতে যাহা নাই মূর্ত্তিরপা হ্লাদিনীতে তাহা আছে। রাধাশক্তিকে অগমা বলা হয় কারণ যেখানে মাধব সেখানেই রাধা অবস্থান করেন এবং যেখানে রাধা সেখানেই মাধব থাকেন। আরাধ্য়তি যা সা—রাধা অর্থাৎ যিনি সকলসময়েই শ্রামান্তা করের সেবায় নিযুক্তা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রবালমণি-নির্শ্বিত

সহস্রদল পদ্মের কণিকার স্থানে যুগলরূপে দণ্ডায়মান আছেন এবং এই পদ্মের উত্তরে, ঈশানে, পূর্বের, অগ্নিকোণে, দক্ষিণে, নৈঋতে, পশ্চিমে ও বারুকোণে প্রধান অষ্টদলে যথাক্রমে শ্রীলভিা, শ্রীবিশাখা, শ্রীভিত্রা, শ্রীইন্দুরেখা, শ্রীচম্পকলতা, শ্রীরঙ্গদেবী, শ্রীতৃঙ্গবিভাও শ্রীমুদেবী এই অষ্ট্রসংগী। অষ্ট উপদলে যথাক্রমে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, ভৎবামে শ্রীমধুমতীমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, (শ্রীবিমলা-মঞ্জরী), তৎবামে শ্রীস্থামলামঞ্জরী, শ্রীপালিকামঞ্জরী, তৎবামে শ্রীমঙ্গলামঞ্জরী, শ্রীতারকামঞ্জরী, তংবামে শ্রীধস্থামঞ্জরী এই অন্তমঞ্জরী এবং হুই ছুইটী করিয়া रवानि উপদলে यथाक्रिय (२) नवक्रमञ्जरी, ज्ञानमञ्जरी, (৪) ज्ञानमञ्जरी, खनमञ्जरी, (৬) রতিমঞ্জরী, ভদ্রমঞ্জরী, (৮) লীলামঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী (৩), (১০) বিলাস-মঞ্জরী (২), কেলিমঞ্জরী, (১২) কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, (১৪) অশোকমঞ্জরী, মঞ্লালী মঞ্জরী, (১৬) সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমঞ্জরী এই যোলজন মঞ্জরী দণ্ডায়মানা আছেন এইরূপ চিত্তে বিশেষভাবে ধারণা করিয়া রাগান্থগামার্গের বৈ**ফ্তব**গণের ধ্যান করিবার প্রণালী শাস্ত্রে বণিত আছে। তবে এরূপভাবে সাধনা করা আমাদের ত্যায় বহিমুখি জীবের পক্ষে সহজ্ঞসাধ্য নহে, যাহারা নাম কাত্রন। এইরূপ সাধনা করিতে সক্ষম তাঁহারা এইরূপভাবে ধ্যান করিতে পারেন; আমরা কেবলমাত্র নামকার্তনেই মত্ত হইব, যে নামকীর্ত্তন ইচ্ছা থাকিলেই আমরা সকলেই অনায়াসে করিতে পারি।

আমরা যাহাই সাধনা করি না কেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা অগ্রে জানিবার নিতান্ত আবশ্যক নচেৎ সাধ্যে মনোনিবেশ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এবিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেনঃ—

> "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে স্থৃদৃঢ় মানস॥"

অতএব আমরা বৈশ্ববমহাজনগণের নিকট হইতে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব সিদ্ধাম্ভ অবগত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইব। প্রাতঃশ্বরণীয় স্বামী বিবেকানন্দও বিলয়াছেন যে—"চালাকী দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না", অতএব আস্থন আমরা শ্রীগোরলীলা সরোবরে ডুব্ দিতে চেষ্টা করি, উপরে উপরে সাঁতার কার্টিলে রত্বলাভ হইবে কিরপে ?

যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম—রাধিকা শব্দের অর্থ নিম্নলিখিত জ্রীশ্রীচৈতস্ত-চরিতামৃতের পয়ার হইতেও আমরা জানিতে পারি যথাঃ—

> "কৃষ্ণ বাঞ্চা-পৃত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥"

এখন আমরা যে মহামন্ত্র জপ করিয়া থাকি ভাঁহার অর্থ কি এবং ভাঁহা

জ্বপ্য এবং সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্দ্রনীয় ছইই না কেবলমাত্র জপ্য এই ছ্রহ বিষয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। আস্থ্রন আমরা বিশ্বের নরনারী সকলে সেই দয়ালশিরোমণি পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর—যিনি এই জীবোদ্ধারমন্ত্র নিজগুণে আমাদের প্রতি কুপাপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন ভাঁহার রাঙাচরণ ছ্থানি দূঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া মিলিতকণ্ঠে ভাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই ভাহা হইলে ভিনি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিবেন অস্তথা আমাদের সাম্প্রদায়িকভার দলাদলির মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু

আনাদের সাম্প্রদারিকভার দলাদালর মধ্যে সাভত হহর। হাব্ডুব্
মহামন্ত্রের
খাইতে হইবে, ফলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক
আমরা একেবারেই নিজেদের সন্থা হারাইয়া ফেলিব। এই
মহামন্ত্রের অর্থও অনেকেই অবগত নহেন্ অথচ নাম জপ করিয়াই যাইতেছেন।
মন্ত্রের অর্থ অবগত না থাকিলে মন্ত্রে অভিনিবেশ আসিতে পারে না বলিয়া
নিষ্ঠা ও আসক্তি হয় না, যে নিষ্ঠা ও আসক্তি ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া
সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

মহামস্ত্রের প্রথম আমরা 'হরে' শব্দটী পাই। 'হরা' শব্দের অর্থ—'রসবিলাসচাতুর্য্যেন কৃষ্ণচিত্তং হরতি ইতি হরা' অর্থাৎ যিনি নানারূপ রসবিলাস চাতুর্য্যে
কৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন = শ্রীরাধা। এই 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' হয়।
কৃষ্ণ = কৃষ্+ণ, 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ কর্ষণ, "ণ"এর অর্থ আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা
যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

"রাম" = রমস্তে যোগিনোহনস্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যোগিগণ সচ্চিদানন্দ অনস্ত ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, এইজ্বস্থ রাম শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম। আর একটা অর্থ এই যে যিনি আমাদের মনে, প্রাণে, আত্মায়, শিরায়, মজ্জায় সর্বস্থানে ওতপ্রোভঃভাবে রমণ বা বিরাজ করিতেছেন। তাহা হইলে পরিষ্কার করিয়া বলিলে অর্থ হইল—"হে রাধারাণী! হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমি তোমাদের দর্শন লাভ করিবার জন্ম কাভরে প্রার্থনা করিতেছি; আমায় তোমরা নিজ্ঞণে কৃপা করিয়া দর্শনদান পূর্বক কৃতার্থ কর।"

এখন দেখা যাক্ এই নাম কিরূপভাবে করিতে হইবে। এই নামসাধন প্রণালী জানিবার নিমিত্ত আমি নিমিত্তমাত্র হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীধাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কলিকাতা নিবাসী বহু বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীচৈতক্তভাগবত আদি খণ্ড চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে পূর্ববঙ্গে শ্রীল তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনতত্ত্ব

সম্বন্ধে উপদেশ দর্শাইয়া বলিলেন—"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই মন্ত্র দিবারাত্র সংখ্যা না রাখিয়া সংকীর্ত্তন করিবারই বিধি দিয়াছেন তবে সাধকের মহামন্ত্র বিধি। পক্ষে এই মন্ত্র সঙ্গে জপ করাও কর্ন্তব্য, কারণ নামের প্রতি আগ্রহ হয় কিন্তু সংখ্যাবিহীন সংকীর্ত্তনই মুখ্য এবং জ্বপ গৌণ।" তিনি আরও বলিলেন "এই বাক্যের সঙ্গতি রাখিবার জন্মই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পরে পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে "সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর" বলিয়াছেন। আর একজন বৈষ্ণব বলিলেন "এই মন্ত্র যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ইহাতে কোনই বিধি নিষেধ নাই—যাঁহারা এই নাম শুধু জ্বপ্য বলেন তাঁহারা নামাপরাধ দোষে ছষ্ট এবং তাঁহাদের মধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে।" তিনিও পূর্ববিলিখিত পয়ারটীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই পয়ারের অর্থ—"এই নাম সর্বেক্ষণই বিধিরহিতভাবে অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে"। তিনি "বিধি নাহি আর" কথাটার অর্থ "বিধি নাহি কোন" বলিলেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ নানাস্থানে অষ্টপ্রহরের সময় এই নাম সংখ্যাশৃন্থভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ও মৃত্যুর সময় কর্ণে এই নাম দেওয়া হয় তাহা বলিলেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন এই নাম শুধু জপ্য। যদৃচ্ছাক্রমে এই মধ্রমন্ত্র কার্ত্তিত হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে নামের প্রতি আগ্রহ কম হয় এবং কোন দিন বা নাম করাই হয় না এবং কোনও দিন বা বেশী এবং কোনও দিন বা কম করা হয়। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভূবনেশ্বর দেববর্ম কর্ত্তক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "শ্রীশ্রীহরিনাম মঙ্গল" পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম যে এই মহামন্ত্র যে জপ্য ও যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় এ বিষয়ে বহু বহু ভক্তের স্বাক্ষর আছে এবং সে বিষয়ে প্রমাণ করিবার জন্ম নানা গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকায় নানা কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভবানন্দ দাস কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ রত্নকর্তৃক সংগৃহীত "প্রাচীন সংকীর্ত্তন পদ্ধতি" নামক পুস্তিকায়, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত "সংকীর্ত্তনরীতিচিস্তামণি" পুস্তিকায় এবং শ্রীশ্রীনিবাসমণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত "মহামন্ত্রার্থ দীপিকা" নামক পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম যে এই মহামন্ত্র যে কেবলমাত্র জপ্য এবং সংখ্যাপূর্বক উচ্চৈ:স্বরে কীর্ত্তনীয় সে বিষয়ে তাঁহারা শ্রীশ্রীসম্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্স্বদ-গণের আচরণ দর্শাইয়াছেন। যাথা হউক আমি নামাচার্য্য 🗐ল হরিদাস ঠাকুরের ঞ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া যেরূপ আমার ক্ষ্ত প্রাণে ক্তৃত্তি পায় সেইরূপ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব তাহাতে কোনও ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে আপনারা অধমকে মার্জনা করিবেন।

সর্ব্বাত্তে আমি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের সাধনপ্রণালীর কথা সর্বসমক্ষে

উল্লেখ করিতে চাই। আমরা ঐতিত্যসভাগবতে দেখিতে পাই যে তিনি যশোহর জেলাস্থ বেনাপোল নামক পল্লীর কোনও জঙ্গলময় স্থানে দৈনিক তিন লক্ষ নাম সাধন করিতেন। নামাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম হরিপুজায় হরির লুটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ সাড়ে বাইশ ঘন্টা শুধু জেপাই করিতেন। আমরা ঐতিত্তন্যচন্দ্রামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনায় বলিতেছেনঃ—

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চিঃফুরিতরসনো নামগণনা-কৃতগ্রন্থিশীস্মভগকটিসুত্রোজ্জলকরঃ॥"

শ্রীচৈতক্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকাশানন্দ মিলনোৎসবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যখন বলিয়াছিলেনঃ—

"শন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥" তথন শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ—

> "প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্থ দেখি করিলা শাসন॥ মূর্থ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষণমন্ত্র জ্বপ সদা এই শান্ত্র সার॥"

"স্তবাবলী" গ্রন্থে শ্রীগৌররূপ কথনে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ বলিতেছেন:—

> "নিজবে গোড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্। হরে কুফেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ॥"

এবং আরও বহু বহু বৈষ্ণবগণের আচরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভাঁহারা সকলেই এই নাম মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং সংখ্যা রাখিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন করাকেও একপ্রকার জপ বলা যায়। আবার জ্রীচৈতস্যচরিতামূতে দেখিতে পাই যে জ্রীবাণীনাথকে শৃলে দেওয়ার আদেশের পর ভাঁহাকে ততুদ্দেশ্যে মঞ্চে তুলিলে তিনি করে সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জ্বপা করিতেছেন এবং নাম লক্ষ্ণ পূর্ণ হইলে অক্ষে রেখাঙ্কিত করিতেছেন। আমার ত' মনে হয় যে মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া কেহই সংখ্যা রাখিয়া নাম করিতে যান না যদি সংখ্যাবিহীনভাবে নাম করিবার আদেশ শান্ত্র দিয়া থাকেন। এখানে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ করা মৃক্তিসঙ্কত বলিয়া মনে করিতেছি। "সংকীর্ত্তন" শক্ষের অর্থ কি ? সাতে পাঁচে মিলিয়া

কীর্ত্তন ক্রিলেও তাহাকে সংকীর্ত্তন বলে এবং একা একা উচ্চারণপূর্বক শব্দ ক্রুরণের দারা নাম করিলেও তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা যায়। প্রীপ্রীচৈতস্মচরিতামৃতের অস্তালীলায় দাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে প্রীপ্রীমশ্বহাপ্রভু প্রীল হরিদাস ঠাকুরের অসুস্থতার জন্ম তাঁহাকে বলিতেছেন:—

'এবে অল্পসংখ্যা করি করহ কীর্ত্তন।'

এই পয়ার হইতেও আমরা সংকীর্ত্তন শব্দের অর্থ এবং একা একা করিলেও যে তাহাকে সংকীর্ত্তন বা কীর্ত্তন বলে তাহা জানিতে পারি। পরে শ্রীল তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতেও এইকথাই আমরা জানিতে পারি। শ্রীশ্রীচৈতম্যচরিতামৃতে ও শ্রীশ্রীচৈতমভাগবতে শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর জ্বপ সম্বন্ধে উপদেশাবলী হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে মনে মনে, মালায় বাু করে যাহাতেই হউক সংখ্যা রাখিয়া নাম মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। জপ = মন্ত্রস্থ স্বলঘূচারো জপইত্যভিধীয়তে (ভঃ রঃ সিষ্কুঃ) অর্থাৎ মন্ত্রের ধ্য স্বলঘু উচ্চারণ তাহার নাম জপ। 'নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্' (ভঃ রঃ সিন্ধু) অর্থাৎ নাম, রূপ গুণাদির উচ্চভাষণের নাম কীর্ত্তন। ঞ্রীজ্ঞীব গোস্বামীপাদ বলেন 'সংকীর্ত্তনন্ত বহুভির্মিলিছা তৎগানস্থখম্।' এইসব উপদেশ সম্যকপূর্ব্বক খালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে রসনায় নাম উচ্চারিত হওয়া চাই, ওষ্ঠ স্পন্দিত হওয়া চাই। শব্দ স্ফুরণের দ্বারা বা শব্দ স্ফুরণ না করিয়া শুধু ওষ্ঠ স্পন্দনের দ্বারাও নাম জপ করা যায়। মনে মনে জপিলে হইবে না। জপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু কমান যায় না। পূর্কোল্লিখিত ছুই গ্রন্থে এবং অগ্রান্ত বহু গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বদগণ মহামন্ত্র ভিন্ন অস্থ্য নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। যদি এই মহামন্ত্রই শুধু চবিবশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় হইত তাহা হইলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কিংবা তাঁহার পার্শ্বদগণ অন্থ নাম কীর্ত্তন কখনই করিতেন না। এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে মনে মনে শ্বরণ করা যাইতে পারে বা প্রাণের আবেগে বা বিশেষ বিশেষস্থানে যেমন মৃত্যুর সময় যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে—সে স্বতন্ত্র কথা। আমরা শ্রীশ্রীচৈতগ্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই:—

> "প্রভূ বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার। সর্বাহ্মণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর"॥

এই পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ করিভেই বলিভেছেন ? যদি শ্রীচৈতগুভাগবতে পূর্ববঙ্গে শ্রীল

তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাম সংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে উপদেশের অর্থ ইহা হইত যে এই নাম চব্বিশ ঘণ্টা যদুচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করিবে তাহা হইলে সেই উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশের সঙ্গতি কোথায় থাকে ? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে এই পয়ারের চতুর্থ লাইনের অর্থ 'এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্বাক্ষণ বলিতে পার' যে অর্থের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একজন বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার৷ কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন না যে তাহা কিরূপে হইতে পারে। একই পয়ারে একবার প্রভু বলিতেছেন "এই নাম নির্বন্ধ করিয়া জ্বপ কর" আবার ভাহার বিপরীত কথা বলিতেছেন "এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বক্ষণ কর। যাইতে পারে"—এইরূপ কথা কথনই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে পারেন না। আবার আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরোক্ত চারি লাইনযুক্ত পয়ারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রতিপাত্য—'এই নাম শুধু জপ্য' কারণ দ্বিতীয় লাইনের 'ইহা' সর্বনাম পদটী যখন মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় লাইনে যখন এই মহামন্ত্র জপেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে তখন তৃতীয় লাইনের অর্থ "এই নাম জপদারা সর্ব্যপ্রকার সিদ্ধিই লাভ হইবে" ইহা ভিন্ন অম্যপ্রকার অর্থ হইতেই পারে না স্বতরাং যখন চতুর্থ লাইনের সঙ্গতি তৃতীয় লাইনের সঙ্গে আছে তখন 'সর্বাক্ষণ বোল' শব্দটীর অর্থ 'সর্বাক্ষণ জ্বপ' ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না এবং 🐣 ইথে বিধি নাহি আর' কথাটীর অর্থ ইহাতে আর অ্বন্যু 'বিধি নাই' অর্থাৎ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন 'এই নাম শুধু জপই করিতে হইবে' যাহা আমি বলিলাম এই নাম সম্বন্ধে অন্ত কোনও বিধি আব নাই। 'বিধি নাহি আর' কথাটীর অর্থ যাহার। 'বিধি নাহি কোন' বলেন তাঁহারা যে কেন জোরপূর্বক টানিয়া আনিয়া এইরূপ অর্থ কবেন ভাহা এই অধম বুঝিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। সংখ্যাবিহান জপ যে নিক্ষল তাহা আমরা হরিভক্তিবিলাসেও দেখিতে পাই, যথা:---

> "অসংখ্যাতঞ্চ যৎ জপ্তং যং জপ্তং মেরুলজ্বিতং। অঙ্গুলাগ্রেণ যৎ জপ্তং তৎ সর্ববং নিক্ষলং ভবেৎ॥"

সংখাবিহীন জপ যখন নিম্মল তখন এই নাম সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্ত্তন করিলে কোনও ফল হয় কিনা সে বিষয়ে আপনারাই স্থির করিবেন। এই নাম সাধারণের পক্ষে সর্ববদা ভপ করা অস্থবিধাজনক বলিয়া আমার মনে হয়, জ্রীমমহাপ্রভু 'এই নাম সর্বক্ষণ জপ করিতে পার' এই কথা বলিয়া পরে পুনরায় "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" এই নাম জ্রী, পুজ, পিতা এবং আত্মীয়স্বজন নিলিয়া নিজ ছ্য়ারে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান

করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈভগুচরিতামৃত আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই "নাগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে সংকীর্দ্তন করিতে লাগিল"।—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্দন"। এইসব পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে এই মহামন্ত্র শুধু জ্বপ্য ? যিনি সক্ষম হইবেন তিনি এই মহামন্ত্র সর্ববদাই জ্বপ করিতে পারেন; অশ্য কীর্ত্তনের আবশ্যক নাই; এই মহামন্ত্র জ্বপুই মুখ্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। এই মহামন্ত্র নাম বলিয়া "কীর্ত্তনীয় এবং মন্ত্র বলিয়া জপ্য এইজন্ম সংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করাও যাইতে পারে। এই নাম দীক্ষার কোন অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন মহাজনগণ যেভাবে নাম সাধন করিয়া গিয়াছেন বৈধঅঙ্গ যাজনে আমাদেরও ঠিক সেইভাবেই সাধন করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও স্থানে অষ্টপ্রহরে বা বিশেষ বিশেষ স্থলে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা হয় বলিয়াই যে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় হইবে ভাহা হইতে পারে না। এই মহামন্ত্র যিনি কুপাপরবশ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত জীবকে দান করিয়াছেন তাঁহার আদেশ কি তাহা ত' দেখিতে হইবে ? একজন বৈষ্ণব আমার প্রতি একটু ক্রোধ প্রকাশপূর্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিলে পাপ হইবে কিনা ? আমি নরাধম—এই প্রশ্নের উত্তর কিরূপে দিতে পারি ? আমি শ্রীগৌরস্থন্দরের উপদেশ হইতে এই নাম জপ্য এবং সংখ্যা রাখিয়া এই নাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ইহাই বুঝিয়াছি এবং এইটুকু মাত্র বলিতে পারি। আমি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা তাহাই বা কে জানে ! এই মহামন্ত্রবিধি কিরূপ এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিলে পাপ হইবে কিনা শ্রীগৌরস্থন্দরই জানেন।

রোগের বীজাণুর স্থায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নাম সর্ব্বশরীরে, মনে, প্রাণেও আত্মায় সংক্রোমিত হয়। তুলসীর মালাতেই জ্বপ করা প্রশস্ত্য, কারণ বানের অসীম তুলসী ভজনবৃক্ষ, বনদেবী। শ্রীরন্দাবনধামে রন্দাদ্তী। ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন। শৈলেন্দ্র ছহিতা দেবী উমার অংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। বীজের ভিতর স্ক্রেরপে যেরূপ বৃক্ষ অবস্থান করে তদ্রপ নামের ভিতর নামী স্ক্রেরূপে অবস্থান করেন। আমরা শ্রীশ্রীসংগুরুপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে শ্রীরন্দাবনে শ্রীশ্রীপ্রিক্রার্ক্ষ গোস্থামী প্রভুর জীবদ্দশায় একখানি অস্থি পাওয়া গিয়াছিল তাহার সর্বস্থানে এই মহামন্ত্র গভীরভাবে লেখা হইয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রে বিশ্বাস করুন সব দিকেই মঙ্গল হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলেই জ্বপ উত্রেরান্তর

বৃদ্ধি করিন্তে পারি। যতই নাম করিবেন ততই মনের মলিনতা বিধোত হইরা যাইবে এবং অবলেবে প্রেমোদয় হইবে। মস্ত্রেতে সর্ব্বশক্তি অনাদিকাল হইতেই আভিগবান্ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেরূপ বৃষ্টির দিনে ছরায় নির্দ্মল জল পাইতে ইচ্ছা করিলে ২।৪ কলসী জল ছারা ছাদ পূর্ব্বে পরিছার করিয়া রাখিলেই নালার মুখে কোনও জলপাত্র ধারণ করিলে ভাহাতে নির্দ্মল জল প্রথমেই পতিত হয় তদ্ধপ মহাপুরুষের কুপায় মনের আবিলতা বিধোত হইলে সাধক হরিনাম করিবামাত্র তথায় প্রেমধারা বর্ষণ হয়। মহাপুরুষের কুপা না মিলিলে নিজেনিজেই নাম করিবেন। প্রথম প্রথম নাম করিবার সঙ্গেল প্রেম হইবে না বটে, কারণ মনে ভীষণ আবর্জনা রহিয়া গিয়াছে তথাপি বিলম্বে নিশ্চয়ই প্রেমোদয় হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যেরূপ ছাদ পরিছার করিয়া না রাখিলেও বৃষ্টিপাতের কিছুসময় পরে

ছাদ পরিষ্কার করিয়া না রাখিলেও বৃষ্টিপাতের কিছুসময় পরে ছাদ পরিষ্কার ইইয়া গেলে পরে নির্ম্মল জল ছাদ হইতে পতিত হয়। আপনারা সাধক রামদাস বাবাজী মহাশায়ের প্রকাশিত সিদ্ধ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত পাঠ করিলে বৈশুবগণ নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা হীন কিরুপে মনে করিতে পারেন, কিরুপভাবে শ্রীগোরাঙ্গপ্রদর্শিত ভজনসাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কিরুপভাবে নাম করিতে হইবে সবই বিশদ্ভাবে জানিতে পারিবেন। আমি মহাপাতকী, এ সব বিষয়ের কি জানিতে পারি ? যাহা হউক তব্ও আমাদ্বারা আপনাদের যতটুকু উপকার সাধিত হইতে পারে ভাহার ফ্রেটী করিব না। বৈশ্ববের প্রচার একটী ধর্ম্ম, কারণ ক্ষজোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য নরনারী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রচার করিবার সময় প্রত্যেক ভক্তের স্মরণ রাখা কর্ত্বয় যে তিনি নিমিন্তমাত্র,

প্রচার নিজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভিতর দিয়া করিতেছেন;
কৈন্ধর্ম কোনভপ্রকার অভিমান যেন না আসিয়া উপস্থিত হয় যে
কাগকের
সভর্কতা। 'আমি প্রচার করিতেছি'। তাহা হইলে সবই পশু হইবে। মনে
করিতে হইবে যে যাঁহাদের নিকট প্রচার করিতেছি তাঁহারা আমার
শুক্র, কারণ তাঁহাদের নানারূপ অবস্থা দর্শনেই আমার ভিতর প্রচার করিবার
শক্তি শ্রীভগবান সঞ্চার করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব একই সময়ে দীর্ঘভাবে বলিলে হয়ত' সাধারণের বিরক্তি আসিতে পারে তাই সর্ব্বসাধারণে মাহাতে এই অনর্পিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের ভজন শ্রাদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন এইজন্ম যুগলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানারাপ কথার অবভারণা করিতেছি।

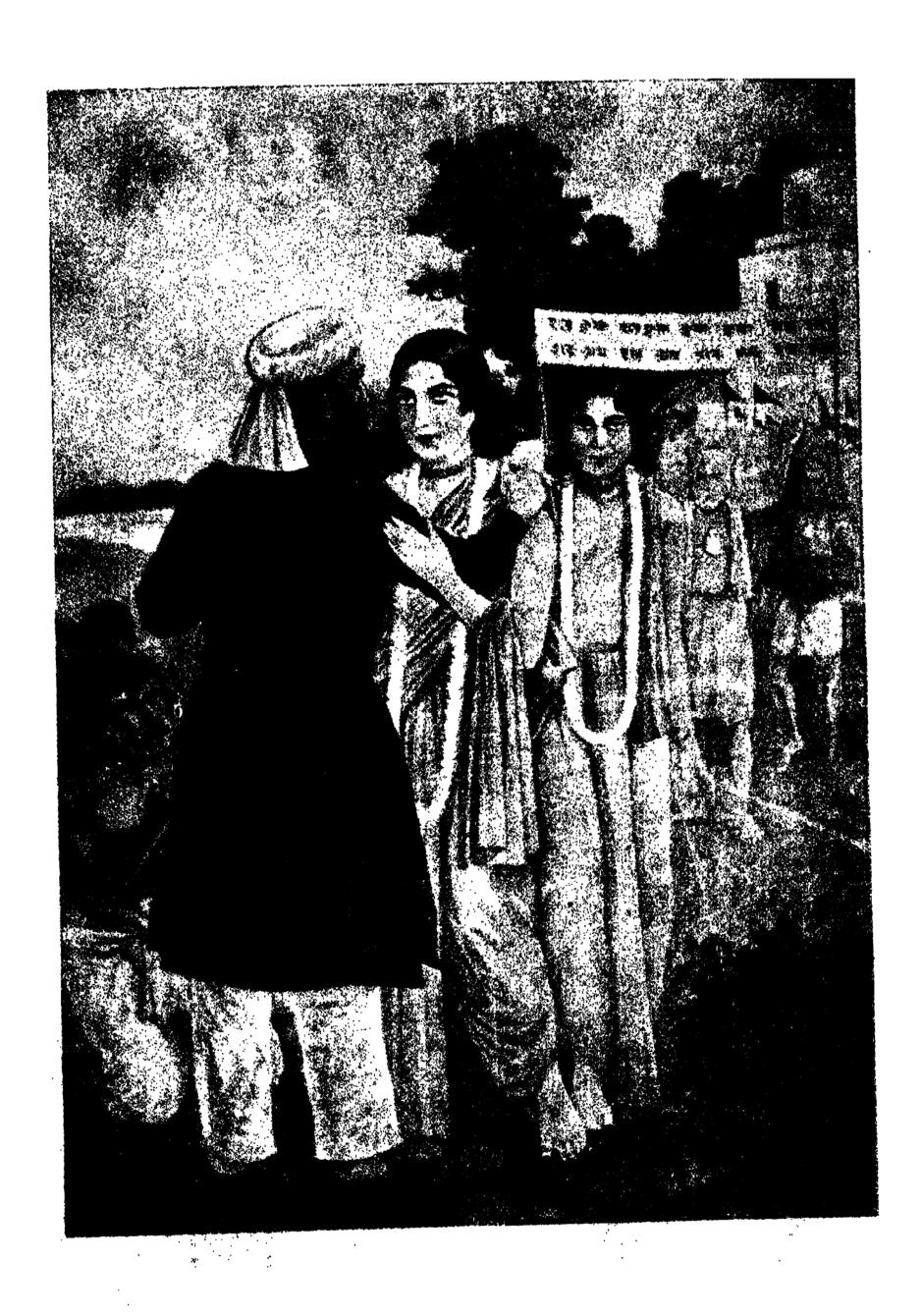

मनाहे (य करत भाग निष्मत माध्या । काजीरत करत जैसाद स्थाहेद्र। वीर्था ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন অষ্টপাশ অর্থাৎ ঘূণা, লজ্জা, কুল,

অষ্টপাশ হইতে মৃক্তি ও ব্রহ্মচর্ব্য ব্যভিন্নেকে উপর্কাভ পথে অগ্রসর হওরা অসম্ভব। শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান ত্যাগ না করিলে কেইই সম্বলাভ পথে অগ্রসর ইইতে পারেন না এবং আরও বলিয়াছেন যে সাধনার পথে অগ্রসর ইইতে ইইলে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ এবং গ্রহণ করিতে হয়। সাধনপথে ব্রহ্মচর্য্যপালন সর্বপ্রথম আবশ্যক। কেবলমাত্র কাম না থাকিলেই ভাহাকে ব্রহ্মচারী

বলা যায় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে যিনি দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই যে আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও মনের সম্পূর্ণ শাস্ত অবস্থা অসম্ভব তাই ভক্তগণ ইন্দ্রিয়দারগুলিকে কৃষ্ণদেবা দারা বন্ধ করিয়া দেন, যাহাতে অচিরেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ছয়টী ছিদ্রযুক্ত একটী কলসী জল দারা পূর্ণ করিলে অবশ্য জল ক্ষিপ্রগতিতে নিংশেষিত হয় কিন্তু একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেও জল ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যায়, তদ্রুপ কাম ক্রোধাদির যে কোনও রিপু থাকিলেই আমাদের শরীরের বীর্য্য সুক্ষভাবে সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে। আপনারা লাহারও উপর ক্রোধ করিবার পর অবসাদ লক্ষ্য করেন নাই কি ? তাহার কারণ কি ? স্ক্রভাবে বীর্যা লোমকুপদার দারা বহির্গত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্যো পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম চাই সত্যনিষ্ঠা। স্বর্গীয় ভক্তপ্রবর অশ্বিনী मञ्जिश । দত্ত মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন 'সতাই কলির তপস্তা'। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই---গালি দেওয়া, শপথ করা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মংস্ত-মাংসাদি ভক্ষণ, মদ্যপান, চুরিকরা, জুয়াখেলা, পরস্পর ঈর্ধাদ্বেষকরা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্ঞা। এই সকল সাধনার পথে বিশেষভাবে বাধাপ্রদান করে। সিদ্ধভক্ত শ্রীশ্রীবিজয়কুষ্ণ গোস্বামীপাদ মহাশয় যিনি নানারপ নানাজনের দত্ত নাম জপ করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়া সর্বশেষে শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর প্রদত্ত নাম জপ

উপবাসাদি করণে দেহ শুদ্ধি। করেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন—গঙ্গাম্নান, তীর্থ পর্যাটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্থার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি করণে দেহ শুদ্ধ হয়। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই—যজ্ঞ, অধ্যয়ন,

দান, তপ:, সত্যা, ক্ষমা, দয়া ও অলোভ ধর্মের পথ, তখন কেন যে আমরা এই সব পালনে বিমুখ তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম হই না। যাহা হউক এইসব পালন প্রথমতঃ না করিলেও ক্ষতি নাই যদি আমরা নিষ্ঠার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া নাম করিতে পারি। কিন্তু তাহাও ত'

করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ভাঁহার আকাজ্জিত ইষ্টদেব শ্যামস্থলরের দর্শন লাভ

করি না। নামের স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে এইরূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া নাম করিলে নিশ্চয়ই প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। আমরা নাম করিব কি! শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানি না বলিয়া অনেকসময় বিপথে গমন করিয়া থাকি।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই শ্রুতির "একমেবাদিতীয়ন্"

"একমেবাতিবের অর্থ করেন "একমাত্র তিনিই আছেন, আর কেছই নাই"
ভিজিন্ন্
তিবের বাখা।
এবং এইরূপ মনে করিয়া নিজেরাই ভগবান্ সাজিয়া বসিয়া

থাকেন, ইহাতে যে আমাদের কতদ্র অধঃপতন হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যদি আমরা ভগবান্ হইতাম তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই মুক্তি হইত। কই তাহা ত' হয় না! কতজনে "সোহহং" এর সাধনা করিয়া মুক্ত হইয়া গেল তবুও ত' আমরা মুক্ত হইতে পারিলাম না! আরও আমরা ব্রহ্ম নই কেন সে বিষয়ে গবেষণাসহ পূর্কে কিছু লিখিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্ঝাইতে গিয়া ৮পুরীধামে বৈদান্তিক বাস্থদেব সার্কভোমকে বলিয়াছিলেন না কি ?—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। জীব ও ঈশ্বৰ। হেনজীব ঈশ্বর সনে কহত অভেদ॥"

কই এই সব কথা শ্রবণ করিয়াও ত আমাদের জ্ঞানচক্ষুর উদ্মেষ হয় না? 'একমেবাদিতীয়ন্' কথার অর্থ "তাঁর তুল্য আর কেহ নাই, তিনি অদিতীয়।"

বর্ত্তমানে আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়া আরও একটা অধংপতনের কারণ হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রণয়ঘটিত লীলাকীর্ত্তন ও শ্রবণ। উত্তমাধিকারী ভক্ত ভিন্ন এইরূপ কার্ত্তন করিবার বা শ্রবণ করিবার কেহই অধিকারী নন। এই সব কার্ত্তনে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা খুবই বেশী। এই কারণে ভরুণ সাধক এইরূপ কার্ত্তন ত্যাগ করিয়া শুধু নাম কার্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবেন।

প্রাণিমাত্র কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না, উহাতে সাধনার পথে নানা বিদ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ইচ্ছা পূর্ববর্তই হউক আর অনিচ্ছা পূর্ববৃতই হউক কাহারও মনে কপ্ত দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। এইজন্ম অনেক ভক্ত জঙ্গলে গিয়া প্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব জীবকেই ভাল বাসিবে। প্রত্যেকের ভিতরই প্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল কার্য্য করিবে। সকাল ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে স্নানকার্য্য সমাধান করা কর্ত্তব্য। যাহারা গঙ্গার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহাদের গঙ্গাস্থান করাই বিধেয়। প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"গঙ্গার সবই পবিত্র"। কাহারও প্রতি আসক্তিযুক্ত স্বেহমমতা না হয় কারণ এই ছইটী বস্তু আশ্রায় করিয়া কাম তাহার আধিপত্য বিস্তার

করে। এইরপভাবে জীবন বাহিত করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য নিশ্চয়ই পালন করা সম্ভব হয়। কোনও স্থানে স্নেহ মমতায় আসক্তি হইতে পারে আশঙ্কা থাকিলে একেবারেই সেখানে স্নেহ মমতা নিষিদ্ধ। ভজন পথে প্রতিকৃল সব বস্তুই ত্যাগ করিবে এবং অমুকূল বস্তু আশ্রয় করিবে।

ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এক—তিন বস্তুই এক স্থানে থাকেন ইহা হাদয়ক্ষম করিয়া ভক্ত তদম্যায়ী চলিবে। যিনি আমাপেক্ষা বেশী ভক্তন করেন ভাগবত, ভক্ত তিনি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ মনে করিতে হইবে। নানারূপে ও ভগবান্ এক বস্তু। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, চাই কেবল চেষ্টা, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার। শ্রীমন্তাগবত বলিতেছেন:—কামে গোপী, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহ্দ্বারা পাশুবেরা ও ঋষিগণ ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আমরা কেন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিছে পারিব না পান্ধর যদি একটু সত্ত্বতা অবলম্বনপূর্ব্বক কামিনী কাঞ্চনের লালসা ত্যাগ করিয়া নববিধা ভক্তির যাজন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারিব। নববিধা ভক্তির এখানে উল্লেখ করিভেছি:—

শ্রেবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। নববিধা ভক্তি। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে অবশ্য ভক্তি রাগাহুগামার্গে যায় না। রাগহুগামার্গে যাওয়া কুপা প্রথম ইহা বৈধীই থাকে। সংসারে থাকিয়া রাগান্থগামার্গে मार्थक। ভক্তি যাজন বড়ই কঠিন। রাগানুগামার্গের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বৈধী মার্গে চলিতে চলিতে ভক্তি যথন নিরপেক্ষতা ধারণ করে বৈধীমার্গে ভাহাকে রাগানুগামার্গে চালিত করা সহজ হয়। ভজনীয় বৃক্ষ-চলিতে হইলে যে সব ভজনীয় বৃক্ষ পূজা করিতে বলিয়াছি তাহার গুলির উৎপত্তির ইতিহাস। উৎপত্তির কথা বলি নাই। অনেকে অনুসন্ধিৎস্থ হইতে পারেন বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রভু জগদন্ধ বলিয়াছেন:—বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্বত্থ, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ হইতে পলাশ, বীণাপাণী দেবী সরস্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী ও শৈলেন্দ্রছহিতা দেবী উমার অংশ হইতে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তির কথা পূৰ্কেও বলিয়াছি।

আপনাদের সকলেরই চরণে পতিত হইয়া আমি কাতরে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা শ্রীকৃষ্ণে অবিশ্বাস করিয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিবেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইবেন। অনেকে বলেন যে অন্ধের মত কেন এইসব বেদ, পুরাণের কথা মানিয়া লইব ? প্রত্যেকেই নিজে
নিজে মনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ত' যে নিজেদের নিজেরা
ঠকাইতেছেন কিনা! আমাদের কি কোনও সাধনার বল আছে যাহাদ্বারা
আমরা এইসব তত্ত্ব প্রথম ভাল করিয়া বুঝিব তবে মানিব ? মহাপুরুষদের
জীচরণ আশ্রয় করিয়া চলুন সকল তত্ত্ব আপনাআপনি সময়ে প্রকাশ পাইবে।

শাস্ত্রকারেরা পুঙ্খামুপুঙ্খরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা বলিয়া গিয়াছেন।
শীরাধাকৃষ্ণের আমরা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীরূপচিস্তামণি নামক গ্রন্থে
চরণিচ্নি
নির্দেশ। দিখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণচরণে ছত্র, পভাকা সহ ধ্বজ্ঞ,

বজ্ঞ, পদ্ম, অঙ্কুশ, যব, উর্দ্ধরেখা, স্বস্তিক, চক্র, অষ্টকোণ ও জম্বু এবং বামচরণে ধমু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, গোপ্পদ, শঙ্খ, শফরী ও আকাশ—এই উনবিংশতি প্রকার চিহু আছে। শ্রীরাধিকার দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মংস্থা, গিরি, শঙ্খ ও বামচরণে ছত্র, চক্রা, ধ্বজ, লতা, পুষ্পা, বলয়, পদ্ম, উর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র ও যব—এই উনবিংশতি প্রকার চিহু বিভামান।

যাঁহারা শক্তির পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা সমষ্টিশক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু শক্তি শক্তিমানেরই সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাক্ত তাঁহাদের মূলদেবতা শক্তি ও আবরণ দেবতা শ্রীশিব। যাঁহারা শৈব তাঁহাদের মূলদেবতা শক্তি ও আবরণ দেবতা শ্রীশিব। যাঁহারা শৈব তাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ- দেবতা শ্রীশিব এবং আবরণ দেবতা শক্তি—এইভাবেই পূজার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ হুইজনকেই মূলদেবতারপে পূজা করা হয়। অনেকে বলেন আতাশক্তিই সব, আতাপ্রকৃতিই সব কিন্তু আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিনা যে এ প্রকৃতি কার, এ শক্তি কার। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশ হুইতে হ্লাদিনী শক্তি আবিভূতি৷ হুইয়া শ্রীত্বর্গা, শ্রীকালী, শ্রীতারা, শ্রীরাধা প্রভৃতি নানারপ ধারণ করিয়াছেন তবে তটন্থভাবে বিচার করিলে শ্রীরাধারপেই রসাধিক্য বেশী ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন যে রাধা, কালী, ছুর্গা, তারা প্রভৃতি একতত্ত্ব

"শচীস্তচ্ছলাৎ কৃষ্ণঃ কলাববতরিয়াতি

সাধনোলাসতত্ত্ব গৌৰ, কৃষ্ণ,

লিখিত আছে:---

যা কালী সৈব তারা স্থাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।

আমি তাঁহাদের সাধনোল্লাস তন্ত্রথানি পড়িতে অমুরোধ করি। এইডল্লে

কাণী, হাণা শ্ৰন্থতি তৰু।

ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ

या ताथा रेनव कृष्णः ज्ञां यः कृष्णः न नहीन्युष्णः॥

আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ ভিন্ন অস্ত্য বিগ্রহের প্রত্যেকের হস্তেই কোনও না কোন অস্ত্র আছে। এইরূপ সেব্য সেবিকার পূর্ণতা কোথায়ও নাই। আমি কোনও গোড়ামীর বলীভৃত হইরা একথা বলিতেছি না, যুক্তিঘারা সকল বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রীঞ্জীগোরস্থলর যিনি স্বয়ং ভগবান্ ডিনিই এই মৃর্ডিযুগল দান করিয়া গিয়াছেন এরপ চিস্তা করিয়াও আমাদের এই মৃর্ডিযুগলের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদিও আমরা প্রীভগবান্ বা দেবদেবীগণ সম্বন্ধে শাস্ত্রানভিজ্ঞতা হেতু কোনও তত্ত্ই জানি না, তথাপি ছংখের বিষয় আমরা যুক্তির সহিত সকল বিষয় জানিতে চাহি। ইহা বড়ই অ্যায়। অতএব মহাপুরুষের বাক্যই আমাদের মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, কেননা তাঁহাদিগের উপদেশ কখনই শাস্ত্র এবং যুক্তি বহিভূতি হয় না।

প্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে সকলে নন্দনন্দন এবং মথুবায় বস্থদেবনন্দন বলিয়া জানেন। দারকায় রুক্মিণী তত্ত্ব ও সত্যভামা তত্ত্ব শ্রীরাধিকারই অস্তস্বরূপ। ভীম্মক রাজা সূর্য্যদেবের নিকট হইতে রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলেন। ক্ছিণী, সভাভাষা ও শ্রীরাধিকা এবং তাহার অষ্ট্রসথী শ্রীকৃষ্ণবিরহে যমুনায় ঝম্প প্রদান বাধা তম্ব। করিলে ঐীসূর্য্যদেব তাঁহাদের নিজের নিকটে লইয়া রাখিয়াছিলেন। গৌতমীতন্ত্রে আছে শ্রীবৃন্দাবনলীলার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। গোপগোপীরা সকলেই ঈশ্বরচৈতন্ত, জীবচৈতন্ত নহেন। ঞীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বশে থাকিয়া লীলা করেন বলিয়া এই লীলার নাম মাধুর্যালীলা। মথুরার লীলা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্যা মিশ্রিত এবং দারকার লীলা ঐশ্বর্য্যের লীলা। মূল গোলোকেও এই তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা ঐ অপ্রাকৃত ধামের কথা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে বুঝিতে পারিব না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুপা করিয়া তাঁহার ধাম পৃথিবীতে লইয়া আসেন। এই সমস্ত লীলার কথা বৃঝিতে গেলে সম্পূর্ণভাবে বিছা, অর্থ, বংশ, মান, অভিমান প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই লীলার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। যিনি বৃন্দাবন যাইতে চাহিবেন তাঁহাকে সকলেরই পায়ের নীচু দিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ বৃন্দাবনকৈ প্রপঞ্চের স্থায় মনে হইবে। গুণময় দেহের নাশ না হইলে শুণময় দেহ **জীবৃন্দাবনলালায় সাক্ষাৎ প্রবেশ অসম্ভব। যেরূপ কাষ্ঠচ্ছেদনের** নাশাৰে **बीवृन्मायननी**ना হেতু কাষ্ঠ এবং কুঠারের দৃঢ়তর সংযোগ, তদ্রপ গুণময় দেহ मर्गन । নাশের হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তন্ময়তা। সাধনসিদ্ধা ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাণবল্লভরূপে চিস্তা করিয়া তম্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন তাই

সমূদ্রের জলে তরঙ্গ উঠে কিন্তু সেই জল একটা ঘটাতে করিয়া বাড়ীতে আনিয়া রাখিলে ভাহাতে যেরূপ তরঙ্গ উঠে না বরং পোকা পড়ে

তাঁহাদের গুণময় দেহের নাশ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা জগতের প্রতি দিলে ভাহাতে তরঙ্গ দেখা তদ্রপ যায় না অধিকন্ত তাহাতে নানারূপ অশান্তিকীটের উদ্ভব হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের অনস্ত অফুরস্ত আনন্দের লীলাসমুদ্রে ভালবাসা **শ্রভগবানের** প্রতি ভালবাসার দিলে মনরূপ নালার ভিতর দিয়া আনন্দধারা আসিয়া নিশ্চয়ই • व्यक्त्रस्य व्याननः। ভক্তকে প্লাবিভ করিবে। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে গোপীরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনমাধুরী হইতে আনন্দধারা আসিয়া তাঁহাদের চিত্তে এক অভিনব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত। শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ মায়ায় বিশ্বিত হইয়া স্ত্রী, পুজ্র, পরিবারে ন্ত্রী, পুত্র, প্রতিবিশ্বিত হইয়া উচ্ছালিত হইতেছে, যেরূপ সুর্য্যের কিরণ জলে পরিবার হইতে ক্ষণিক আনন্দ বিশ্বিত হইয়া দেওয়ালে প্রতিবিশ্বিত হইয়া উচ্ছুলিত হয়। প্রাপ্তি। যেরূপ চন্দ্রের উদয়ে সিম্কুজন উচ্ছালিত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে গোপগোপীদের প্রেমসিন্ধু উচ্ছালিত হইত। যেরূপ দধি, কর্পূর, পিপুলচুর্ণ এবং চিনি একত্রে মিশ্রিত করিলে অপূর্ব্ব আস্বান্থবস্তু 'রসালায়' পরিণত হয় ভদ্রপ বিভাব, অমুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব মিশ্রিত হইয়া গোপীদের ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমরসে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ ভালবাসার জন্মই ত' শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট বাঁধা এবং নদীয়ানগরে গৌররপে অবতীর্ণ হইয়া 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া কত ক্রন্দন করিয়াছিলেন!

আমরা ভাব গোপন করিতে পারি কিন্তু শরীর গোপন করিতে পারি না। যে বয়দের যে শরীর তাহা থাকিবেই কিন্তু আমার শ্রীকৃঞ্চন্দ্র একই সময়ে মা যশোদার নিকট বালকমূর্ত্তিতে, সখাদের নিকট পৌগণ্ডমূর্ত্তিতে ও প্রেয়সীগণের নিকট কৈশোরমূর্ত্তিতে দেখা দিতেন। এখানে ভাব এবং দেহ ছুইই গোপন করিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি হইয়াও যে গোপগোপীগণের নিকট নত থাকিতেন ইহাতেই তাঁহার পূর্ণ ভগবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল লীলাকথ। বুঝিতে হইলে যে ভক্তেরা কৃষ্ণমাধুর্য্য নিংড়াইয়া ভক্ত চরণাশ্রয় বাহির করিতে পারেন তাঁহাদের নিকট গিয়া রসাস্বাদন করিতে ব্যতীত শীকৃষ্ণ **মাধুৰ্ব্যভোগ** হয়, অম্রথা রসাম্বাদন অসম্ভব, যেরূপ খেজুর বৃক্ষের অসম্ভব। তাকাইয়া থাকিলে রদ পাওয়া যায় না, যে গাছী তাহার নিকট যাইতে হয়। যাঁহার প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়াছে তিনি শরীর ও অর্থ গ্রাহ্য করেন না। সত্য সত্যই যদি একিঞ্জরপ সত্যবস্তুর অফুসন্ধানে বাহির হইয়া থাকি তাহা হইলে এই সকল বস্তুর দিকে কি করিয়া লক্ষ্য থাকিতে পারে ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ই মূলদেবতা কিন্তু অন্ত দেবদেবী সক্ষমে সেরূপ পূজার পদ্ধতি নাই-একথা পূর্বেও বলিয়াছি।

যাক্ এখন শ্রীভগবান্ কোথায় থাকেন সেইসম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় শ্রীরাধাকৃষ্ণতন্ত আলোচনা করিব।

শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তি শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক হইরা গোলোক ও বৈকুণ্ঠ-ধামে পর্যাবসিত হইরাছেন। গোলোকস্থ শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাকে কেহ কেছ পরব্যোমের অন্তঃপুর বলিয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার থাকেন তখন গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরহ এবং দ্বারকার অন্ত মূর্ত্তিতে মিলনমুখ অনুভব গোলোক ও করেন। শ্রীবিগ্রহের এরপ গুণ যে এই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ

না হইলেও ভক্ত অস্তরে প্রীকৃষ্ণমিলনমুখ অমুভব করিয়া থাকেন।
যেরূপ মৃত্তিকার সিংহাসনে মৃত্তিকার কোনও মূর্ত্তি থাকে তদ্রূপ প্রীভগবান্
নিব্দের মহিমায় নিব্দে থাকেন। শ্রীভগবানের চিদংশের শক্তির নাম জ্ঞান
যাহাকে শাস্ত্রকারেরা সন্থিৎ শক্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

শ্বিষ্ণে ভগবন্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হলাদিনীর সার—"প্রেম", প্রেমসার—"ভাব"।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম "মহাভাব"॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বান্তণ-খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে—কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।"
অংশিনী রাধা হৈতে তিন-গণের বিস্তার॥

এইকথা আমরা প্রীশ্রীচৈতগুচরিতামৃতে দেখিতে পাই। প্রীভগবানের তিনটী শক্তিরই অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক্ যাঁহাকে আমরা পরমাত্মা বলি এবং যে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাংকার লাভ করিয়া যোগীগণ কৃতার্থ হন সেই বস্তুটী কি।

আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিভেছেন তাঁহাকেই শাস্ত্রকারগণ পরমাত্মা বলিয়া থাকেন অথবা সকলের মধ্যে যে একআত্মা আছেন তিনিই পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্য্যামিসত্বা।

বাঁহারা ভক্তিতে শ্রীভগবান্কে বুঝিতে চান তাঁহারা ভগবান্কে প্রিয় বলিয়াই বুঝেন। ভক্তিযোগই যে সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠযোগ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ

প্রস্থের শেষভাগে এই কথার প্রমাণ দিয়াছি। ভব্তনসাধন করিয়া যাঁহারা দীন হইয়াছেন ভাঁহারাই বাস্তব ভক্তির অধিকারী। ভক্তি নীচু জায়গাতেই পাঁড়ায়, যেরূপ বৃষ্টির জল নীচু জায়গায় গিয়া আশ্রয় লয়। আমরা যাঁহাদের নীচ বলিয়া ঘূণা করিয়া থাকি তাঁহাদের মধ্যেও বহু ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ তাঁহারা যে ছোটজাভিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সমাজে দীন-ভক্তি কোথায় ভাবাপন্ন হইয়া ভাঁহারা ভাঁহাদের মরমের ব্যথা কীর্ন্তনাকারে ভাঁহাদের বিশেষভাবে প্রিয়তম শ্রীহরির নিকট জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমের সাড়া পরিদৃষ্ট হয়। পাইয়া ধন্য হন। অভিমানে উচ্চশির তথাক্থিত বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহারা ভক্তিকে নিমুস্তরের ও নিমাধিকারীর উপাসনা বলিয়া থাকেন। যে ভক্তিকে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়াছেন তাঁহারা কোন্ হুঃসাহসে সেই ভক্তিকে নিম্নস্তরের সাধনা বলেন তাহা আঁমি বুঝিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। আরও শাস্ত্র ত' বলিয়াছেনই যে কলির ধর্ম নাম-সংকীর্ত্তন, তথাপি তাঁহারা কেন যে এরূপ বলেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

যশোহরের স্থনামধন্য স্বর্গণত রায়বাহাত্তর যত্নাথ মজুমদার মহাশয় বলিতেন,—
"উচ্চ পর্বতে আরোহণ করিলে যেরূপ সকল বস্তুই সমান দেখিতে পাওয়া যায়,
তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, তাঁহার নিকট উচ্চ,
নীচ জাতি বলিয়া কিছুই থাকে না।" তিনি আরও বলিতেন—"ম্যাথোর
আমার বাবা, ম্যাথরাণী আমার মা।" প্রকৃতই কি তাহা নহে ? ছোট বড়
কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে ? উহা আমাদেরই সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণকৈ সাহায্য করিবে।" প্রকৃত ব্রাহ্মণই বা কয়জন মিলে আর প্রকৃত বৈষ্ণবই বা কয়জন মিলে ? বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, ভেক ধারণ করিবার পর সেবাদাসী রাখিতে হয়। এই প্রথার रेक्कवर्ण्य छ মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে জগতে দেখাইয়া দেওয়া কঠিন त्रवाषात्री व्यथा। হইয়া পড়িতেছে যে বৈষ্ণবধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বয়ং শ্রীভগবান যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উদ্দীপক সে ধর্ম যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ভাহা ত' বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীমশ্মহাপ্রভু যে যোলনামবত্রিশঅক্ষরাত্মক মহামন্ত্র আমাদের •জপ করিতে আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা **মহামত্র পাত্রোক্ত** নানা পুরাণে ও নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। যখন স্বয়ং ভগবান্ কিনা। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই মহামন্ত্র জ্বপ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তখন তাঁহার বাক্যই বেদবাক্য সদৃশ জ্ঞান করিয়া আমাদের

সকলেরই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জ্বন্থ এই নাম মহামন্ত্র দৈনিক নিয়ম করিয়া জ্বপ করা অবশ্ব কর্ত্ব্য। তথাপি সাধারণের অবগতির জ্বন্থ তুই একখানা পুরাণ হইতে এই মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীপাদ ব্যাসদেব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রস্থমুখোচ্চারিত শ্রীনাম মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:—

"সকৃত্বচারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ং। যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিনা মুনে॥"

এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিতেছেন :---

লোমহর্ষণ উবাচঃ—যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং।
মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নো বিভো॥

বৈপায়ন উবাচ:—গ্রহনাদ্ যস্ত মন্ত্রস্ত দেহী ব্রহ্মময়োভবেং।
সন্তঃ পূতঃ স্থরাপায়ী সর্বসিদ্ধিযুভোভবেং॥
তদহং বোহভিধাস্তামি মহাভাগবভোহাসি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন :---

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুছচাতে। পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ নাম হইতে যে অমৃতের ধারা নিঃস্ত হয় তাহা সেই পূর্ণতম শ্রীকৃষণকর হৈতে নিঃস্ত হইতেছে। এই নাম নিত্যামৃত পূর্ণ, আর নাম হইতে প্রাণের যে অমৃতত্ব তাহাও পূর্ণ। এই পূর্ণামৃত নামধারা জগৎময় ছড়াইলেও এবং যাঁহার প্রয়োজন তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণনামামৃত পূর্ণ ই থাকিবে। গ্রন্থের শেষভাগে যে নামমাহাত্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা হইতেও আপনারা সকলেই অবগত হইবেন যে ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যতদিন আমরা জাতের বালাই নিয়ে মরিব ততদিন পর্যাস্ত আমাদের কিবা পারমার্থিক জগতে কিবা লৌকিক জগতে কোন জগতেই উন্নতি করিতে পারিব না।

আহা। যখন আমরা কোনও নিম্প্রেণীর লোককে "ছোটজাভের লাতিকার ঘরে ডোর জন্ম হইয়াছে, তুই আমাকে কেন স্পর্ল কর্লি, একেবারেই বৃদ্ধিহীন। আমার এখনই নাইতে হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি বিলয়া নানারূপ গালি বর্ষণ করি তখন তাহার মনে কতই না কষ্ট হয়। এ-ব্যথা জীভগবানের প্রাণে গিয়া নিশ্চয়ই বাজে। তাই সাধকের

ঐ সকল বিষয়ে সভর্কতা অবলয়ন করা বিশেষভাবে আবশুক। ঐভিগবান মাত্র

এক এক জাতিকে বিভিন্নপ্রকার কর্ত্ব্য সম্পাদন করিন্তে বলিয়াছেন মাত্র।
চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হন, তবে তিনি দ্বিজপ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। কেবল মালা
তিলক পরিলে হয় না, খাঁটী বৈষ্ণব কয়জন মিলে ? সকলেই ত' পরনিন্দায় ও
পরচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেছি। কেহ বলিতেছেন আমার ধর্ম বড়, অমুকের ধর্ম
ছোট, আমার পথটাই ঠিক, কালী ছোট কৃষ্ণ বড়, আবার কেহ বা বলিতেছেন কৃষ্ণ
ছোট কালী বড়, এইরূপ মানবগণ জমের বশীভূত হইয়া রখা বাক্বিতগুায় কালাতিপাত
করিতেছেন। এইরূপ তর্কে কালাতিপাত না করিয়া যদি মানবগণ সেই সময়টা
জীবের সেবায় নিযুক্ত হন এবং মুখে শ্রীভগবানের ভ্বনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করেন
তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারেন। কাহাকেই বা বলি, কেই বা
শুনে! আপনাদের সকলের চরণে পড়িয়া অমুরোধ করিতেছি—লীলাকথায়
বিশ্বাস স্থাপন করুন। শ্বিদের বাক্য কখনও ভুল হইতে পারে না। বহিমুখিতাবৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিলে যে চিরকালই ভবে আসা-যাওয়া করিতে হইবে
এবং সার কিছুই লাভ হইবে না!

বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দেখিয়াছি তাঁহার। প্রীঞ্জীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও "ঠিক পথে চলেন নাই, তিনি মহাপুরুষ নহেন" বলিয়া লোকের নিকট ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহারা আবার নিজেদের বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যে প্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম আজ সমগ্র বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বহু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাঁহাকে প্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করেন ইহারা কোন্ ত্বঃসাহসে তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্পদ হন না তাহা আমার বৃদ্ধির অগোচর! বলিহারী যাই তাঁহাদের দান্তিকতায় ও সাহসে! ইহাদের প্রীভগবান্ নামসাধনই কোন্ দিন স্থমতি দিবেন জানি না। যাক্ যে কথা বলিতেছিলাম—ক্রেছে প্রশিক্তার প্রাত্তি ধর্মা। নামের উপর বা সমান কোন ধর্মই নাই এই কথা আমরা নিয়লিখিত শ্লোক

হইতে জনিতে পারি :— নামাপ্রাণ্ড্রান্ড ন

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্ত্যঘম্। অবিশ্রাম্বপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ॥"

অর্থাৎ "নামাপরাধীগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরস্তর কীর্ত্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়"। যাঁহারা শিশ্মোদরপরায়ণ তাঁহারা প্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বলেন অর্থও ভোগ করিব এবং প্রীকৃষ্ণকেও ডাকিব। প্রীকৃষ্ণকে অর্থভোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাকা অসম্ভব। অর্থ ই অনর্থের মূল। অনেক মঠধারী বৈক্ষবগণ এই অর্থের জল্লই সাধনভঙ্কন চ্যুত হইতেছেন। 'Holy Bible'এও আমরা দেখিতে পাই,—"Ye cannot

serve God and mammon"। কোনও মঠে না থাকিয়া ভক্তের একাকী নির্জনেই সাধনভজন করা কর্ত্তব্য, তবে যেখানে প্রচারের দরকার সেখানে অবস্থা মঠে না থাকিলে চলিবে কিরূপে, কিন্তু মঠে থাকা কালীন বিশেষ সভর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর এককথা—প্রচার ত' সকলের করিবার অমুমতি নাই—যিনি শ্রীভগবান্কে উপলব্ধি করিয়াছেন বা শ্রীভগবানের আদেশ অথবা স্বসম্প্রদায়াণুবর্ত্তি-স্বাধিকার লাভ করিয়াছেন তিনিই মাত্র প্রচার করিবেন, কিন্তু হংখের বিষয় আজকাল আমরা সকলেই প্রচারক ইইয়া দাঁড়াইয়াছি—ফলে অনেকে আমাদের শান্ত্রবিগর্হিত কথা শ্রবণ করিয়া বিপথে যাইতেছেন। সেজস্থা আমরাই দায়ী।

অনাসক্ত হইয়া যাহাই কিছু ভোগ করি না কেন ভাহাতে দোষ হইতে পারে না, কিন্তু সেরপভাবে আমরা কয়জন ভোগ করিতে পারি ? যাঁহার আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই তাঁহার পক্ষে বাহিরে মর্কটের স্থায় বৈরাগ্যের ভাণ করা কর্ত্তব্য নহে। অস্তর হইতে বৈরাগ্যের সাড়া না পাওয়া পর্যান্ত গৃহত্যাগে বরং ক্ষতি হয়। নানারূপ বাসনা বনে গিয়াও দংশন করিতে থাকে, ক্ষেত্বর্গর্গ ভ তাহাতে অধিক পাপের সঞ্জীর হয় কারণ বিরক্ত বা সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের বাসনা একেবারেই থাকিবে না, নিচ্চিঞ্চন হইতে হইবে। গৃহন্তের বরং ক্ষমা আছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কলিতে সন্ন্যাস অসম্ভব।"

গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক। পূর্ব্বে পূর্ণভাবে ভিতরে ত্যাগ হইবে তাহার পর গেরুয়া বসন পরিধান বিধেয়, নচেং এইরূপ বসন পরিধানে বিলাসিত। আনয়ন করে। দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সকলেরই মালা ধারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ মালা ভগবংলাসত্বের প্রতীক। ভিতরে ভাব হইলে, প্রীকৃষ্ণায়ুরাগে মন রঞ্জিত হইলে তাহার পর মহাপুরুষদিগকে মালা তিলক পরিধান করিছে দেখিয়া যখন মন সেই দিকে যায় তখন কেহ কেহ মালা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ পূর্বে হইতেই ধারণ করেন। আমরা শুর্ বাহিরের চাকচিক্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত। "লোকে আমাকে বৈষ্ণব বলুক, বাবাজী বলুক, আমার চরণে প্রণিপাত করুক, মস্তক আমার চরণে নত করুক" এইরূপ আমরা সকল সময়েই চাই, কিন্তু আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে সকলেই আমাদের শুরু, আমি শিশ্ব হইয়া গুরুর প্রণাম কিরূপে গ্রহণ করিব ? কেহ কেহ কাহারও মস্তকে পদ তুলিয়া দিতেও ছিধা বোধ করেন না। মস্তকের মধ্যপ্রাদেশে সহম্রদলপাল্প পরম শিব অবস্থান করিতেছেন, ওরূপ অবিবেচকের স্থায় কার্য্য কথনও সমর্থন করা যায় লা। উহাতে নরকের পথই প্রশস্ত

করা হয়। সিদ্ধভক্ত অবশ্য মন্তকে চরণ দিলে ভাহাতে দোষ হইতে পারে না, কারণ তিনি বাহাজ্ঞান রহিত অবস্থায় প্রায়ই অবস্থান করেন। তাঁহারাও এরপ কার্য্য করিতে ভীত হন। শ্রীমম্মহাপ্রভু কৃষ্ণপুরের (সপ্রগ্রাম) গোবর্দ্ধন রাজার পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাসকে এইকথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন না কি ?—

> "মর্কট বৈরাগ্য নাহি কর লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে করহ নিষ্ঠা বাহিরে লোক ব্যবহার, অচিরাৎ কৃষ্ণ ভোমায় করিবেন উদ্ধার।"

শ্রীল ছোট হরিদাস শ্রীমশ্বহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অস্তরঙ্গভক্তের অম্বতমা অলীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীর নিকট হইতে মন্দ চাউল বদল করিয়া শ্রীমশ্বহাপ্রভুর জন্য ভাল চাউল আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পর্য্যস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব বিরক্ত বৈষ্ণবগণের সর্বতোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

"ভক্তিমার্গটা কিছুই নহে, উহা নিমুস্তরের সাধনা" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। যাঁহারা ঐীঐীতিতমভাগবত, ঐীঐীতিতমচরিতামৃত, ঐীঐীভক্তমালগ্রন্থ, ঐীউজ্জল-নীলমণি, ঐীকৃষ্ণকর্ণামৃত, নারদপঞ্চরাত্র, ষট্সন্দর্ভ, ঐীঞীহরিভক্তি-ভক্তিপথপ্রদর্শক বিলাস, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি ভক্ত্যুদ্দীপকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন সদ্গ্রন্থরাজি। এবং ঐপ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীগীতা-উপনিষৎ-শ্রুতি-স্মৃতি-সাগম-তন্ত্র-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রামাণ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার নিমিন্তই কি তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন, না আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান-বিবেচনা অল্প ছিল-এই কথা আমি আমার প্রিয় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি আমাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক ছিল। সংসারের হঃখভারে যখন আমরা ভীষণভাবে প্রপীড়িত হই তথন তাঁহাদেরই চিস্তাধারা আমাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমাদের কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—স্ত্রী-পুত্রের দাস সাজিতে একটুও আমাদের লজা বোধ হয় না কিন্তু সেই সর্বাকর্ষক আনন্দঘনবিগ্রহ নবকিশোর নটবর দ্বিভূজ মুরলীধরের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে লক্ষা বোধ হয়। আপনারা প্রহলাদ, শ্রুব, জয়দেব, বিভাপতি, চণ্ডীদাস, হরিদাস, রখুনাথ দাস, রামানন্দ রায়, রূপ, সনাডন প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা একবার

ভাবিয়া দেখুন ত' তাঁহারা কৃষ্ণকৈ লাভ করিবার জন্ম কি না করিয়াছিলেন!
আপনারা কি আর সে সকল কথা বিশ্বাস করিবেন? বাইশ

হিন্দানের
কাহিনী।
প্রহারার্থ আদেশ দিলেন তখন হরিদাস বলিলেন:—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ। তথাপিও বদনে না ছাড়িব কৃষ্ণনাম॥"

হরিদাস যবন হইয়াও এইরপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন আর আমরা সেই কৃষ্ণনাম করাটা অসভ্যতা ও তুর্বলিতার পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করি না এবং আরও বলিয়া থাকি যে ওসব কথা গাঁজাখোরেরা নেশার ঝোঁকে লিখিয়াছে। "শহর ও রামান্তর্জ" নামক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্য্য সকলকেই বলিতেন,—"কলিযুগে বিষ্ণুমূর্ত্তিই পূজার শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি"। শঙ্করাচার্য্যের কৃলদেবতাও গোবিন্দদেব ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার মাতাকে গোবিন্দদেব দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত স্তবাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা বলিয়া থাকি পৃথিবীতে বেশ আছি। সৌন্দর্য্য কেন উপভোগ করিব না? কামিনী ত' আমাদের ভোগের জগুই স্থ হইয়াছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ড' যে আমরাই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি না সৌন্দৰ্য্যই আমাদের ভোগ সৌন্দর্য্যই আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলে! পূর্ব্বে বলিয়াছি করে না শ্রীভগবান্ যে লীলা করেন তাহা যাঁহারা দেখেন বা অমুভব করেন আমরাই সৌন্দর্য্য ভোগ এইরূপ মহাপুরুষেরা ঐ লীলাকথা জগৎকে জানাইবার জন্ম করি। লিপিবদ্ধ করিয়া যান বা অন্তোর নিকট বলিয়া যান। কয়েকটী শব্দ পাই মাত্র। এই শব্দগুলির ভিতর দিয়াই আমাদের ঞ্রীবৃন্দাবনলীলা শুনিতে হইবে এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে যেরূপ কোনওস্থানে অগ্নি সংযোগ হইলে সেখানকার শব্দ শুনিয়া সেই শব্দ ধরিয়া আমরা ঘটনান্তলে উপস্থিত হই।

সকলেই যেন শারণ রাখেন যে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে শুর না বাঁধিলে বাজিবে না কিন্তু ভক্তিযোগে শুর বাঁধার কোনই প্রয়োজন নাই। ভক্তিবোগও খোল, করতালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শুর বাঁধিয়াই দিয়া গিয়াছেন। ভক্তিপথ সোজা হইলেও কি সেপথে লোকে ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে? ভক্তিপিশাচ বলিয়া একদল লোক আছেন, তাঁহাদের হাত এড়ান বড়ই কঠিন। পাপীর হাড় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে না করিতেই

যেরূপ গঙ্গাপিশাচে ভাহা সইয়া যায়, ঐ হাড় গঙ্গায় আর পড়িতে পারে না তদ্রপ ভক্তিপিশাচগণ লোককে সাধনভঙ্গন করিতে নিষেধ করেন।

পূর্বেব বিলয়ছি ভগবান্ — রাধাযুক্ত বা লক্ষীযুক্ত। এখন আর একটা বিষয় আলোচনা করিব। ভগ — ঐশ্বর্যা, বান্ — যুক্ত। সাধারণতঃ ছয়প্রকার ভগবান্ শব্দের বাধায়: শ্রীকৃষ্ট ঐশ্বর্যা শান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যথা— ঐশ্বর্যা, বীর্যা, যশং, মাত্র পূর্ব প্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ষড়েশ্বর্যাের পূর্বকার্যাই শ্রীরন্দাবন-ভগবান্। লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্ম শ্রীকৃক্ষকে অবতারী বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। শ্রীভগবানের অন্ত কোন মূর্ত্তিতেই এই সকল শক্তির পূর্বভাবে প্রকাশ পায় নাই।

প্রিভগবানের অবতারত সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। দশ অবতারের মধ্যে পরশুরাম, বৃদ্ধ ও কল্কি আবেশ অবতার আর অস্ত সাত জন সাক্ষাৎ ভগবান্। চারিপ্রকার অবতারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় চারিপ্রকার অবতারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় চারিপ্রকার যথা:—অংশ, স্বয়ং, আবেশ ও বিভূতি অবতার। মহু প্রভৃতি বিভূতি অবতার মহু প্রভৃতি বিভূতি অবতার ও অবতার। মংস্ত কুর্মাদি অংশাবতার। ব্যাস, নারদ, চতুঃসন প্রভৃতি আবেশ অবতার এবং ব্রজেক্সনন্দন শ্রীকৃষ্ণচক্র স্বয়ং ভগবান্।

অবতার পুরুষে দেব ও মানবভাব উভয়ভাব বিগ্নমান থাকে। প্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম ব্রহ্ম। ব্রক্তে তিনি দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রস আস্বাদন করেন। আমাদের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, প্রীশুরুদদেবের উপদেশামুযায়ী তিনি সেইভাবে অগ্রসর হইবেন। মধুর রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমেই সেই রসের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। একমাত্র ব্রজগোপীরাই মধুর রসের অধিকারী। প্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে হইলে আমাদের অবশ্য ধীরে ধীরে সেই মধুর রসের সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে।

এখন কৃষ্ণনামের বহু অর্থ আছে কিনা সে সম্বন্ধে একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাক্। বল্লভভট্টের সহিত যখন প্রীমন্মহাপ্রভুর সাধনার 'কৃষ্ণনামের অর্থ বিষয়ে কথোপকথন হইডেছিল তখন বল্লভভট্ট প্রভুকে বলিয়াছিলেন বিভিন্ন। যে তিনি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন :—

"কৃষ্ণনামের বহু সর্থ তাহা নাহি মানি। শ্রামস্থন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥"

প্রীমশ্বহাপ্রভুর এই কথার উপর আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে তাহা আমার বৃদ্ধির অগোচর। বড়ই ছংখের বিষয় যে স্বয়ং ভগবান্ প্রীগৌরচজ্র বাঁহাকে অদৈত প্রভু "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গোব্রাহ্মণহিতারচ। জগিছিতার

কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমং" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, এহেন দয়ালঠাকুরের নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে লজা বোধ করি, অথচ নানা জনের নিকট অপরাধী হইলে কত সময় তাঁহাদের নিকট নাকে থত পর্যাস্ত দিতেও আমরা কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করি না। ধিক্ আমাদের জীবনে! আজ চৌরাশী লক্ষ যোনি অমণ করিবার পর এই ছর্লভ মানব জনম পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় আমরা বিমৃথ! যাঁহাদের গৃহে বিগ্রহ প্রভিষ্ঠিত আছেন তাঁহারাও নিজহস্তে দেবসেবার জন্ম কোনও কার্য্য করেন না, সমস্তই পুরোহিত ঠাকুর বা দাস, দাসী দ্বারা সম্পাদন করাইয়া থাকেন।

আমরা সকল সময়ে থাকি অকর্ম ও বিকর্ম লইয়া ব্যস্ত; কর্মই করি না আর ভক্তি যাজন করিব!

আমরা বলিয়া থাকি যে ভগবান্কে ভালবাসিয়া কি লাভ, জীবকে ভালবাসিব।
ভগবান্ আছেন কি না আছেন তাহা লইয়া আমাদের মাথাব্যথার আবশ্যক কি ?
আমাদের যে কোন্ জনমে মুক্তি হইবে জানি না। পিতার খোঁজের আর
আবশ্যক কি ? কে আমরা, কোথায় আসিয়াছি, কেন বা আসিলাম, কোথায়
যাইতে হইবে, এই রম্য বিশ্বের স্রষ্টা কে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র
জীভগবান্কে
ভালবাসিবার
কাহার জ্যোতিতে উদ্থাসিত—সে সকল তত্ত্ব জানিবার আর
ও ক্ষানিবার
প্রয়োজনীয়তা। কি ? পৃথিবী এত স্থল্পর, তাহার স্রষ্টাকে কি আপনাদের
দেখিতে ইচ্চা জাগে না ? তবে আপনারা কিরপে সৌন্দর্য্যের
গবেষণা করেন ? যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণার কণা লইয়া আজ প্রকৃতি হাসিতেছে,
তিনি কত স্থেক্সর, একবারও সে বিষয়ে চিস্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? ঈশ্বরের
সম্বন্ধে যিনি একবারও ভাবেন না এবং ঈশ্বরকে ভালবাসেন না তাঁহার জন্ম বুথা।

ষে সকল সিদ্ধপুরুষ দয়ালু, ভাঁহারা আনন্দময়কে দর্শন করিয়া আবার সক্ত লোককে দেখান। আধ্যাত্মিক, আধিভোঁতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিভাপের জ্ঞালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে হরিনাম সার করা ভিন্ন কলিকালে অক্য দ্বিতীয় কোন পন্থাই আর নাই। আমাদিগকে মহাভারত বলিতেছেন,—"ন্ত্রী, দ্যুত-ক্রীড়া, মৃগয়া ও সুরাপান শ্রীত্রাস্তর লক্ষণ"—তথন কেন আমরা ইহাতে শ্রীত্রাইর কারণ আসক্ত হইয়া শ্রীত্রাই হইব ? শ্রীকে লাভ করিতে হইলে শ্রীত্রাই হইলে চলিবে কেন ? সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জ্বগৎকে ভালবাসা অসম্ভব যদি জ্বগদীশকে ভালবাসা না যায়। শ্রীভগবান্কে পিতা বলিয়া না জানিলে কিরূপে বুঝিব যে বিশ্বের সকলেই আমার প্রাতা ও ভগিনী। স্বার্থের ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু নিদ্ধামভাবে ভালবাসা অসম্ভব।

আমাদের দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, রক্তে, মাংসে, মজ্জায়, অস্থিতে—সকল স্থানেই যিনি ব্যাপ্ত আছেন এবং বাঁহার শক্তি ব্যতীত আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্শক্তি---সকল শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়, ভাঁহাকে আর ধোঁজ করিবার আবশ্যক কি ? যম যে শিয়রে বসিয়া আছে একথা যেন কাহারও ভুল না হয়। আমাদের পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পুল্রের পুল্রত্ব—সমস্তই যে আমাদের শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা গঠিত—এ সংবাদ আমরা কয়জনই বা রাখিয়া থাকি ? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধুবান্ধবের থোঁজ রাখিতেই পারি না আর ঞ্রীভগবানের থোঁজ রাখিব! বরিশালের মাননীয় তঅশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়, যাঁহার কথা আমি পুর্বেও উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তাঁহার "প্রেম" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,— "একজন স্নেহের আস্পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা স্নেহ, ভালবাসা জন্ম লইবে কোথা হইতে ?" অবশ্য পূর্বজন্মের স্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। বেদের উপদেশ এই যে নিবৃত্তিমার্গেই আমাদের সকলকে যাইতে হইবে। **ৰিবৃত্তি**শাৰ্গ যাঁহারা প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইতে সক্ষম হইবেন निर्फाणें वापत्र সর্কোত্তম; তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার তাঁহারা তাৎপর্যা। কিন্তু যাঁহাদের ভিতর প্রবল ভোগবাসনা আছে তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইবেন, অস্তথা সাধনার কালে সুক্ষ ভোগবাসনা মনে দংশন করিয়া সাধনায় বিল্প ঘটাইতে পারে; এইজগ্য বেদ বৈধবিবাহের নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিলে

কুল না থাকিলে কি কুলত্যাগ হয় ? যাঁহার কিছুই নাই তিনি সন্ন্যাস
লইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যায় না। গোপীগণের লজ্জা ও কুল ছিল, তাঁহারা
প্রীক্তফের জন্ম তাহাও ত্যাগ করিলেন। ইহা মহাভাবের অবস্থা। গোপীগণের
মন ক্তেতেই ছিল। প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ধাবহার
করিয়া সাধন করিতে হইবে। শেষে সাধনা পরিপক হইতে যেটুকু বাঁকী
থাকিবে তাহা প্রীভগবান্ করিয়া দিবেন। গোপীগণ অন্তপাশ
ক্রিকের বন্ধহরণে নীলাতর।
ইইতে মৃক্ত হইয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিন্ত
প্রীভগবান্ তাঁহাদের বসন চুরী করিলেন। গোপীগণ লক্ষ্যা কোন
প্রকারেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না দেখিয়া চতুর কানাই তাঁহাদিগকে
বলিলেন যে বন্ধত্যাগ করিয়া স্নান করায় তাঁহারা জলদেবতা নারায়ণের নিকট
অপরাধ করিয়াছেন, অতএব পূর্য্যনারায়ণকে কৃতাঞ্চলি হইয়া প্রণাম না করিলে
তাঁহারা অপরাধবশতঃ তাঁহাদের অভীষ্ট স্বামিলাভে বঞ্চিত হইবেন—ভাঁহারা

সমস্তপ্রকার ভোগবাসনারই সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে।

তাহাই করিলেন। এইরপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সাধনায় সহায়তা করিলেন। এ গোপীগণের অবশ্য তিন চারি বংসর বয়স ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রেমোখিত লক্ষার জন্ম এরপ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, রশ্বনাথ দাস গোস্বামী, কত ধনী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আহ্বানে এ যে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন আর কিরিলেন না। ঠাকুর যাঁহাকে দয়া করেন তাঁহাকে এরপই দয়া করেন।

এ**কসাত্র শ্রীগোরহন্দরই** জগৎশুক্ত । রাজার কর্মচারী গুর্ভিক্ষের সময়ও হয়ত প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে বিরত হন না, কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে কর আদায় রদ করিতে পারেন। সেইরূপ জগৎগুরু শ্রীমম্মহাপ্রভূর

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্তের নিকট চাহিলে নাও পাওয়া যাইতে পারে। আজকাল যেখানে সেখানে দেখিতে পাই—ইনি জগংগুরু, উনি জগংগুরু—এই প্রহেলিকা কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম হই না। বুঝিবা আমি অজ্ঞ তাই বুঝিতে পারি না। শ্রীগোরস্থলরই ত' একমাত্র জগংগুরু—এইমাত্র জানি। "মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্ম্ম্, হরতি নিমেষাং কালঃ সর্ব্যম্—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যাের এই মহাবাক্য কেহই স্মরণ করেন না। যদি করিতেন তবে আমার শ্রীগোরাঙ্গদত্ত ভববন্ধননিবারণকারি নামে সকলেরই প্রবৃত্তি হইত এবং চতুর্দ্দিকই এই নামে মুখরিত হইত। এই নামের ভেলা আশ্রয় ব্যতীত কলির জীবের আর অস্তু গতি নাই। আমাদের দেহ অপটু, মন চঞ্চল, কেবলমাত্র আছে এক বাক্য। এই হেতু ঐ বাক্যদারা যাহাতে হরিকীর্ত্তন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্ব্য।

সত্য সত্যই যিনি শ্রীকৃষ্ণামুসদ্ধানে বাহির হন তিনি আর ঘরে ফিরেন না। কৃষ্ণ চতুর্বিধ মুক্তি লইয়া সাধাসাধি করিলেও যদি আমরা বলি,—"ভগবান্ উহা আমরা চাহি না, আপনার পদারবিন্দই চাহি"—তাহা হইলে ভগবান্ কৃপা করিবেনই করিবেন। এইরূপ অবস্থায় চিত্তের প্রসমতা লাভ হয়। "অমুক বস্তু পাইলে কৃষ্ণ ভজনা করিব", এইরূপ মনের ভাব থাকিলে কৃষ্ণ-কৃপা মিলিবে না। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—"সই কেবা শুনাইল শ্রাম নাম, কাণের ভিত্তর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ"—মনের এইরূপ অবস্থা হইলে তবেই জানিবে যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে। ছিমালরের শুপ্ত কোটর হইতে "কোথায় সাগর" বলিয়া গঙ্গা

ীকুক্ষের গোলাভের গাবুভতা। হিমালরের গুপ্ত কোতর হহতে "কোথায় সাগর" বালয়া গঙ্গা যেরূপ ছুটিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন গোবিন্দচরণসিদ্ধ্র দিকে ছুটিবে, কিছুই চিন্তা করিবে না, তখন গোবিন্দ স্থুপা করিবেনই করিবেন। যুখিন্তির ভাবিয়া বিবেচনা করিয়া "অশ্বশ্বমা হত ইতি গজ" বলিয়াছিলেন বলিয়া নরক দর্শন করিয়াছিলেন।

স্থামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"এক আসনে জ্বপ করা আবশ্রক কারণ জ্বপ করিতে করিতে আসনের ভিতর জ্বপের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। একজায়গায় সদা বসিবে। মতি স্থির না থাকিলেও স্থিরতা আসিবে। জ্বপ করিতে করিতে স্থুল ও সুক্ষা শরীর পৃথক হইয়া যায় এবং মানব ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।" শ্রুদ্ধা মনকে যুব সংযত করে, ছুশ্চরিত্র একজনকে শ্রুদ্ধা করিয়া তাঁহার নাম জ্বপ করিতে হয়। জ্বপ করিবার আসনে অস্ত্য কাহাকেও বসিতে দিবে না।" অত্যএব স্বর্জভা।

এ বিষয়েও ভক্তের স্তর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্ত্ব্য। তুশ্চরিত্র লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্পর্শন, দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপাদিতেও শক্তি নই হইয়া যায়। বৈষ্ণব হইতে সকলে ভয় পান কেন বৃঝিতে পারি না। বস্তুভ: সকলেই যে বৈষ্ণব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বিলয়াছেন:—

এককৃষ্ণ সর্বেসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকান্ত্চর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈত্তগ্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিন্ধর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥

শুধু যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতগ্রদেব ও বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা নহে, অনেক জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিও এইরূপ বিলয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও মত উল্লেখ ঞ্চিত্তজন্দের ও করিতেছি, যাহাতে সাধারণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত আশ্রয় করিয়া ধন্ম হইতে পারিবেন। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধর্ম সম্বন্ধে জগৎ বিখ্যাত দাস মহাশয় বলিতেন,—"আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন ব্যক্তিগণের শ্রীগোরাঙ্গদেব। শ্রীগোরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্ত্তি আমার সকল ষত। কুসংস্কার, সকল দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,—"এই বঙ্গদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রস্তি"। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা মতিলাল ঘোষ দেশবন্ধু চিত্ত-মহাশয় বলিতেন,—"শ্রীমশ্বহাভুই আমাদের দেশের একমাত্র স্থাদয়ের রঞ্জন ও মহাস্থা গান্ধীর ধর্ম। মহাপ্রভু ব্যতীত বঙ্গদেশে আর নৃতন কিছু নাই।"

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলিতেন,—"অক্যান্ত ধর্শের যেখানে শেষ— বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেইখানেই আরম্ভ।" সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,—"আমি যদি কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তবে ইউনিভার্সিটিতে খোল করতাল বাজাইয়া দিয়া যাইব।" জ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,—"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা বঙ্গদেশে—জ্রীচৈতন্মরূপে।" মহাত্মা আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,— "শ্রীচৈতন্মের মত প্রেম দিয়ে সকলের স্থান্য **জ**য় কর্তে হবে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নাই।" মহামান্ত দারভাঙ্গার মহারাজা বাহাতুর বলেন,—"লর্ড গৌরাঙ্গ সকল মনুয়াকেই তরাইবে।" কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,—"বৈষ্ণব কবির গান, প্রেম উপহার চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভারে বৈকুপ্তের পথে—এ গীত— উৎসব মাঝে—শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।" শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু মহাশয়া বলেন,—"শ্রীচৈতন্তদেবের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্মাই যুগ ধর্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালীর পূজ্য নহেন— তিনি সর্ব্ব-জগতের পূজ্য। ঞ্রীচৈতগ্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যাজন করুন—ইহাতেই সর্কানর্থের নাশ হইবে।" মহামহোপাধ্যায় ঞীপ্রম**থ**নাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,—"ঐতিচতন্ত চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ আর নাই।" পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেন,—

> "পতিত পাবনী তীরে—পতিত পাবন। পাষাণ করিলে জব প্রেম অশুজ্ললে॥ ভাসি প্রেম অশুজ্ললে বড় সাধ মনে। দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ। প্রেমময় এই আশা করিও পূরণ॥"

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা ত্যাগীগৃহক্তের মধ্যে অন্ততম মহাত্মা গান্ধীও বৈশ্বব ধর্মাবলম্বী এবং চিন্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও বৈশ্ববধর্মাবলম্বী ছিলেন। আপনারা সকলে জানিয়া রাখুন যে মহাত্মা গান্ধী—গ্রীরামচক্রের উপাসনা করেন এবং দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন দাস মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। জলের মধ্যে নৌকা থাকিলে প্রবল বাতাসে যেরপ তাহাকে বিচলিত করিয়া দেয়, সেইরূপ চ'খের পিছনে পিছনে মন গেলে তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে না। যে চত্র মাঝি সে ঝড়ের সময় ডাঙ্গায় খুঁটোতে রক্জ্বারা নৌকা বাঁধিয়া রাখে। নৌকা তলাইয়া গেলেও তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। আমাদেরও যখন জীবন তরণী ভাসিয়াছে তখন আন্দোলিত হইবেই হইবে। আমরা যদি শ্রীগোবিন্দ চরণরূপ খুঁটোতে শর্ত্বাপানিত পারি তাহা

হইলে কোনই ভয় থাকিবে না। অনেকে হয়ত বলিবেন—"বলা অতি সহজ, করা বড়ই কঠিন।" মানিলাম, কিন্তু কঠিন বলিয়া কি সে কার্য্য ত্যাগ করিব? অধ্যবসায়ে এবং সহিষ্ণুতায় সমস্ত কার্য্যই সাধন করা যাইতে পারে।

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় আমাদিগকে ছই হস্তে দান করিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে দীন, অব্ধ, শঞ্জকে দান করিলে তাহারা প্রাণ হইতে আশীর্কাদ করে। "আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, তিনি আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন তাহাই আমি তাঁহারই জীবকে তাঁহারই সম্বৃষ্টির জন্ম নিমিত্ত মাত্র হইয়া দিতেছি," এইরূপ বৃদ্ধিতে দান করিলে কোনই দোষ হইতে পারে না এবং কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় না। আমাদের ক্ষেব ধর্ম ও দান করিতে ইচ্ছা জাগে না তাই বলিয়া থাকি,—"দানে কর্ম্মে শীন ছংখীর প্রতি কর্মা। বদ্ধ হইতে হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বলার অর্থ আর কিছুই নহে, নিজেকে নিজে ঠকান মাত্র। শ্রীময়হাপ্রভু য়য়ং দীন ছংখীকে কত সময় দান করিয়াছেন তাহা আমরা শ্রীশ্রীচৈতক্যে ভাগবত হইতে জানিতে পারি। যুগাবতার শ্রীমং স্থামী শঙ্করাচার্য্যদেব ও বৃদ্ধদেব, এবং ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, স্থামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বন্থ মহাপুক্ষবগণও দীন ছংখী দেখিলেই দান করিতে বলিয়া গিয়াছেন। গরীব ছংখীকে যদি আমরা বিবেকের আদেশামুযায়ী নিমিত্ত মাত্র হইয়া সাহায্য না করি তাহা হইলে তাহারা জীবন ধারণ করিবে কিরূপে প্রত্নের মথে

যুগাবতার শ্রীমং স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব ও বুদ্ধদেব, এবং ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষগণও দীন হুংখী দেখিলেই দান করিতে বিলয়া গিয়াছেন। গরীব হুংখীকে যদি আমরা বিবেকের আদেশারুযায়ী নিমিত্ত মাত্র হইয়া সাহায্য না করি তাহা হইলে তাহারা জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? আমরা যখন কাহাকেও কিছু দান করিতে পশ্চাংপদ হুই তখন কোন্ মুখে আমরা শ্রীভগবানের নিকট নানা বস্তু প্রার্থনা করি? তিনি তাহা গুনিবেনই বা কেন? আমার মতে হুদয়কে শুদ্ধ মরুভূমি তুল্য না করিয়া জীবেতে নানাভাবে প্রেম বিস্তার পূর্বক হুদয়কে সরস ও প্রেমপূর্ণ রাখিয়া আমাদের শ্রীকৃষণান্বেবণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্ব্বা। এরূপ না করিলে প্রেমময়ের প্রেমের লীলায় প্রবেশ করিব কি প্রকারে?

এখন একটু পূর্বজন্ম ও পরজন্মের কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।
বৈষ্ণবদর্শন এত বিরাট যে ধারাবাহিক ক্রমে আলোচনা করা বিশেষভাবে
কঠিন। বিশেষতঃ আমার স্থায় নগণ্য ব্যক্তির ত' কঠিন হইবেই।

ক্রিলম এবং
পার্লম।
তাহা না হইলে আমার যতদুর সাধ্য পূর্বক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা
করিতে চেষ্টা করিভাম। এখন আর সে উপায় আদৌ নাই। সেজক্র আপনারা
আমাকে ক্রমা করিবেন। আপনারা উমাচরণবাব্র ত্রৈলক্ষ্মামীর জীবনচরিত
পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে হিন্দুর দেবদেবী সত্য কি না এবং পূর্বজন্ম

আছে কি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীপাদ শ্রীবাসের মৃতপুক্ত কিছু
সময়ের জন্ম দণ্ডায়মান হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা
হৈন্র
দেবদেবী।
হইতেও আমরা জানিতে পারি পূর্বজন্ম ও পরজন্ম আছে কি না।
আমরা শুধু আহার, নিজা, ভয় ও মৈথুন যাহাতে পশুরা অভ্যস্ত
তাহাতেই সময় কাটাইয়া থাকি, স্মৃতরাং এসমস্ত জানিব কির্নপে? আমরা
শ্রীগীভায়ও দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন:—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-স্থ্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

অর্থাৎ মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়। অস্থা নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে দেইরূপ আত্মাও জরাগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ পূর্বেক অস্থা নৃতন শরীর ধারণ করেন। আবার আজকাল ত' সাক্ষাৎ দেখিতেছি যে কেহ কেহ পূব্ব পূব্ব জন্মের কথা সমস্তই বলিতেছেন। ইহা দেখিয়াও কি আপনারা জন্মান্তরবাদ অবিশ্বাস করিবেন ? আমরা সকল সময়ে ভাবি যে বড় হইতেছি, কিন্তু দিন দিন যে ছোট হইতেছি তাহার ধারণা আদৌ নাই। সময় থাকিতে সকলেরই সাধনার দিকে মনোনিবেশ কর। কর্ত্তবা।

সকল বস্তুতে চিৎশক্তিসম্বন্ধিজ্ঞান থাকিলে বহিমুখি হইতে হয় না। জগতের সকল বপ্তই ভগবচ্ছজিসমন্বিত। অনেকে মনে করেন,—"আমরা কুক্যপ্ৰেম ও হতাশ হইয়া পড়েন। কচ্চপের পৃষ্ঠে লোম নাই এবং হওয়ারও প্রাগ্ অভাব। সম্ভাবনা থাকে না সত্য, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণপ্রেমের অভাব ত' আর সেরপে নয়। ইহা প্রাগ্ অভাব। মহাপুরুষের সঙ্গে ও কুপায় এ অভাব কাটিয়া যায়, যেরূপ মৃত্তিকায় ঘটের অভাব থাকিলেও জলসংযোগে মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের সকল সময়েই ভাব মুখে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সকল বস্তুই পরিষ্কার হইবে। এ জগতের কোলাহলে মন যাওয়ায় আমরা পূর্বজন্মের কথা বা ভগবানের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। চিত্ত স্থির হইলে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুর সময়ে যিনি ভাবেন যে জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নৃতন দেহে প্রবেশ করিতেছেন, তিনি জাতিম্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রকারগণ সাধকের চিত্তের এই অবস্থাকে মনোবিলাস বলেন।

ভক্তই ভগবানের অধিক প্রিয়। শ্রীগীতায় কি তিনি অর্জুনকে বলেন

নাই ?—"হে অর্জুন! তুমি আমার ভক্ত তাই তোমাকে গুহুতম কথা বলিব। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে—গুহু, গুহুতর কথাও ভগবানের ছিল। ত্রীগীতার একটীমাত্র গ্লোকেই এ বিষয় বিশেষভাবে পরিষ্কার হইবে:—

"অপিচেৎ স্থগুরাচারো ভজতে মামনগুভাক্। সাধুরেব স মস্ভব্যঃ সম্যথ্যবসিতোহি সং॥

**ভব্তি ও** ছুরাচার ব্যক্তি।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়। প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

— অর্থাৎ অত্যস্ত গুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে সর্বদেবময় জ্ঞানে দেবতাস্তরে ভক্তিমান্ না হইয়া আমাকেই ভজনা করে তবে তাহাকেও সাধু বলা হয়, কারণ তাহার অধ্যবসায় অত্যস্ত মনোরম। অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে করিতে শীঘ্র ধর্মশীল হয় এবং ঐকান্তিকী পরমেশ্বরনিষ্ঠা লাভ করিয়া নিত্যশাস্তি লাভ করে। হে কুস্তীনন্দন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা-পূর্বক বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না।

জ্ঞানীরা যেখানেই থাকেন সেখানেই লয়প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীর
সিদ্ধলোক পর্যান্ত গতি। যোগিগণ অণিমাদি অন্তসিদ্ধি পাইলে

<sup>বোগী, জ্ঞানী ও</sup>
আর কিছুই চান না। শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে নিজে সঙ্গে করিয়া
গোলোকে লইয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার নিত্যলীলা ভূলোকে
প্রকট করেন। আমরা দেহগেহাদির সেবাই যথেষ্ট মনে করি, সাধনার দিকে
মন যাইবে কিরূপে ?

মনুষ্য চবিবশ ঘণ্টায় ৪৩২০০ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য অনায়াসে যেরপ করিতে সমর্থ হয়, হরিনামও বিনাক্লেশে সেইরপ দিবারাত্রি করিতে পারে। পূর্বেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পরতঃখে অসহিষ্ণু কণা কাহাকে হইয়া সেই তঃখ নিবারণে সমর্থ চিত্তের জ্ববীভূত ভাববিশেষকে কুপা বলে। নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জ্রীভগবান্কে আকর্ষণ করিলে তিনি নিশ্চিতভাবেই কুপা করিবেন। ভগবান্ কুপা করিলে তদ্বারা সাধক বিষয় ভোগ করিতে পারে বলিয়া জ্রীভগবান্ সাধককে যোগ্য করিয়া তবে প্রথমে অমুভবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহার পর সাক্ষাৎ দর্শনদানে কুতার্থ করেন। গোপীগণকে প্রথম ভীষণ পরীক্ষা করিয়ছিলেন, আর আমরা ত'কোন্ ছার!

শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে বিষ্ণাবৃদ্ধির কোনই প্রয়োজন হয় না এবং অপ্রসন্ন হইলেও হয় না, যেরূপে সভী স্ত্রীর পতি প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার আর অলম্বারের আবশ্যক হয় না, আবার অপ্রসন্ন হইলেও হয় না। ইহা বৃধিয়া ভদমুবায়ী আমাদের নামকীর্দ্রনে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রীল সার্বভৌমকে শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর কুপা করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন:—

> "তার্কিক শৃগাল সনে ভেউ ভেউ করি। তোমার কুপায় বলি রাম কৃষ্ণ হরি॥"

চিরচেতনেই আমাদের মুক্তি, এইহেতু প্রীভগবৎসেবাই প্রেষ্ঠ সাধনা। একভাবে তরঙ্গিত চিত্তর্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধি বলে। ভাবশৃষ্ঠা সবিকল্পক সমাধিকে অর্থাৎ ব্রহ্মে মিশিবার পর যে অবস্থা হয় তাহাকে নির্মিকল্পক সমাধি বলে। জ্ঞান ও অন্তাঙ্গামোগে নিজ অন্তিত্বের লোপ পায়, এইজন্ম যাহারা চতুর তাঁহারা সেদিকে যান না। আমি নিজের মত বলিতেছি না। বৈক্ষবাচার্য্যগণের ও মহাজনগণের পদাস্কামুসরণ করিয়া বলিতেছি। প্রীমশ্বহাপ্রভুও এই কারণে ত্যাগ-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সন্ধ্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বাংশে সন্ধ্যাসীর ধর্ম গ্রহণ করেন নাই।

ব্রাহ্মমতে যে সাধনা তাহাও প্রায় জ্ঞানযোগীর সাধনার স্থায়। ব্রাহ্মগণ বলেন:—"আত্মা ও জীব অর্থাৎ চিৎ এবং চিত্তরঙ্গ নিত্যযুক্ত বান্ধর্মে মুক্তির মহাযোগের গভীরত্বের ভিতরে এক হইলেও চিৎস্বরূপে জৈবিক অবস্থা বর্ণন ভাবের অন্তিত বিলুপ্ত চইয়া যায় না। অতএব আত্মার সহিত ও তাহার অযৌ**ক্তিক**তা জীবভাবের মহামিলনেও যোগী যোগামূত রসাস্বাদনে शनमन । লাভ করেন।" আমি এই কথা একেবারেই যুক্তিযুক্ত করি না; কারণ অসীমসর্বব্যাপি-সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু নিমজ্জিত হইলে তাহার আনন্দের অনুভব কিছুতেই থাকিতে পারে না, যেরূপ সূর্য্যের প্রথর স্থবিস্তৃতালোকে ক্ষুদ্রপ্রদীপের আলোক তাহার অস্তিত্ব একেবারেই হারাইয়া ফেলে। ব্রাহ্মগণ বা জ্ঞানযোগিগণ যে ব্রহ্মের কথা বলেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্চটা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাজীর সহিত ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ে তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে,—আল্লা আর ব্রহ্ম একই বস্তু ও ইহা শ্রীকুফের অঙ্গচ্চটা।

এখন সমাধিরপাবস্থা ও বৃাখিতাবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যখন মন পরতত্ত্বে থাকে তাহার নাম সমাধিরপাবস্থা, আবার যখন মন

দেহে ফিরিয়া আসে তাহার নাম বৃাখিতাবস্থা। সমাধিরপাবস্থায়

সমাধিরপাব্যা,

সাধক পরতত্ত্ব পাইয়াই সম্ভন্ত থাকেন, বাহিরের কিছুই চান্ না।

বৃংখিতাবহাও

বৃংখিতাবহাও

বৃংখিতাবহার স্থুখ থাকে, স্পৃহা থাকে না, ছঃখ থাকে, উদ্বেগ

থাকে না। বৃংখিতাবস্থায় সাধক মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাওয়া

মাত্র সুর্মবং তাহাদিগকে গুটাইয়া লন। ইন্দ্রিয়গ্রগকে নিগ্রহ না করিলে

মন পরতত্ত্ব থাকিতে পারে না, কারণ মন পরতত্ত্ব গোলেও ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক সেইস্থান হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া আসে, এইজস্থই জ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মংপর ও মন্নিষ্ঠ হও এবং আমার যজন কর ও আমার শরণাপন্ন হও, ইন্দ্রিয়গুলি আপনাআপনিই দমন হইয়া যাইবে।" সাধকদেহ আছে, কিন্তু চিত্ত পরতত্ত্ব গিয়াছে, এরপ অবস্থার নাম জীবস্মুক্তাবস্থা। জ্রীভগবানের সহিত নিতাযুক্ত হইলেই সেই ভক্তকে জীবস্কুক্ত ভক্ত বলা হয়।

আমাদের দেশের সকল ধর্ম্মেরই কিছু আলোচনা করিয়া রাখা ভাল।
এইজন্ম তথাকথিত আর্য্যধর্মাবলম্বিগণের মত সম্বন্ধেও কিছু
তথাকথিত বলিব। ইহারা ব্রহ্মের উপাসক। বেদে যদিও আছে যে
আর্মাধর্ম ও
অবতারবাদ। শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতেছেন এবং
শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেনঃ—

. "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিবামেবং যো বেন্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্তবা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন॥"

—অর্থাৎ "হে অর্জুন! যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাপরিগৃহী**ত জন্ম** এবং

ধর্ম সংস্থাপনপূর্বক অলোকিককর্মের প্রকৃত মর্ম নিঃসন্দিশ্বভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি এই বর্ত্তমান দেহনাশের পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, পরস্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন",—তথাপি ইহারা অবতারবাদ মানেন না। শ্রীভগবানের এই বাণী ব্যতীতও গীতার অনেকস্থানে ও অস্থান্য পুরাণে তিনি যে এই জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হইলে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে যোগমায়াকে আশ্রপূর্কক অবতীর্ণ হন, সে কথা স্পষ্টই লেখা ব্ৰ**ফোর প্র**কৃত আছে। সকল মহাপুরুষই অবতার-বাদ মানিয়া গিয়াছেন উপাসকগণের **লীলাবিগ্ৰহ** তথাপি ইহাদের এক অভিনব ধারা! আমরাও ত' আর্য্য, আমরা সম্বন্ধে মত। ইহা কল্পনাও করিতে পারি না: এই সকল আর্য্যেরা যুক্তি দেন যে, তিনি দেহ ধারণ করিলে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবেন; তাঁহার অসীম শক্তি-প্রভাবে তিনি নিজস্থান হইতেই অস্থ্রমারণ, ভূভার হরণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আমি, শ্রীকৃষ্ণের, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বিরাটরূপ দেখাইবার কথা, কৌরব-সভায় কৌরবেরা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পুনঃ পুনঃ স্বীয় শক্তি-প্রভাবে মুক্ত হইবার কথা ও শ্রীযশোদামাইকে উদরের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই বিষয়ে যদি ভাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, অবতারবাদ সত্য কি না। তাঁহারা যদি অবিশ্বাদের অন্তত্মারা সমস্ত ছেদন করিয়া কেলেন, ভবে ভ' বলপূর্বক আমি ভাঁহাদের বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারি না!

তাঁহারা যদি জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকেন, তবে কিরূপে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে ? তাঁহাদের আর একটা কথা আমি শ্বরণ করাইয়া দিছেছি যে, প্রাকৃত ভূতের জন্মের বহু পূর্বের যখন ব্রহ্মার জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন লীলাবিগ্রহে এবং তাঁহার অপ্রাকৃতত্বে সন্দেহ করা একেবারেই সমীচীন নয়। তাঁহারা যেন জানিয়া রাখেন যে, লীলার সঙ্গে মূর্ত্তির কার্য্য-কারণভাব বর্ত্তমান। আবার অনেকে বিরাটরূপ কল্লিত বলিয়া থাকেন; তাঁহারাও যেন বুঝিয়া দেখেন যে, জীকৃষ্ণ তাহা হইলে অর্জ্জুনকে বলিতেন না,— "আমার এই মূর্ত্তি দেবতাগণও দেখিতে আকাক্তমা করেন।" তাহা হইলে জানা গেল যে,—এই বিরাট মূর্ত্তি পূর্ব্বসিদ্ধ; ভেন্ধি দেখাইবার জন্ম এ মূর্ত্তির প্রকাশ হয় নাই, অর্থাৎ এই মূর্ত্তি যে অপ্রাকৃত ও সত্য শুধু তাহাই নহে, ইহা পূর্ব্বসিদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃত ব্রন্ধের উপাসক তাহারাও এই লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃতত স্বীকার করেন, অবতারবাদ যে মানেন সে ত' বলাই বাহুল্য। তবে তাহারা এই লীলাবিগ্রহ যে পূর্ব্বসিদ্ধ তাহা স্বীকার করেন না, ইহা "তৎকালীন প্রকাশিত" এইরূপ বলেন। বৈঞ্চব দার্শনিকগণের সঙ্গে তাহাদের এইমাত্র পার্থক্য।

এখন—যে প্রেমময়দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সম্পাদিত হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। "মায়ামরিচীকা" নামক কবিতাটাতেও সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদেবার আকাজ্ঞাতেই প্রেমময়দেহের পত্তন হয়। ডিম্বটী যথাযোগ্য যত্নে থাকিলে তাহা হইতে পক্ষী জন্মগ্রহণ এবং শেষে ডিম্ব পরিত্যাগপূর্বক আকাশে উড়িয়া সচ্চিদানন্দ আত্মাও দেহভাণ্ডে অবস্থান সময়ে সাধনদণ্ডে যায়। প্রেমময় দেছের কিরূপে পত্তন মন্থিত হইয়া তবে প্রেমময়দেহ লাভ করেন। শ্রীভগবান্-र्य । দর্শনের উৎকণ্ঠায় ও আবেগে আত্মা দেহাকৃতি হইয়া যান। তখন ভক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সেই প্রেমময়দেহে কৃষ্ণদেবা কৃষ্ণবিরহ-ছঃখ এবং কৃষ্ণমিলন-স্থুখদ্বারা প্রেমময়দেহের সহিত বন্ধন হয়। যে গোপীগণ ভাঁহাদের পতিগণ বাধা দেওয়ায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে যাইতে সমর্থ হন নাই, কৃষ্ণবিরহ-ত্বঃখে ও কৃষ্ণমিলন-স্থে তাঁহাদের দেহের গুণময়াংশের ত্যাগ হইয়াছিল।

এখন শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম আর জগতের কামের কথা উল্লেখ করিবার পূর্বের
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব জগৎ কিরূপ দেখেন, বৈদিক ও লৌকিক
উভয়বিধ ব্যবহারকে কি বলেন, তাহা বলিব। এই সঙ্গে সঙ্গে
শঙ্করাচার্যদেব ও
শীবৃদ্ধদেব। শীবৃদ্ধদেবের প্রচারিত মতের কথাও কিছু উল্লেখ করিব। ভজের
প্রাণ উক্ত-মতে কখনই সম্ভষ্ট থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি

ঐসকল মতের দিকে যাইবার জন্ম কোন ভক্তের অস্তরের নিভ্ত কোণে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিয়া যায়, তাই বারংবার চক্ষুর সম্মুখে তাহা আনিয়া দৃঢ়সংকল্পের সহিত ভক্তেরপ্রাণ ভক্তিতেই রাখিবার জন্ম প্রয়াস পাইতেছি, যাহাতে ঐসকল দিকে আদৌ ভক্তের লালসা না থাকে। লালসা থাকিলেই ভক্তিপথে বিশ্ব ঘটিবে।

শঙ্করাচার্য্যদেবের মতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যবহারই অবিভার কার্য্য। অবিভার নির্ত্তি হইয়া গেলে এই তুইটীই নিবিয়া যায়। জগৎটা মায়া মাত্র, মিথ্যা। যতক্ষণ অবিদ্যা ভতক্ষণ কর্ম্মাধিকার, যাহার অবিদ্যা নাই ভাহার কর্ম নাই। শ্রীশীশঙ্করাচার্য্যদেব এই কর্ম্মবাদ লইয়াই শ্রীল কুমারিল ভট্টের শিষ্য শ্রীল মণ্ডন মিশ্রের সহিত তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মবাদ যখন প্রচলিত ছিল তখন তাঁহারা ভগবান্কে পর্যান্ত মানিতেন না। তাঁহার। বলিতেন,—"ইন্দ্রাদিপ্রতিপাদক বাক্যগুলি কর্মযোগের মন্ত্র মাত্র, বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিদেবতা বলিয়া কেহ নাই।" বুদ্ধদেব কর্মবাদ খণ্ডন করিলেন। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—ইহা বলিলে ত' আর কোন কর্মাই থাকিল না! আমরা Edwin Arnold বিরচিত "Light of Asia" নামক স্থপ্রসিদ্ধ প্রস্থের অপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেবের মত,—"শৃষ্য হইতে সকল সৃষ্টি এবং শৃহাতেই পরিণতি।" বুদ্ধ অবতারে বুদ্ধদেব বেদ সম্বন্ধে মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"একটী মহাশক্তি এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য করিতেছেন এবং শিষ্যগণকে বলিতেন,—"সেই শক্তি অপরিমেয়, অতএব তোমরা ঐ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া চিত্তশুদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ কর।" বৌদ্ধর্ম্ম-প্রচারক এবং কলিকাতাস্থ-মহাবোধি-সভার সম্পাদক—মহাত্মা অনগারিক ধর্মপাল, তাঁহার "বুদ্ধদেবের উপদেশ" নামক পুস্তিকায় অফ্ররূপ বলেন যথা:—"বৌদ্ধধর্ম জড়বাদী নৈতিক উৎকর্ষসাধনের প্রণালীমাত্র নহে। ইহা শৃশ্ববাদণ্ড নহে, "সৰ্ব্বং খৰ্ম্বিদং ব্ৰহ্ম" বাদণ্ড নহে। ইহা অদ্বৈতবাদণ্ড নহে, ইহা বহুদেববাদও নহে। ইহা ঈশ্বরবাদেরও অতীত এক তুরীয় তত্ত্ব; ইহা অনস্ত জ্ঞান ও সর্বব্যাপী প্রেমের পথপ্রদর্শক। পূর্ণ চৈতত্ত্বের মধ্যে ইহার উপলব্ধি কেবল সেই ব্রহ্মচারীরই করায়ত্ত, যিনি পরিশ্রমী, অমুরাগী এবং যিনি পরমপবিত্রতার পুণ্যজ্ঞানের সপ্ত অবস্থার সাহায্যে দশবিধ শৃঙ্খলেরই বিনাশ সাধন করিয়াছেন। সেই সপ্ত অবস্থা এই,— "শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি \* \* \*।" এই পুস্তিকার অক্সন্থানে মহাত্মা ধর্মপাল স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে,—বৌদ্ধধর্ম ভগবানের অন্তিম্বে বিশ্বাস করে না এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞপাত্মক একটা গল্পেরও অবভারণা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে পুস্তকেই যাহা দেখা যাক না কেন. ইহা স্পষ্ট করিয়াই অমুমান

করা যায় যে, বৃদ্ধদেব ভগবান্ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। কর্মবাদীরা কর্মই মুক্তির উপায় বলিলেন। শঙ্করাচার্য্যদেব আসিয়া বৌদ্ধবাদ থণ্ডন করেন এবং বৈদিক কর্ম লোপ পাইতেছে দেখিয়া ভাহার প্রবর্জন করেন। শঙ্করাচার্য্যদেব নির্বিশেষ সচিচদানন্দ আর বৈষ্ণবগণ সবিশেষ সচিচদানন্দ দেখাইয়াছেন। পুরাকালে যে ভক্তিবাদ এবং ভক্তিযোগের সাধনা ছিল না তাহা নহে, তবে অল্প ছিল, কারণ অস্থ্রগণ ও মানবগণ ভাহাদের স্বীয় শক্তির অহন্ধারে উন্মন্ত হইয়া ভক্তিপথে চলিত না; জ্ঞান, কর্ম্ম বা অষ্টাঙ্গযোগাদির পথে চলিত। ভক্তিবাদ না থাকিলে প্রহ্লাদ, প্রন্ধ প্রভূতি ভক্তের কথা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? রাজর্ষি অম্বরীষও ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ফলে আসক্তি ছিল না।

— যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম—আমরা জগতের কামকে প্রেমের আখ্যায় বিভূষিত করিয়া থাকি, কিন্তু গোপীগণ প্রেমকে "কাম" আখ্যা দিয়া থাকেন, যেরপে দরিদ্রলোকে তাহাদের কাংস্তের থালাগুলিকে স্বর্ণের থালার তায় দেখিয়া থাকে আর নুপতিগণ কাংস্তের থালার তায় স্বর্ণের থালার ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীরুন্দাবনলীলার তাৎপর্যা এই যে—জীকুষ্ণ, প্রেম বাড়াইয়া দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, কারণ তিনি রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। কাম আর প্রেমে কতদুর প্রভেদ শুমুন:—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্চা তারে বলি কাম।
ক্ষেন্দ্র্য্য-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য,—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-স্থ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
সর্বব্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণস্থ-হেতৃ করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অমুরাগ।"
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম; প্রেম নির্মাল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ-স্থা লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥"

এই কথা আমরা শ্রীশ্রীচৈতম্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। পূর্বেও এ বিষয়ে অম্পবিস্তর বলিয়াছি। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে এই কেবল বলিয়া রাখি যে, আমরা যদি কিছু ভোগ করিতে যাই, তাহাতে আনন্দ আমরাই লাভ করিব বলিয়া সেই বস্তুর প্রভি ধাবিত হই। জীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসুখই তাৎপর্য্য; অবশ্য গোপীগণ নানাবিধ বসনভূষণে সজ্জিত হইতেন, তাহা কেবল জীজীশ্যামসুন্দরের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, জানিবেন।

পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে গোপগোপীগণ ও রাখালগণ সকলেই কৃষ্ণেব কায়বাহ। মুনি ঋষিগণ যে কায়বাহ করিতেন তাহাতে একজন যাহা করিবে অন্সেরও তদ্রূপ করিতে হইত, কিন্তু আমার শ্রামচন্দ্রের তাহা নহে। নানামূর্ত্তিতে ইচ্ছামুযায়ী একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের লীলা শ্রীকৃ ক্ষের ও করিতেন। অনেকে ভগবান্ আছেন তাহা বিশ্বাসই করেন না ঋষিগণের তা' এ সবে কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন ? শ্রীভগবান যে চিরচেতন কায়ব্যুক্তে র বিভিন্ন কা তাহা ত' মামরা পদে পদেই বুঝিতে পারি। কোনও সময়ে কি প্রদেশন ! আপনারা ভাঁহার সাড়। পান নাই ? যদি না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে একটু অন্তমুঁখী হইবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সাড়া পাইবেন। প্রথমে দর্শন দিলে ভক্ত তাঁহার প্রতি ভালবাসা রাখিতে পারিবেন না বিলয়া তাঁহাকে যোগ্য করিয়া পরে দর্শন দেন। অচ্যুতভাববর্জিত অচ্যত ভাব নৈষ্ণ্য্য এ জম্মে শোভা পায় না, যেরূপ কুজ্মটিকায় আবৃত থাকিলে বৰ্জিত নৈশুম্বা মানব জাবনে কোনও বস্তু শোভা পায় না যে যে বস্তুর পরিণাম আছে সে অশে।ভনীয় । সকল বস্তুই তুঃখ দিয়া থাকে। যাহার পরিণাম নাই ভাহাই নিত্য ও স্বথস্বরূপ। জগতের সমস্ত অসৎ, অচিৎ ও নিবানন্দ দেখিয়া জ্ঞানিগণ "নেতি নেতি" করিয়া এনেধারে ব্রন্মে গিয়া উপস্থিত হন। অচ্যুভভাবে থাকিলে মনও স্থিব থাকে এবং নিশ্মলানন্দেরও আস্বাদ পাওয়া যায়। সমস্ত জীবেই শ্রীভগবান্ আনন্দময়রূপে বিরাজ কবিভেছেন, এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ চিম্ভা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। শ্রীভগবান্—প্রভু, আমরা তাঁহার সেবক, এইরূপ ইহারা বলেন। রামান্তজ্ঞ-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শুধু জ্ঞানের দ্বারা কোন কার্যাই হয় না, তাই সকল সাধনাতেই ভক্তির আবশ্যক। রূপ, রুস, গন্ধ ইত্যাদির জন্ম সাধনা করিতে হয় না। কুমিকীটেরাও উহা ভোগ করিতেছে। ইন্সাদি দেবতাগণও ঠিক কুমিকীট যেরূপ রূপ, রুস ইত্যাদি আস্বাদন করে, সেইরূপ এই সমস্ত আস্বাদন করেন। কোনই পার্থক্য নাই; তাই সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য্যের সেবালাভই সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠসাধনা বলিয়া শ্রীগৌরস্থন্দর কলির জীবের প্রতি কঙ্কণা পরবশ হইয়া রাগমার্গে ভক্তি-যাজ্ঞন করিতে বলিয়াছেন।

জবাফুলের নিকট শ্বেত শব্দও লাল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কার্য্য করে,

কিন্তু গুণ আত্মার উপর আরোপিত হয়। আমার হস্ত, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্য্য করিতেছে, আমি কিছুই করি না-এইরপ র্ণাবের চিস্তা করিলে অভিমানদ্বারা কর্ম্মে বন্ধ হইতে হয় না এবং শ্ৰভিমান, আস্থা শীঘ্র শীঘ্র জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অভিমানের জক্সই **e প্রকৃতি।** জীবের বন্ধন হয়। প্রভূত্বের বলিদান দিতে হইবে, জড়াভিনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে যোগ্যতা লাভ করা যাইবে এবং এই ব্যথা-পূর্ণ-সংসার হইতে অনাবিল-শান্তিপূর্ণ-পারমার্থিক জগতে গমন করিয়া চিদানন্দ লাভ হইবে। আমরা চক্ষুব **সম্মুখেই** ত' দেখিতে পাই যে, মৃত ব্যক্তি অভিমান করে না, তবুও আমাদের শরীরকেই আত্মাবলিয়াথাকি। আত্মা আমাদের দেহ নহেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; এবং আনন্দময়কোষে অবস্থান করিতেছেন। কর্মা শেষ সাহাব স্বরূপ। হটয়া গেলে (আত্মা) অন্ত দেহে প্রবেশ করিবেন। সাধনা না করিলে এইরপভাবে আত্মার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, এইজস্ম যখন আমরা সকল বস্তুই আসক্তির সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকি তখন আমাদের আত্ম-সাধনাও সেই সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। কোন্ সময় কাহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইয়া যায়, কে জানে! গোপীগণের অভিমান একেবাবেই ছিল না। গোপীগণের সাজসজ্জা ছিল সমস্ত শ্রীকুঞ্চের স্থাপেব নিমিত। 'নিমি' নামে কোনও রাজা তাঁহার কর্ম্মের কথা বলিবার সময়ে স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন। এই "নিমি" হইতে "নিমেষ" কথাটা আসিয়াছে। গোপীগণের সকল সময়েই কৃঞ্ছেতে রাগ এবং কৃষ্ণদেবায় যাহারা বাধা দিতেন তাহাদের প্রতি দ্বেষ ছিল, তাই ব্রজগোপীগণ একসময়ে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বিধাত! নিমির স্থান চক্ষতে দিলে কেন ? আমরা যে উহার জন্ম শ্রীকৃষ্ণচক্রসৌন্দর্য্যস্থা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই না"! শ্রীশ্রীচৈত্মচরিতামৃতকার গোপীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"এ দেহ দর্শন স্পার্শে কুফ-সম্ভোষণ।

এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ॥"

অতএব গোপীগণের কামের লেশমাত্র ছিল না ইহা বৃঝিতে হইবে। শ্রীর্ন্দাবনলীলা সকল সময়ে বর্ত্তমান। সূর্যা অস্ত গেলেও অস্থ স্থানে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, সেইরূপ এখানে লীলা অপ্রকট হইলেও অস্থা কোন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা হইতেছে।

এখন আমি ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী ও অক্সাম্ম গোপীগণ সম্বন্ধে আরও ছুই একটা কথা বলিয়া এবং রাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। বিষয়টা প্রকৃতভাবে না জানিলে কিরূপে আমরা সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি ?

এই যে দীর্ঘ গবেষণা করিলাম, ইহার সারমর্ম—শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর প্রদত্ত নাম মহামন্ত্র সকলকে জপ করিতে অনুরোধ করা, কিন্তু সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে নামে রুচি আসিবে কিরূপে ? কোনও গ্রন্থে একাধারে সরলভাবে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম দেখিতে না পাওয়ায় অনেক দিন হইতেই আমার তীব্র প্রেরণা ছিল যাহাতে আমি আপনাদের নিকট আমার জীবনপাতেও যতদূর সরল করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের গুঢ়রহস্ম জানাইতে পারি তাহার চেষ্টা করি। তাই অধম, পতিত ও বন্ধুহীনের বন্ধু জীশ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর, আমার দীর্ঘকালব্যাপি—ভীষণ ব্যাধিভোগের পর, আমা হেন নরাধমকে তাঁহার স্বভাবস্থলভকুপা-প্রকাশে একটু সুস্থ করিয়া পুন:-প্রেরণা দেওয়ায় আমি আমার বহুদিনের অপূর্ণবাসনা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সাফলোর দিকে যাইতেছি কিনা শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর ও আপনারাই জানেন। একাধারে সমস্ত বিষয় না থাকিলে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, জনসাধারণ, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? যেখানেই বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাশ্রবণ করি, প্রায় সমস্ত স্থানেই বক্তাকে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখি। যে সমস্ত বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য নহে, সেরপ বকৃতা দেওয়ার লাভ আমি কিছুই দেখি না। জনসাধারণ যদি বকৃতা শ্রবণে উপকৃত না হইলেন তবে সে বক্তৃতাদান যে একেবারেই নিক্ষল ভাহা ড' বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীগোরস্থলরের কুপায় ও আপনাদের আশীর্কাদে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নিবাসি—গোস্বামিপাদগণের এবং অস্থাস্থ অনেক আচার্য্য-মহান্তুভবগণের বক্তৃতাশ্রবণ করিবান সৌভাগ্য এ অধমের লাভ হইয়াছে। গোস্বামিপাদগণ অবশ্য যতদূর সরল করা সম্ভব এই বৈষ্ণবধর্মের সার মর্ম্ম ততদূর সরল করিয়াই বলিয়া থাকেন। শ্রীধাম শাস্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশ-কুলতিলক ভক্তপ্রাণ পরমপূজাপাদ প্রভুপাদ শ্রীযুত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা সমূহের সারাংশ অবলম্বনে আমি এই গ্রন্থের অনেকস্থলে সিদ্ধান্ত দিয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাহাতে গৌরজন গৌরপ্রেমরসের প্রকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দস্থন্দরের প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইয়া অনক্রৈকশরণ হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণতরণী আশ্রয়পূর্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর হইতেও সুমধুর অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলীলায় আত্মসমর্পণ করিয়া ধশ্য হন। অনেকেই বস্কৃতা দেওয়ার সময়ে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন, এই কথা লেখায় হয় ড' এ অধ্মের প্রতি অনেকেই রুষ্ট হইবেন; তাঁহাদের নিকট আমার ধৃষ্টতার জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।



উদ্ধারণ ক্লেশ দূর করিতে নিভাই। রোপিল মাধবীলতা বলিহারী যাই॥

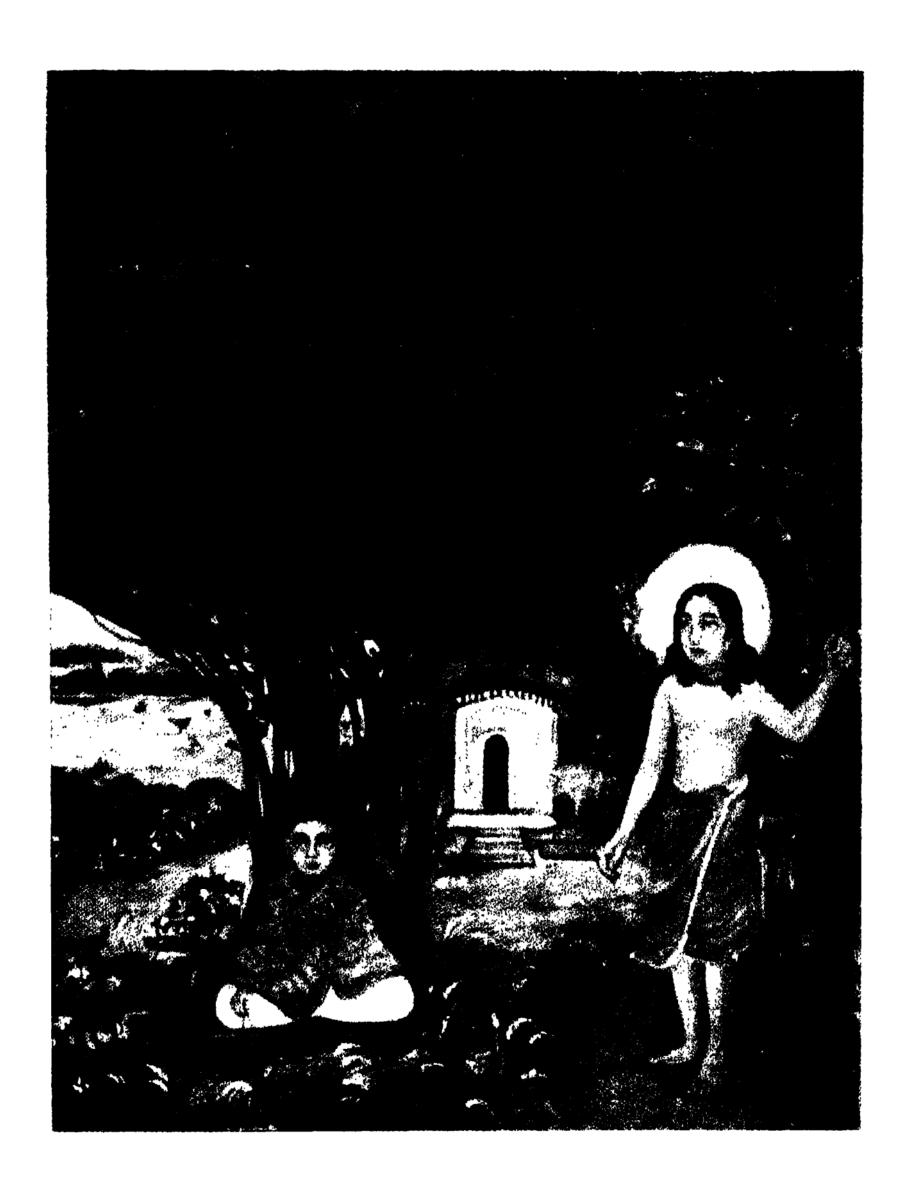

যাক্ পুনরায় কৃষ্ণ-কথাই বলিঃ—গোপীগণের ছিল কৃষ্ণ লইয়া বিষয়ের
সহিত সম্বন্ধ আর আমাদের হয় বিষয় লইয়া কৃষ্ণের সহিত
গাপীও
সম্বন্ধ। যখন আমাদের ভালবাসা, স্ত্রী-পুক্র-পরিজন প্রভৃতি হইতে
ভূলিয়া লইয়া শ্রীভগবানে দিতে পারিব, তখন আমাদের ভালবাসা
"প্রেম" বলিয়া গণ্য হইবে; অক্সথা ইহা কাম ভিন্ন আর অক্স কিছুই নহে।
এ বিষয়ে পুর্বেব কয়েক স্থানে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ না
বলিলেও সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অস্ক্রবিধা হইতে পারে, এই আশহায়
পুনরায় বলিলাম।

শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্মদেব আমাদিগকে বৈশ্ব মহাজনগণের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন শ্বরণ রাখিবেন, কারণ একমাত্র তাঁহারাই প্রেমভাবিতহাদয়ে ভগবৎকথা পরিবেশন করিতে সমর্থ হন এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রবণ করিলে আমাদেরও গাঁববেশনের লীলায় আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা জ্ঞাগিতে পারে। শ্রীব্যাসদেব, থিনি তাঁহার পুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, পরে যে সময়ে রাজা পরীক্ষিৎকে কৃতার্থ করিবার জন্ম ভক্তচ্ডামণি শ্রীশুক গঙ্গাতীরে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পরিবেশন করিতেছিলেন, তথন তিনিও। শ্রীবেদব্যাস) তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা আস্বাদন করিতে আসিয়াছিলেন। ত্থাওড়াদিসস্থলিত পিষ্টকের আস্বাদন সাধারণ পিষ্টকাপেক। ভাল নয় কি ?

শ্রী শ্রীটেতক্সচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

"কোটা জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটী মুক্ত মধ্যে স্মুহুর্লভ কৃষণভক্ত॥"

ইহাতে কাঁহারও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মহাপুক্ষের রূপায় সমস্তই সম্ভবপর হয়, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় উৎসাহ দেওয়ার জন্ম বলিতেছি। শাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই:—

**ৰ**চ্ৎ কৃপাই

র্গান্তর "মহৎ কুপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। ৬পায়।

্বাব। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥" রেডিওতে যেকপ যতেদবের শক্ত হউক না কেন তাহ। ধ

রেভিওতে যেরূপ যতন্বের শক্ট হউক না কেন তাহ। ধরিতে পারা যায়, সেইরূপ যাহারা মহাপুক্ষ তাঁহারা জ্রীকৃষ্ণচক্র ও তৎসম্বন্ধীয় সকল বস্তুই ধরিতে সক্ষম হন এবং যাঁহারা তাঁহাদের কুপালাভ করেন তাঁহারা ত' কৃতার্থ হনই, গাঁহারা সান্নিধ্যে বাস করেন বা সান্নিধ্যে গমন করেন তাঁহারাও তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিয়া কিছু সময়ের জন্য সংসারের ত্বংখাদি ভূলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন।

মহাসংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীরাসলীলার দ্বার। সাধনভক্তি—প্রেমভক্তি-ক্রমামুসারে সর্ববিত্যাগ না করিলে মহাভাব হয় না এবং রাসেরও অধিকারী হওয়া যায় না। সর্ববিত্যাগ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগোপীগণের পদান্ধামুসরণ একান্ত আবশ্যক। গোপীগণের পরকীয়া-ভাব। লক্ষ্মী বা মহিষীগণের স্বকীয়া-ভাব। শ্রীরাধা মাদনরূপমহাভাবে শ্রীশ্রীশ্রামস্থলরের সঙ্গে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভগবান্কে পাইবার জন্ম সকলে বাহির হন, কিন্তু শ্রীকৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ম ভগবান্ই প্রথম বাহির হইলেন, কারণ ভক্তের

আকর্ষণে ভগবান্ই প্রথম তাঁহার নিকটে আসেন। ভক্ত যেন

মহাসংকার্তন
রাসলীলার দ্বার। ভগবান্কে কেমন করিয়া লন। অর্জুনের নির্দ্দেশাসুসারে শ্রীকৃষ্ণ রথ

গোপী ও

চালিত করিয়াছিলেন,—এই কার্য্য হইতে আমরা ভক্ত ও ভগবানের
পরকীয়াভাব।

মধ্যে কিরপ সম্বন্ধ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। এই

সম্বন্ধের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। আজ অথিলবিশ্ব-ব্রন্ধাণ্ডাধিপতি হইয়াও

অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষণ্ডন্দ্র সার্থিরূপে বিরাজমান। ইহা যদি অর্জ্জুনের
অ্জ্ঞানতার জন্ম হইয়া থাকে, তবে সে অ্ক্ডানতা আমরা শতবার বরণ করি।

বক্তব্য-শেষে প্রীপ্রীরাসলীলা কি, সেই বিষয় বর্ণনে আমি সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত হলৈও আপনাদের অবগতির জন্ম তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। প্রীপ্রীশ্রামস্থলরের শ্রেষ্ঠ লীলা রাস, যাহার সহিত কোন সাধ্যেরই তুলনা হইতে পারে না, সেই লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যাঁহাদের অপার করুণার জন্ম কোটা কোটা নরনারী অনাবিলশান্তির পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই প্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দস্থলরের প্রীচরণ দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিতেছি। তাঁহারা যদি অধমের প্রতি কুপাবারি সিঞ্চন করেন, তাহা হইলে রাসতত্ত্ব একটু ক্ষুরণ হইতে পারে, অম্বুণা একেবারেই অসম্ভব।

"নটৈগৃ হীতকণ্ঠানামন্তোন্তাতকরস্ক্রিয়াং। রাস বিশ্লেষণ।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয়নর্ত্তনম্॥"

—অর্থাৎ নট যাহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পরষ্পর কর ধারণ করিয়াছেন ঈদৃশ নর্গুকীগণের মণ্ডলাকারে যে নর্গুন তাহাকে রাস বলে।

"ন চ নাকেহপি বর্ত্ততে কিং পুনভূবি।

—অর্থাৎ স্বর্গেতেও এ রাস হয় না আর পৃথিবীর কথা ত' উঠিতেই পারে না। রণে রণরক্ষিনীর নৃত্য কিংবা সৃষ্টি লয় করিবার পর জ্রীশিবের তাশুবনৃত্যুকে রাস-নৃত্য বলে না। যদি কোনও নট বহু নটা পরিবেষ্টিত হইয়া মশুলাকারে তাল মান লয়সহ বহুক্ষণ নৃত্য করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সেই নৃত্যুকে রাস-নৃত্য বলা হয়। এক নায়কশিরোমণি-রসরাজ-শৃক্ষারমূর্ত্তিধর

নবকৈশোরনটবর-দ্বিভূজমূরদীধর-শ্রীশ্রীশ্রামসুন্দরেই ইহা সম্ভব। অন্য কোথায়ও সম্ভব নহে। শক্তিমান্ আনন্দ-দান করিয়া শক্তিকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করেন। আবার শক্তিও আনন্দ-দান করিয়া শক্তিমান্কে রাস ও মহারাস নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান এবং এই অবস্থায় পরম্পরে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সন্নিকর্ষতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন এবং তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমান ক্রমশঃ কোন, অব্যক্ত ও অনির্বাচনীয় একছাভিমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রসানন্দের এই প্রকার আদান-প্রদানের দারা কোন এক অভিনব-বিচিত্রতার যে সমাবেশ ইহাই রাস এবং এই বিচিত্রতা চরমে উঠিলে তাহাকে মহারাস বলে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—বিফুর আবেশ অবতার মহামূনি বেদব্যাস বলিতেছেন:—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তঃ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাঞ্জিতঃ॥"

রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপক্ষেত্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহা অতি ধ্রুব সত্য যে আমাদের মনোহংস যদি প্রথম শ্রীগৌরলীলা-সরোবরে না বিচরণ করে, তবে সে কোন প্রকারেই শ্রীবৃন্দাবন-লীলাতত্ত্ব শ্রীগৌরলীলা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না, আর শ্রীর্ন্দাবন লীলায় উপলব্ধি ना ংইলে রাসত্ত প্রবেশাধিকার লাভ ত' দূরের কথা! আপনারা কোনওরূপ দিধা না **উপল**िक করিয়া কৃটতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না হইয়া সরলপ্রাণে অসম্ভব | মহাজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন, সাধনায় অচিরেই ফল লাভ আপনারা সাক্ষাৎ শ্রীমশ্বহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা পাঠ করিলে শ্রীমশ্মহাপ্রভুর লীলা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। শ্রীল মুরারী গুপ্তের ইষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, তিনি শ্রীহমুমানের অবতার; শ্রীমম্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র মনে করিতেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ভক্তগণ যিনি যে মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও তিনি ঠিক সেইরূপেই

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন, গোপ-গোপিগণ মুশ্ধ হইতেছেন, এইজগ্র ক্রুক্তের মনে হইল,—"তবে বুঝি আমাতে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য ও শাধুর্য্য আছে যাহাতে ইহারা মুগ্ধ।" তাই তিনি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া ধারণের একটা নিজে শ্রীরাধার-ভাব-কান্তি ধারণ করিয়া স্বীয়-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ভারণ।

ভাস্বাদন করিলেন। অন্যত্র বর্ণনা আছে,—শ্রীকৃষ্ণ দারকায় গন্ধর্ব-বালকগণকে কৃষ্ণলীলা-অভিনয় করিতে দেখিয়া তাঁহার লীলায় ও তাঁহাতে যে বিশেষ

দেখিতেন। আস্থন এখন উল্লিখিত শ্লোকটী আস্বাদন করিতে চেষ্টা করা যাক্।

কোনও মাধুর্য্য আছে ইহা স্থির করিয়া স্বীয়-মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীগোরাঙ্গরাপ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।

ভগ শব্দের অর্থ—জ্রী, কাম, মাহাদ্ধ্য ইত্যাদি। জ্রী = শ্রায়তে, সেবতে, ইতি
ক্রী অর্থাৎ যিনি নারায়ণকে সেবা করেন। এই অর্থ ক্রাট্রেছিন্নারা গ্রহণ করা
হইয়াছে। নির্বাধ-রন্তিতে জ্রী = রাধা। জ্রীভগবানের জ্রীরন্দাবনে ভক্ত হইতে সেবা
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে ভগবান্ অর্থে—রাধাসহ নিত্য মিলিত।
পূর্বেও একথা বলিয়াছি। আপনারা সূত্র হারাইবেন না। অপিরন্তং মনশ্চক্তে =
একটী নৃতন খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। নৃতন খেলা = সংকীর্তন।
রাজ্রীঃ = বিষয়রসে সম্পূর্ণ ময়। শরদােংফুল্ল মল্লিকা = অন্তের সর্বনাশ করিয়া
নিচ্ছের বাসনা পূর্ণ করিয়া আনন্দিত। "যে প্রেম বৃন্দাবনে শুধু সীমাবদ্ধ
ছিল সেই প্রেম রাই-কান্থ মিলিত তন্তু জ্রীমন্মহাপ্রভু যথা তথা দিলেন।"

রস্কং = সংকীন্তনে রত্য করিতে। মায়া -- রূপা। "বিষয়ে সকলে মন্ত, নাহি কৃষ্ণে প্রেমতত্ব"—কলিতে এই অবস্থা, এই জন্ম ভগবান্ শ্রীরন্দাবনের রস সকলকে বিলাইবার জন্ম জীবের প্রতি রূপা পরবশ হইয়া মহাসংকীর্ত্তন-প্রকাশ করিলেন। আপনারা মনে রাখিবেন যে নামসংকীর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রেমদান একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভূই করিয়া গিয়াছেন।

"রাস" সম্বন্ধে বহুলোক কিছু বুঝিতে না পারিয়া "রাসেব" প্রতি অযথা কটুক্তি প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না এবং এইরূপে নবকের পথ প্রশস্ত করেন। "রাস-তত্ত্ব" কি বস্তু তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তবে বিছাপতি, বাসলীলা চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের গ্রন্থে আমরা যে সকল ভাষা সম্বন্ধে কু সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইয়া শ্রীরুন্দাবনলীলাকে অশ্লীল বলিয়া থাকি সেই ও তাহার পণ্ডন। সম্বন্ধে তুই একটী কথা বলা সমীচীন মনে করি। পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ স্থানে গোলোকের ভাষা চুরি করিয়াছি, এ কারণ যখন আমাদের ঐ ভাষার শহিত বিছাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সিদ্ধভক্তের ব্যবহৃত গোলোকের ভাষা একতা করিয়া দেখি, তখন আমাদের লীলাতে অশ্লীল বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎপিতার লীলা কি অশ্লীল হইতে পারে? সেই রসিকশেখব-রাসনায়ক-শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করুন, রাসলীলা নিশ্চয়ই কিছু উপলব্ধি হইবে। জ্রীগোরাঙ্গদেবকে যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি রাস ত' দূরের কথা, রাগমার্গে ভক্তি কি তাহাও বৃঝিতে সক্ষম হইবেন না। আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া একথা বলিতেছি না। আপনার স্থিরচিত্তে চিস্তা করিয়া দেখিলেই এই কথার সারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন রাগ-মার্গে বৈষ্ণব দর্শন যে তত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্ত সেই তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্, ইহা জ্ঞান থাকিলে রাসের প্রতি কটুক্তি ত' আসিতেই পারে না, পরস্ক তত্ত্ব অমুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে এবং সদৃগুরু বা বৈষ্ণব-মহাজনগণের নিকট হইতে সিদ্ধান্ত জানিবার জন্ম চিত্ত ধাবমান হয়। আমরা নানাবিধ বাসনার মধ্যে বাস করি, আমাদের মন কলুষিত— আমরা নিজে মন্দ বলিয়া ভাল জিনিষ্টার উপরও মন্দ ভাব আরোপ করিতে ত্রুটী করি না, বস্তুতঃ সেরূপ করা ত' বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোনও বিষয় সম্যক্রপে অবগত না হইয়া সে বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়াই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক; আমরা যে রাস বুঝিতে চাই, রাসভত্ত কি এতই সহজ্ঞ ? ভাগবতোত্তম ভিন্ন কেহই রাস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। শ্রীমশ্মহাপ্রভু রাজাপ্রতাপরুদ্রের যে রাসলীলা-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভাবের আবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গনদানে কুতার্থ করিয়াছিলেন, যে রাসলীলা-মাধুর্য্য, জয়দেব, বিভাপতি, চণ্ডীদাসপ্রমুখ বহুসিদ্ধভক্তগণ সর্বদা পান করিয়া অপারআনন্দে বিভোর থাকিতেন এবং চ'থের জলে তাঁহাদের বুক ভাসিয়া যাইত, সেই রাসের প্রতি যিনি দোষাবোপ করেন তাঁহার তুল্য হতভাগ্য আর এ জগতে নাই। আমরা আমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবগ**ণের জন্ম** কাদিয়া সারা হই, কিন্তু একবারও কি ভুলিয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমায় দেখা দাও" বলিয়া কাদিয়াছি ? হতভাগ্য জীব! আমার শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিল না!

এমন একটা কোনও মিলন আছে, যাহার জন্ম সকলেই ছুটিতেছে—
তাহার নাম মহামিলন। জগতের জীবের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবান্
এই রাসমিলন বা মহামিলন জগতে প্রকট করেন। এক "ত্ই" হইয়া গেলে
তাহা হইতে যেরূপে অস্কুর উদগম হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ "ত্ই" হইলে তবে লীলা
হয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই কায়বুহে। লীলায় আনন্দ আনন্দিনী-শক্তির
সহিত মিলিত হইয়া জগতে আনন্দ পরিবেশন করেন।

মনে একবিন্দু কাম থাকিতে রাস উপলব্ধি হইতেই পারে না। আমরা বেশ গলাবাজি করিয়া বলিয়া থাকি,—"তাঁহার বেলায় লীলাখেলা আর আমাদের বেলায় হইয়া পড়ে দোষ!" এই সমস্ত কথা যাঁহার। নিতান্ত অবিবেচক তাঁহারাই বলেন। শ্রীভগবান যে গিরি গোবর্জন ধারণ, পুতনা রাক্ষণীকে ও অঘাসুর, বকাস্থর, শকটাস্থর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, কালীয়সর্পকে দমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে দ্বারকাপুরী স্কলন করিয়াছিলেন এবং আরও বহু বহু অমানুষকি কার্যা করিয়াছিলেন, সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি আদৌ পড়ে না! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও স্থীতত্ত্ব অবগত হইলে আর এ সকল কথা

বলিতে যাঁহার একটু মাত্রও বোধশক্তি আছে তাঁহার সাহস হইবে না। তুরীয় অবস্থার পর প্রেমময়ী অবস্থা; এই অবস্থায় রাস হইয়াছিল। এই প্রেমময়ী অবস্থাতে মিলনের স্থুখ ও বিরহের হুঃখ সংমিশ্রণ থাকায় আনন্দ বস্তু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারা যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্থামিপাদ প্রেমময়ী অবস্থার বর্ণনা করিতেছেনঃ—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃত্তি। সর্ববত্র হয় তার ইষ্টদেব ফুর্ত্তি॥

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ-সনে নিজ্ঞভাব করেন বিদিত,

বাহ্যে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময় কৃষ্ণপ্রেমার অন্তুত চরিত।

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,

মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥

বৈষ্ণবমহাজনগণের সহিত আমাদের কতদ্র পার্থক্য তাহা আপনারা স্বয়ংই চিন্তা করিয়া দেখুন। তাঁহারা কাঁদেন শ্রীভগবান্কে লইয়া আর আমরা কাঁদি সংসার লইয়া। অষ্ঠম বর্ধ বয়সে শ্রীকৃষ্ণচক্র রাসলীলা করিয়াছিলেন। গোপীগণের বয়স তাঁহার অপেক্ষা ন্যুন ছিল। যাক্ এখন রাসের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্য রস সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছুই বলেন নাই এবং মধুর রসের কথাই বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন—তাই অন্য রস সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া মধুর রস সম্বন্ধে আরও ছই একটী কথা বলিব।

কেহ কেহ বলেন,—"রাস রণক্ষেত্রে রণ-রঙ্গিণীর নৃত্য, কেহ বলেন ইহা
রাস সম্বন্ধে

রাস সম্বন্ধে

বৃদ্ধিন্ত পরমাত্মার মিলন", আবার কেহ বা বলেন,—"ইহা
বৃদ্ধিন্ত প্রহনক্ষত্রের মগুলাকার গতি।" ইহার কোনটীই
ও তাহা খণ্ডন।

বৃদ্ধিকুক্ত নহে, কারণ আমরা রাসের একটা শ্লোকে দেখিতে পাই:—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমগুলমগুতঃ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে ছয়োর্ছ য়োঃ॥ প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্থ-নিকটং দ্রিয়ঃ।

—অর্থাৎ এইরূপে গোপীমগুলমণ্ডিত রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইল, যোগেশ্বর

প্রারণ হই হই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন,—"প্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে বর্ত্তমান।" এই শ্লোকটার অস্থ্য কোনওরূপ অর্থ করা যায় না। আরও রাসপঞ্চাধ্যায়ের নানাস্থানে গোপী ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে ঔপপত্য ভাবের কথা আমরা দেখিতে পাই যথা:—"প্রপপত্যং কৃলন্ত্রীয়াঃ," "জারবৃদ্ধ্যাপি সঙ্গতা" ইত্যাদি। যদিও প্রীগোপীগণ প্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, তথাপিও প্রকটলীলায়—প্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে—তাহাই তাঁহারা প্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতিভাব দ্বারা বা উপপতিবৃদ্ধিপূর্বক-অমুরাগদ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইজস্থ রাসলীলা সম্বন্ধে—রূপক, আধ্যাত্মিক বা যৌগিক ব্যাখ্যার কোনটাই চলে না এবং প্রপণত্য ভিন্ন অন্থর্মপ সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে ভূল হইবে।

পরপুরুষ-পরবধ্-প্রতীতি লইয়া রাসলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে সর্বন্তেষ্ঠ শৃঙ্গার রসের পূর্ব্বাবস্থার আস্বাদন হয় না। এই সকল গোপীগণের মধ্যে সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ-ষ্পর্শের বিরোধী মুকুতার মালা কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এই গোপীরূপা হলাদিনীতে একটী অপূর্ব্ব প্রেমশক্তি ছিল। গোপী ও কৃষ্ণ তুইই সচিচদানন্দ স্বরূপ। কুষ্ণের যে সমস্ত শক্তি তাহা স্বরূপশক্তি। গোপীগণের যে সমস্ত শক্তি তাহাতে স্বরূপশক্তি ও প্রেমশক্তি তুয়েরই প্রকাশ। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের গাত্র সেবা করি ভাহা रहेल कि विस्मिष सूथ भाहे ? এই नीनां कि कित्रवात छेल्मण,—कीवरक **एथाहे**या দেওয়া,—"যাহার প্রেম আছে, আমি তাহার পদ ধারণ করিয়াও কত সাধিয়া থাকি!" "প্রেম" এখানে সেবার উপকরণ। ঞীকৃষ্ণ আনন্দঘন, গোপীগণ প্রেমঘন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, শ্রীগোপী—সেবিকা। স্বর্ণকৈ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার পর পুনরায় পান দিয়া জোড়া দিয়া অলঙ্কার করিলে द्रा**म मञ्ज्य ।** তবেই স্থন্দর দেখায়, সেইরূপ একই সচ্চিদানন্দ নানাগোপী হইয়া আবার প্রেমরূপ পানে মিলিত হইয়া গহনার স্থায় ভক্তের নিকট অতি রম্য বস্তুটী হইলেন। রাসমণ্ডলী যেন সচ্চিদানন্দের অলঙ্কার।

স্বরূপগত হলাদিনীতে যাহা নাই মূর্ত্তিরূপা হলাদিনীতে তাহা আছে, এই জ্যুই ভগবান্ মূর্ত্তিরূপা হলাদিনীর সহিত মিলিত হইতে বাসনা ক্রিলেন। গায়ত্রীর ও শুন্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, দশুকারণ্যের আদিনীর খিষিগণ,—যাঁহারা গোপীগর্ত্তে যোগমায়া দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন, নিত্তসিদ্ধাগোপীগণ, সাধনসিদ্ধাগোপীগণ ও স্বর্গের কয়েকজন দেবীসহ জ্রীকৃষ্ণ রাসন্ত্য করিয়াছিলেন। পুর্বেও একথা বলিয়াছি। পুনরায় স্মরণ পথে আনম্বন করিবার জন্ম উল্লেখ করিতেছি।

ভগবানে যে হলাদিনী শক্তি আছে তাহা ভক্তে গেলে হয় প্রেম, তাই
নিজের স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদনের জন্ম শ্রীভগবান্ রাস করিলেন। গোলোকের
লীলা ভূলোকে প্রকট করিবার আর একটা উদ্দেশ্য এই যে,—অসুর-মারণ ক্রীড়া
হইবে এবং রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারও হইবে। আপনারা আরও স্মরণ রাখিবেন
যে, শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কারণ। যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্ফান্যহং॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃষ্কৃতাং। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে॥

ভক্তিযোগই যে শ্ৰেষ্ঠ তাহার প্ৰমাণ। মশ্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈয়াসি সভ্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে॥
সর্ব্ধর্মান্ পরিত্যজ্ঞা মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ।
অহং হাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয়ামি মা শুচঃ॥

দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরভায়া। মামেব যে প্রপাছাস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥

—এইজন্ম স্বীয় কল্যাণার্থে ভক্তি-পথের দিকে ঝোঁক দিয়া জ্রীগোর-লীলাতরণী আশ্রয় করিয়া জ্রীকৃষ্ণলীলায় আত্মসমর্পণ করা আমার স্থায় ক্ষীণ জীব সকলেরই কর্ত্তব্য, নচেং উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাইবেন না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। জ্রীগীতা, জ্রীমদ্ভাগবত, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র যাঁহারা না মানেন তাঁহাদের আমি আর কি বলিতে পারি ? যাঁহারা মানেন তাঁহাদের নিকটেই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছি। বলপূর্বক ত' আমি এই সকল শাস্ত্রে কাঁহারও বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারি না। বেদ-পুরাণের অনেকস্থানে প্রক্রিপ্ত যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রের সকল স্থানে ত' আর অবিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রীমশ্বহাপ্রভূই বলিয়া গিয়াছেন "শ্রেষ্ঠ উপাস্ত রাধাকৃষ্ণনাম"—তাহা যদি আপনারা না মানেন আমি কি করিতে পারি? মানিলে আপনাদেরই কল্যাণ হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

প্রীকৃষ্ণ—নিশ্চিন্ত, ধীরললিত, প্রেয়সীবশ, বংশীধারীরূপে, শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করেন। অনেকে বলেন, "রাধা" শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; ইহা সত্য কথা,



<u> এরাধিকার</u> অন্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেশ্ব সম্পেহ ও তাহা খণ্ডন।

কিন্তু অন্য পুরাণে ড' আমরা এ শব্দ পাই! গ্রীমন্ভাগবভের দশমস্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ের ভৃতীয় প্লোকে আমরা "রমা" শব্দ দেখিতে পাই। "রমা" শব্দের—অর্থ "শ্রীরাধা।" মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেন নাই বলিয়া রাসমণ্ডলে রাধাও আছেন এই কথা স্পষ্টভাবে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে এবং অক্যান্তপুরাণে—"রাধা" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কুষ্ণের সেবা থাকিলে "রাধা" হইয়া যায়।

সেব্যের পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে পরিদৃষ্ট হয়। যে বংসর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ( আবির্ভাব ) হয় তাহার পর বৎসর শুক্লাষ্ট্রমীর দিন শ্রীরাধিকার জন্ম ( আবির্ভাব ) হয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বয়সের পার্থক্য কত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন যে,—শ্রীরাধা বলিয়া শ্রীমণ্ভাগবতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা অমুক বলিয়াছেন,—"শ্রীরাধা" বলিয়া শ্রীর্ন্দাবনে কেহই ছিলেন না, অভএব শ্রীরাধা কল্পিত,—এরূপ ধারণার বশীভূত হওয়া বিবেচকের কার্য্য কিনা তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। বঙ্কিমবাবু কি সাধনা করিয়া অবগভ হইয়াছিলেন যে, "শ্রীরাধা" কল্পিত চরিত্র ? তিনি কি বৈঞ্বাচার্য্য যে এ-বিষয়ে তাঁহার কথাই মানিয়া লইতে হইবে ? এদিকে যে,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহারাজ, শ্রীশ্রীপ্রভু ত্রীত্রীঅন্নদাঠাকুর এবং বহু বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ,—যাঁহাদের নাম আজ পৃথিবীর সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রীরাধা" ছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনাদের বলিবার কি আছে ? আমরা জিনিষ ভাঙ্গিতে বেশ পটু, কিন্তু আমাদের দারা জিনিষ গড়াই ত' কঠিন! যদি আমাদের আত্মোন্নতি করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আমাদের মহাপুরুষদিগের বাক্যে কখনও অবিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে।

"রাধা-প্রেমের উপর আর কোনও প্রেম আছে কিনা"—শ্রীমশ্বহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন :—-"এর উপর বুদ্ধির গতি নাহি আর।" শ্রীরাধিকা যে আনন্দ পান করিতেছেন, তাঁহার কুপা-শীরাধান্তাণীতে বিগলিত আনন্দে আমরা কোটি কোটি জীব কৃতার্থ হইয়া অবিশ্বাস স্থাপন —সর্বনাশের যাইতে পারি, যদি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আশ্রয় লই। গোপ-কারণ। গোপীগণ ঐক্তিফমাধুর্য্য আশ্বাদন করেন আর ঐক্তিঞ্চ গোপ-গোপীগণের প্রেমরদ আস্বাদন করেন। এক সময়ে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,— "স্থিগণ! কাহার বাঁশী শোনা যায় ?" স্থিগণ উত্তর ক্রিলেন,—"শ্রামের বাঁশী।" শীরাধিকা এই কথা শ্রবণান্তরে বলিলেন,—"সই! "খ্যাম" নাম কি মধুর! ভাঁহার

বাঁলীর স্বরই বা কি মধ্র! না জানি যাঁহার বাঁলী ও নাম এত মধ্র, তিনিই বা কত মধ্র!" এই কথা বলিয়া দ্র হইতে শ্রামকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত না হইয়া নিকটে গমন করিলেন এবং বলিলেন,—"যাঁহার নিকটে থাকিয়া এত মধ্র লাগে, না জানি তাঁহার পরশনে কতই আনন্দ!" এরপ প্রেমের কাহিনী কোথাও শুনিয়াছেন কি? আমি মায়ামুগ্ধ জীব হইয়া পরাভক্তিস্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর কথা আর বিশেষ কি বলিতে পারি, এবং আমার পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াও ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি জীবের যদি বিন্দুমাত্রও কল্যাণ আমাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে আমাকে ধস্ত মনে করিব, এই নিমিত্ত এই নিগৃঢ় ও সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাহতত্বের সম্বন্ধে আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর অপার কৃপায় যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভক্তিযোগে শক্তিপূজার পৃথক্ পদ্ধতি নাই, জ্ঞানযোগেই পূজা হইয়া থাকে।
শক্তিকে "নির্কিশেষ পরমত্রহ্ম" বলিয়া পূজা করা হয় এবং পূজার পর এই
কারণে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আমার মতে শক্তিকে ভক্তিযোগে পূজা
করাই কর্ত্তব্য, অশ্রথা রসাম্বাদন অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব
ভক্তিযোগেই মাকে পূজা করিয়াছিলেন।

বিগ্রহ কখনও প্রাকৃত বলিতে নাই,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। এই বিষয়ে বৈষ্ণবগণের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্ব্য।

গোপীগণ রাসে কৃষ্ণকে দেখিয়া মুশ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও মুশ্ধ-গোপীগণকে দেখিয়া মৃশ্ধ হইলেন, গোপীগণ কৃষ্ণের মুশ্ধাবস্থা দেখিয়া অধিকতর মুশ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও অধিকতর-মুশ্ধ গোপীগণকে দেখিয়া অধিকতর মুশ্ধ হইলেন। এইরূপে অনস্ত অফুরস্ত ও অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধারায় রাসভূমি প্লাবিত হইল। শাস্ত্র, আচার্য্য, গুরুদেব ও ভক্তগণ সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। আমরা যেন কোন মতেই সেই স্থ্যোগ অবহেলা না করি। শ্রীঞ্জীচৈতক্সচরিতামৃতে আমরা শ্রীরুন্দাবন সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাই:—

"চিন্তামণি ভূমি কপ্লবৃক্ষময় বন।

প্ৰেমচকু ব্যতীত লীলাদৰ্শন

অসম্ভব ৷

চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম।।

প্রেম নেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।

গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কুষ্ণের বিলাস॥"

—আমাদের প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হইলে সর্বব্রেই আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে সক্ষম হইব। শ্রীকৃদাবন ধাম আমাদের নিকট আর প্রাকৃত বলিয়া মনে হইবে না।

যাহা হউক,—এখন শ্রীরাধাক্তই যে, শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠরসোৎপাদক বিগ্রহ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাদের শ্রীরন্দাবনের প্রাণের কানাইই, তাঁহার ফ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূতমূর্ত্তি মহাভাবস্বরূপিণী

শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে স্বীয়-মাধুর্য্য প্রতিফলিত করিয়া
শ্বিকের
শ্বিনারালরপ তাহা নিজে উপভোগ করিবার নিমিত্ত শ্রীগোরাঙ্গরপে নদীয়ায়
ধারণের অভ্যতন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেও এ-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি।
শ্রীগোরাঙ্গরপ ধারণ করিবার আরও কয়েকটা কারণ আছে; সেই
কারণগুলি, "প্রাণের নিমাই" কবিতায় উল্লেখ করিয়াছি, এজন্ম বিস্তৃতভাবে
সেই সকল তত্ত্ব এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এখন আহ্বন আমরা রাসের
পূর্ব্বে শ্রীরন্দাবনে প্রকৃতি কিরপে শোভা ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাম্মে
মধুর হইতে স্থমধুর রাসনৃত্যে কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার
চূম্বক বলিতে চেষ্টা করিয়া, বৈষ্ণবদর্শনেরস্ক্রনাম্বর্নপ আমা হেন নরাধ্মের
বক্তব্য শেষ করি।

আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঐশ্বর্যাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্বক তাঁহার হলাদিনীশক্তির ঘনীভূতমূর্ত্তি মহাভাবচিস্তামণি শ্রীরাধিকাদি ব্রশ্ববিলাসিনীগণের সহিত রাসরতা <sup>মহারাসের পূর্বে</sup> করিতে ইচ্ছা করিবামাত্র পূর্বে গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া প্রকৃতির দৃশ্য। তাঁহার শুভ্র জ্যোৎস্নায় শ্রীবৃন্দাবন ভূমি আলোকিত করিলেন, ঋতুরাজ বসস্তের সমাগম হইল এবং জাতি, যুথিকা, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রফুটিত হইয়া চারিদিক স্থগন্ধে আমোদিত করিল, শুক্পিকাদি কলকণ্ঠবিহঙ্গমগণ প্রমানন্দে তান ধরিল, মধুলোভে লুক্ক ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে গুপ্পন করিতে লাগিল, মৃত্ মন্দ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইল! এইভাবে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছার অমুকুলে শ্রীরন্দাবনভূমি স্থসজ্জিত হইলে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজগৃহ হইতে যমুনাতীরস্থ "রাসস্থলী" (রাসৌলী) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অনুরাগিনী ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিবার জন্ম মোহন-বেণুনাদ করিলেন। কুষ্ণের মোহন-বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রুতিপূর্ব্বা, কাহারা দেবীপূর্ববা, ঋষিপূর্ববা ও নিত্যসিদ্ধা,—শতকোটী গোপাঙ্গনা **বীকুকে**র সহিত তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়,—সমস্ত ত্যাগ করিয়া রাসনৃত্য করিয়াছিলেন ? যিনি যেরপভাবে ছিলেন, সেইরপ ভাবেই আলুথালু বেশে পাগলিনীপ্রায় হইয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিলেন। শ্রীরাধিকার কর্ণকুহরে

> "ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি তাহে না ডরাই। মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥"

বংশীনিনাদ প্রবেশ করিতে না করিতেই শ্রীরাধিকা মনে মনে বলিলেন :---

মহারাসের পূর্বে ঐক্তিচন্দ্র গোপীগণের সঙ্গে মিলিভ ছইলে গোপীগণ মনে মনে

306 চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণ একমাত্র আমাদেরই পতি এবং আমরাই জগতে ভাগ্যবতী। অহা কেহই আমাদের সমকক্ষা ভাগ্যবতী নাই।" এইরূপ চিন্তা করাতে তাঁহাদের গর্বব উপস্থিত হইল। "অন্ত গোপীগণের নিকট মাধব কেন অবস্থান করিতেছেন",—এইরূপ চিস্তা করিয়া ঞীরাধিকার মান উপস্থিত হইল। অবশ্য এই মান ও গর্বব প্রেমোখিত, সাধারণ মান গর্বেবর স্থায় নহে। তথাপি এই মান গৰ্ব্ব থাকিলে রাস-নৃত্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া রাস-নায়ক শ্রীকৃষণ্টন্দ্র গোপীসাধারণের গর্ব্ব এবং রাসের প্রধানা নায়িকা মহারাদের শ্রীরাধারাণীর মান প্রশমন করিবার জন্ম তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত পুকেব গোপীগণের হইলেন। অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন চলিতে অসমর্থা হইলেন, তখন অবস্থা বর্ণন। রসিক মাধব তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইলেন। যাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব তাঁহার অভাবে সখীগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে তাঁহারা সকলে কুষ্ণবিরহতাপ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইলেন এবং শ্রামস্থন্দরকে চতুদ্দিকে অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা—বট, অশ্বত্থ, **প্রক্ষ**, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট শ্যাম-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া নানাস্থানে শ্রামকে অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান কোথাও পাইলেন না। তখন তাঁহাদের দিব্যোমাদের দশা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা, অমুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা তাঁহাদের "সোহহং" ভাবের অবস্থা নয়; তন্ময়তায় এইরূপ অবস্থা হয়। এইরূপে গোপীগণ দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরকে সর্বব্রই দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উন্মাদ-অবস্থা দূরীভূত হইলে তাঁহারা ঐক্লিঞ্চ-চরণ-চিহ্ন দর্শন করিলেন এবং সেই নানাভাবোদ্দীপক-চিহ্ন অবলম্বন করতঃ পুনঃ ত্রীকৃফান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, ত্রীত্রীরাধারাণীকে প্রাপ্ত হইলেন। ত্রীত্রীরাধারাণীর নিকট সমস্ত বৃত্তাস্থ শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ স্বচ্ছ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন না পাইয়া গোপীগণ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়া 🕮 কৃষ্ণগুণাবলী গাহিতে গাহিতে সমস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তথন শ্রামস্থলর তাঁহাদের গুপুপ্রেমের কাহিনী তাঁহাদেরই মুখ হইতে প্রবণ করিয়া সেই প্রেমমাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গোপীগণের সন্নিধানে গমন করিলেন। গোপীগণ শ্রামস্থলরকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন পূর্বক ভাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা

প্রিয়তম বঁধুর আসন করিয়া দিলেন। শ্রামস্থলর আসনে উপবিষ্ট হইলে গোপীগণ শ্রামস্থলরকে তিনটী প্রশ্ন করিলেন,—"যে ভজিলে ভজে", "যে না ভজিলে ভক্তে" এবং "যে ভজিলেও ভক্তেনা"—তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। নীলমণি অপূর্ব্ব বাক্য কৌশলে এই তিনটা প্রশ্নেরই যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। তাহার পর প্রকাশ্য গোপীসভায় গোপীগণের প্রেমের নিকট আত্ম-প্রেমের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া, নীলমণি তাঁহার নীল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত নীল যমুনার নীলাভ পুলিনে এক ব্রহ্মরাত্র পরিমাণ বিলাসের পূর্ণপরিণতিস্বরূপ স্থমধুর প্রাণ-বিমোহন নৃত্যশ্রেষ্ঠ রাস-নৃত্য করিয়া গোপীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

কোনও রাজপুত্র যেরূপ মছের নেশায় বিভোর হইয়া সকলের দ্বারে দারে গিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলেন,—"ওগো আমি বড়ই গরীব! আমায় ভিক্ষা দাও গো আমায় ভিক্ষা দাও! নতুবা আমি যে মারা যাই",—প্রকৃতপক্ষে এ রাজপুত্র প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; সেইরূপ আমরাও মায়ারাক্ষসীর মোহে পড়িয়া বলিতেছি,—"ওগো আমি বড়ই সুখী! আমি বড়ই ছঃখী! আমার গৃহ অমুক স্থানে, আমি বড়ই হুর্বল হইয়া পড়িয়াছি! আমি কুলীন" ইত্যাদি ইত্যাদি;—বস্তুতঃ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস, অমৃতের সন্তান। আরও এই সঙ্গে আপনারা একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, আজ বহু যুগ-যুগান্তর পরে স্বয়ং ভগবান্ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নাম-মহামন্ত্র সহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বহু যুগ-যুগান্তর গত হইবার পর পুনরায় ঠিক এই সময়েই ধরায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্বে আর নহে; তাই ছুষ্টবুদ্ধির বশীভূত হইয়া, বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত না করিয়া, যখন এহেন পতিত-পাবন কাঙ্গালের ঠাকুরকে আমরা বহু জনমের তপস্থার ফলে লাভ করিয়াছি, তথন সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গস্থন্দর-দত্ত-ভববন্ধনমোচনকারী মহামন্ত্র যদি এখনও জ্বপ করিতে আরম্ভ না করিয়া থাকি, তবে আস্থ্ন এখনই জীবন-যোনি-যত্নে শ্বাসপ্রশ্বাস—গ্রহণ ও ত্যাগের স্থায়, স্বল্পায়াসে বহু রাখিয়া যাহাতে ঐ নাম দৈনিক নির্বন্ধসহকারে জপ করিতে পারি, সেজগ্য প্রস্তুত হই। নিঃশাসে বিশ্বাস নাই, আরও শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মন্নুয়োর জন্ম হয় সেই বস্তুকে লাভ করিবার জ্মত্ত";—অতএব হে আমার প্রিয়—শ্রাস্ত, ক্লাস্ত, উদ্প্রাস্ত-হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী, ইছদি প্রভৃতি সর্বজাতীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ--আসুন! সকলে মিলিয়া কাতরভাবে উপসংহার। শরণাপন্ন হইয়া আমরা সেই পতিতপাবন অধমতারণ দীনের বিষ্ ঐীঞীমশ্বহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত মহাসংকীর্ত্তনরূপ মহারাসমণ্ডলে সমস্ত অভিমান বিসর্জনপূর্বক যোগদান করি; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা কে, কেনই বা

দাও মা শক্তি সরোজবাসিনি, ওমা শেতাম্বরা কল্যাণদায়িনি, পূজিতে হে মাতঃ! সে সবার মত, ভক্তি কুমুমে শ্রীচরণ তোর॥

আজিগো জননি ! অধম সন্তানে, কুতার্থ কর মা করুণা প্রদানে, লহ ভক্তি-অর্য্য ওগো বীণাপাণি ! ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াক্ মোর॥

# প্রার্থনা।

(প্রভু) দীন হ'তে দীন কর মোরে, এই মম প্রার্থনা; রিপু সব করিয়া দলন, দাও মোরে তব শ্রীচরণ, চাহিনা এশ্বর্যা আমি প্রিত গঞ্জনা॥

তব নামে আছে প্রভু কত যে সাম্বনা;
না জানে অভক্ত জনে,
তাই ডাকি প্রাণপণে,
কুপা করি জানাও হে নামের মহিমা॥

না মিলিলে কুপা-লব
কা'র সাধ্য বুঝে তব লীলা;
কখন' বা হও কালী,
কভু সাজি বনমালী,
খেলাও বিচিত্র খেলা ল'রে গোপবালা॥

### নিরাশ জীবনে সাজ্বসা



মায়ার শৃত্ধলে হেন
আমারে কি চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া!
পুরাও মম বাসনা,
দান করি ভক্তি-কণা,
আঁখি জলে ভাসি সদা "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া॥

# নিরাশ জীবনে সাস্ত্রনা।

----

অনস্তকাল ভাসিয়ে ভাসিয়ে, কোথা যেন এসে প'ড়েছি; গোলক ধাঁধায় পড়িয়ে এবার, পথ-ভোলা হ'য়ে রয়েছি।

পথ বেয়ে আমি চ'লেছি কোথায়, নাহি তার কোন ঠিকানা; হৃদয় আমার হ'য়েছে নিরাশ, ভেঙ্গে গেছে মোর জীবন-বীণা।

কেবা দিবে মোরে পথ দেখাইয়ে, এস গো তুমি এস গো! আঁধার ঘরের মাণিক তুমি যে, পরপারে ল'য়ে চল গো!

জীবন কি শুধু অশান্তিময়, বল প্রভু মোরে বল না! তুমি না বলিলে কে আর বলিবে, কেবা দিবে প্রাণে সান্তনা? চাহিনা জীবন হিংসায় ভরা, কেঁদে দিশেহারা হ'য়েছি; মানুষের কত প্রেম আছে তাহা, বছদিন বুঝে নিয়েছি।

(তারা) ভা'য়ের রক্ত ভা'য়ে করে পাত, মিছে করে গগুগোল; পশু বলি দিয়ে মা'র পূজা করে, মুখে বলে "হরিবোল।"

সম্ভান-বধে জননীর প্রীতি, কে শুনেছে কোথা কবে ? শিহরিয়ে উঠে পরাণ আমার, সারা হই তাই ভেবে।

ছ'দিনের তরে আসা এই ভবে, ছ'দিন পরে যা'ব চলিয়া; মিছে কেন করি মারামারি মোরা, দেখি না তত্ত্ব ভাবিয়া!

চাহিনা থাকিতে এই বিশ্বে প্রভু; যেথায় ভারকা-রাশি, ল'য়ে যাও মোরে কুপা করি সেথা, হাসিতে ভা'দের হাসি।

শুনিতে তাদের শাস্তির গান, বৃক জুড়াবার তরে; যে বৃক আমার বহুদিন হ'তে, ব্যথায় র'য়েছে ভ'রে।

প্রভাতে যখন বিহঙ্গমগণ, ধরে স্থমধুর তান; মনে হয় মম, গাহিছে তাহারা, তব মাঙ্গলিক গান। প্রোত্যিনীগণ "কুলু" "কুলু" তানে, ছুটিছে সাগর পানে, লভিতে সেথায় আনন্দ অসীম, বুঝিবা তাদের প্রাণে।

আমিও কেননা ছুটি ভোমা পানে, বুঝিতে পারি না হায়! কর্ম সংস্কার বেঁধেছে মোরে, লোহার নিগড় প্রায়।

প্রকৃতি স্থন্দরী নিতৃই নৃতন, বিমোহন সাজে সাজিয়া, মানবের মনে শান্তির রেখা মাঝে মাঝে দেয় আঁকিয়া।

সাঁঝের বেলায় রক্ষিন ছবি, পশ্চিম আকাশ গায়, বিশ্ব-শিল্পীর বিচিত্র তুলির, দেয় নাকি পরিচয়?

মিটে কি গো ভূষা ভাহাতে জীবের, না পেলে আনন্দময়; চির স্থন্দর সদাই নৃতন, দেখা দাও দয়াময়।

জানিনা কে আমি, কোথা হ'তে আমি এসেছি বা কোন্ বিপিনে; কোথা হবে যেতে ভাহাও জানি না, ভোমাকে জানিব কেমনে?

মনোবৃদ্ধি মম সীমাবদ্ধ হায়, অজ্ঞান অবাধ আমি! কেমনে জানিব তোমায় হে নাথ, বলে দাও অন্তর্গামী!

#### বিতৰতকর দান

ভূমি মম মাভা, ভূমি মম পিভা, ভূমি প্রিয়ভম স্থা; ভূমি মম জ্রাভা, ভূমিই ভগিনী, দিবে নাকি মোরে দেখা?

তুমি যে আমার আরাধ্য-দেবতা, তুমি যে পরশ মণি; দয়া ক'রে প্রভু খুলে দাও আঁখি, দেখিব কেমন তুমি!

বিরাট বিশ্বের যে দিকেতে চাই, আছ প্রভু ভূমি ব্যাপিয়া; চাহি যে ভোমায় নটবর বেশে, এস হে, সে ভাবে সাজিয়া!

তুমিই তো মম শিরায় শিরায় র'য়েছ ওতঃপ্রোত হ'য়ে; জানায়ে দাও হে, জীবন-তরণী কেমনে যাইব বেয়ে!

কর মোরে প্রভু তৃণাদপি নীচ, ঘুচাও দম্ভ গরব আমার; ও শুধু কেবল বাড়ায় হে নাথ, অশান্তি, অজ্ঞান-আঁধার।

অনস্ত আকাশ, অসীম বারিধি, অথবা পর্বতমালা; মোদের গর্বব দেখিয়া তাহারা, করে নাকি অবহেলা?

ধনী হ'তে প্রভূ চাহিনা কখন', অভিমানে মােরে গ্রাসিবে; তব নাম-গীত ভূলে যাব আমি, কেমনে পন্থা মিলিবে? দীন হতে দীন কর মোরে প্রভু, ব্যথা দাও জীবন ভরিয়া; তব নাম আমি শ্বরিব সভত, ব্যথারি আঘাত পাইয়া।

তুমি ব্যথা দাও, তুমি হর তাহা, তাই তব নাম ব্যথাহারী; সকল বেদনা ভূলিয়া হইব তোমারি পথের ভিথারী।

দীন হৃংখী অন্ধ আতুরের প্রতি, সতত করিতে দয়া; অন্তর হইতে বলিছ হে নাথ, দিয়ে শ্রীচরণ-ছায়া!

তবু আমি হায় সংজ্ঞাবিহীন, মরণ ভেলার পরে; শুরুরূপে দেখা দিয়ে মোরে নাথ, পথ ব'লে দাও মোরে!

তুমিই কালী, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই শৈলজা-পতি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই অবাচ্য জ্যোতি:।

ভক্তিযোগে তুমি ভগবান্রপে, দাও জীবে দরশন; জ্ঞানাষ্টাঙ্গযোগে ব্রহ্ম, আত্মা রূপে, কর অভিষ্ট পূরণ।

ভোমাকেই ভজে আল্লা বলিয়া, প্রীতিভরে মুসলমানে; ভূমিই ত' প্রভূ যীশুরূপে দেখা দিয়েছিলে খ্রীষ্টগণে।

#### विटवटक्य मान

স্ব-গুণমায়ায় জীবকে ভূলায়ে, খেলিছ বিচিত্র খেলা'; যোগমায়াশ্রয়ে ভূমি বৃন্দাবনে, কর অন্তরঙ্গ-লীলা।

মায়ার আঁধার বিনাশ করিয়া, দেখাও আলোক মোরে; যোগমায়া-রাজ্যে ল'য়ে যাও প্রভু, লীলার সঙ্গী ক'রে।

তুমি যে আমার প্রিয়তম বঁধু, তুমি যে গলার হার; তোমারি মোহন মূরতি নেহারি, আঁখি যেন মুদি এবার।

হৃদি-যমুনার স্রোত হ'ল হ্রাস, উচ্ছাসের আশা আদৌ নাই; 'রাধানামে সাধা' বাজায়ে বাঁশরী, উজান বহাও প্রাণের কানাই!

তুমি যদি নাথ না লও আমারে, তোমার দাসের যোগ্য করে; কেমনে হইব সেবক তোমার? রহিব কি বদ্ধ জীবন ভরে?

সকল জীবেরে সমান আদর, করি যেন নাথ আমি; সবার দেহ যে সমানভাবে, ভোমার আবাস-ভূমি!

আমার যেদিন "আমি" চলে যাবে,
মুক্তি তখনি হ'বে উদয়;
দেহে আত্মবুদ্ধি জনমে জনমে,
সর্বনাশ মম করিল হায়!

যে করে তোমায় আত্ম-সমর্পণ, বহিতে হয় না জীবনভার; তুমিই চালাও জীবন-তরণী, নাবিক হ'য়ে (বসি') ভিতরে তার।

সরস রসনা দিয়েছ আমারে, ডাকিতে তোমায়, নাথ! অবিরাম; ভূলেছি সে কথা ভূমিষ্ঠ হইয়া, প'শেছি যেদিন এই মর্ত্তধাম।

হস্ত দিয়েছ পুজিতে ভোমায়, তুলিয়া স্থন্দর ফুল; ও রাঙ্গা চরণ পুজিল না সে যে, এমনি করিল ভুল!

সব অঙ্গ তুমি দিয়েছ আমায়, তোমারি পূজার তরে; রিপুকুল মোরে দিল না পূজিতে, ঠেলিবে কি পায়ে মোরে?

দ্বাপর যুগেতে "কৃষ্ণ" অবতারে, বাজায়ে মোহন বেণু; যমুনারে তুমি বহালে উজান, পুলকে অবশ তমু।

ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমেতে বাঁধিল, পরাল প্রেমের ফাঁদীই; সেথা হ'তে নাথ! পলাতে নারিলে, করিলে চরণ-দাসী।

সাড়ে চারিশত বরষ পূর্বের, নিমাইরূপেতে এসে; ভাসালে নদীয়া প্রেম-ব্যায়, সুদীন কাঙ্গাল বেশে।

### विटब्टकद मान

শিখাবে কি ভূমি সে মধুর প্রেম, আমাদের কুপা করি; নয়ন মোদের ভেসে যাবে প্রভূ, বরবিয়া প্রেমবারি।

শক্র মিত্রে সবে হবে সমজ্ঞান, হেন বৃদ্ধি দাও ব'লে, ভালবাসি যেন সবারে সমান, তব করুণার বলে!

জানিনা ভজ্ঞন, জানিনা সাধন, হে অখিল-বিশ্বপতি! তাই ব'লে প্রভু! হবে না কি কভূ অভাগার কোন' গতি?

থেকো না লুকায়ে আড়ালে আমার, নীরদ – বরণ হরি! মনোবাঞ্চা মোর পূর্ণ কর ওহে চতুর-মুরলীধারী!

ছিন্ন হ'য়েছে জীবন-বীণার, সকল স্থারের তার; সকল উভ্তম হইল ব্যর্থ, তা'তে না উঠে ঝঙ্কার।

অনাদির আদি গোবিন্দ-ধন, বরষিয়া কুপাবারি; জীবন-অস্তে দিও অভাগায়, ভোমার চরণ তরি!



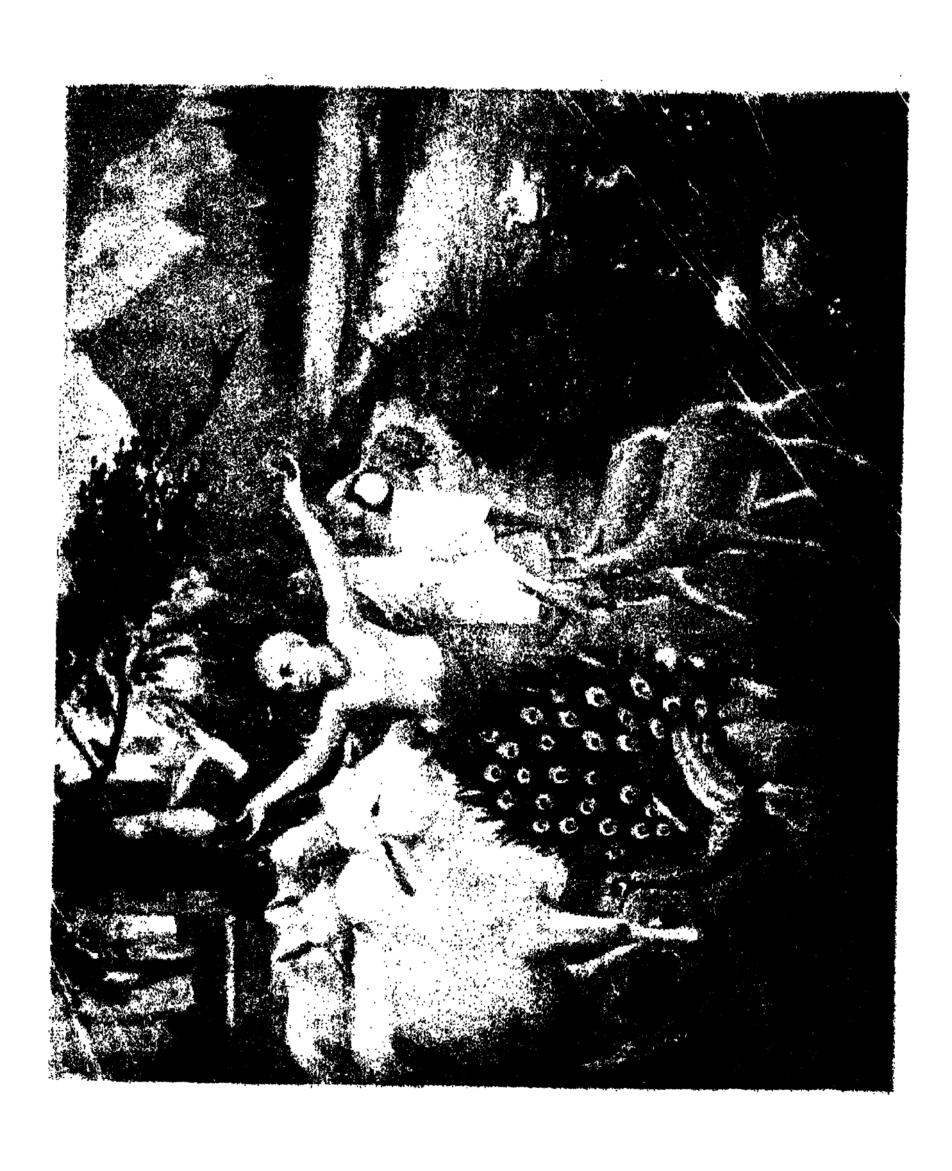

দিব্যোশাদ হয় প্রভুর অতি চমংকার : যাহা ভাহা কৃষ্ণ ফুরে বহে অঞ্চধার :

## বেদনা-অর্ঘ্য।

~60000

কেবা আমি এমন ক'রে মর্ছি খুরে খুরে, কেগো ভূমি আড়াল থেকে গাইছো মধুর স্থরে, মনে হয় কোন আপন জনে, ডাক্ছে মোরে প্রাণের টানে, বাঁজিয়ে বাঁনী কেন আমায় ক'র্ছো আপনহারা, দেখা নাহি দিবে যদি ওগো নয়নভারা?

আসি আমি কোথা হ'তে কোথা চলি যাই,
আসা যাওয়া কেন মোর ভেবে নাহি পাই,
থেলার মাঝে যদি আমি,
না পাই তোমায় জগৎস্বামী,
থেল্তে কেন ব'ল্লে মোরে ওহে বনমালী ?
আগাগোড়া দেখ্ছি তোমার সবই চতুরালী!

আস্বে ব'লে ব'সে আছি হৃদয়-বসন পাতি,
কত জনম ব'য়ে গেল বরষ দিবা রাতি;
বৃথাই আমার মালাগাঁথা,
মরমে মোর রইল ব্যথা,
কেমনে মোর কাট্বে কাল ব্যথার জ্বালায় মরি,
তোমা বিনা শ্যামস্থলর কেমনে প্রাণ ধরি!

আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমার কিবা দোষ,
সুখ হৃংখের ভাগী আমি মনেতে আপ্শোষ,
প্রকৃতিই মোরে করায় কাজ,
প্রকৃতি পরায় নৃতন সাজ,
হুংখের বোঝা বেশীর ভাগ আমার ঘাড়ে চাপে,
জ্ঞানের বাতি জ্ঞাল' প্রভু মরি যে অমুতাপে।

রূপের তরে ছুটি আমি অসার-আশায় মাতি, রূপ ত' নয় সে গরল-ছটা জ্বলে আমার ছাতি;

মায়ামোহের প্রবল নেশা,
নাশিয়া মোর জ্ঞান-পিপাসা,
লক্ষ্যভ্রষ্ট করায় মোরে হই যে দিশেহারা,
দীন-স্থা! তাই গো ডাকি নাশ' মায়া ত্বরা।

বিষম-বিষয়-গর্ত্তে পড়ি' হাব্ডুবু খাই, নিক্ষেপ কর কুপা রজ্জু হে ব্রজের কানাই,

হাত ধ'রে না নিলে পরে, কেমনে ফিরে যা'ব ঘরে, খেল্তে এসে হ'য়েছি যে আমি পথহারা, হুদ্গগনে এস হরি হ'য়ে গ্রুবতারা।

সন্তান মোরা সবাই তোমার সত্য যদি হয়, দ্বেষ হিংসায় পূর্ণ কেন জীব সমৃদয়! আপন ভেবে ডাকি যা'কে, অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে,

জেনেও তুমি গোপন ব্যথা না কর প্রতিকার, এমন ক'রে বইতে নারি আর জীবনভার।

বিশ্বমাঝে নানাবর্ণের সৃষ্টি দেখ্তে পাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বলিহারী যাই,

শুন্ব' না যে কা'রো কথা, যখন তুমি মোদের পিতা, "ছোট" "বড়" এই কথাটী বলা নাহি যায়, হুদয় যাঁহার হবে মহান্ পূজ্ব' আমি তায়।

শাস্তি কোথা যে সুখ খুঁজি এই জগতের মাঝে, কত নদ নদী পাহাড় সাগর দেখ্লাম নব সাজে,

আঁধার রাতে তারার মালা, ধরার বুকে ফুলের ডালা, তোমার রূপের কণার কণা মাথি তাদের গায়, আপন মনে হেসে খেলে তা'রা চ'লে যায়। কবে আমায় নেবে কোলে ওগো দ্রদয় স্বামী!
বিষয়-কারা ব্যথায় ভরা মর্ছি জ্বলে আমি;
ভাল' কা'রো কর্লে হেথায়,
বিষের ছুরী বুকে বসায়,
তাই ডাকি নাথ লও হে মোরে ভোমার সাধনায়,
ভক্তজনে নামের গানে যথায় মত্ত রয়।

কোন্ অজ্ঞানা পরপারে থাক' মহান্ ঋষি!
গভীর ধ্যানের মাঝে মোদের দেখ্ছো কর্ম্ম বসি';
ভজন সাধন বিহীন ব'লে,
দিও নাকো পায়ে ঠেলে,
চরণতলে পড়্লাম লুটে পাতকী যে আমি,
যাহা ইচ্ছা কর হে কৃষ্ণ তুমি যে মোর স্বামী!

## শ্যামস্থন্র।

দেখি নাই কভু আমি যে ভোমায়,
তবু প্রাণ কেন তব পানে ধায়,
মনে হয় যেন কত আপনার,
তাই প্রাণ ছুটে চলে।
হে মোর চির প্রিয়তম বঁধু,
থেকোনাকো মোরে ভুলে॥

লতায় পাতায় জলদের গায়, প্রাস্তরে আকাশে শশী তারকায়, তোমারি প্রকাশ দেখি সব ঠাঁই, বড় বাজে প্রভু মরমে। এস হে আমার—সাধনার ধন, দক্ষ মম এ পরাণে॥ শুনি তব লীলা ভক্তজন পাশে,
আশা হয় মম আসিবে এ বাসে,
ক'রোনা বঞ্চনা প্রাণনাথ মম,
বিসিয়া আছি যে কতকাল।
চাহিয়া চাহিয়া তব পথ পানে,
হারাতে ব'সেছি এবার হা'ল॥

কামানলে সদা মরি যে পুড়িয়া,
অপবিত্র মোর হৃদয় বলিয়া,
এসেও এস'না বুঝেছি যে আমি,
হে মোর ত্রিভঙ্গ শ্যামস্থন্দর!
কুপা করি কর পবিত্র আমায়,
পতিত পাবন হে মহেশ্বর॥

জানি না কেন যে তোমা ছাড়া আমি,
জানি না কেন বা আমা ছাড়া তুমি,
তুমি যে আমার! আমি যে তোমার!
তবে কেন প্রভু ছলনা।
সহে না বিরহ জ্বলি অহরহঃ,
দিও না গো আর বেদনা॥

# জীব-সমুদয়।

আমার আমিত্ব কোথা, খুঁজি নাহি পাই তাহা, দেহেতে আমিত্ব আরোপ করেছি যে আমি। যে দেহ গলিয়া যাবে, শৃগাল কুকুরে খা'বে, নিশ্চিত যাহার গতি শ্মশানেতে জানি॥

শাস্ত্রেতে দেখি যে আমি, অজর অমর জীব,
দেহে আত্মবৃদ্ধি তাই প্রমেরি কারণ।
দেহ-বৃক্ষে বাস করে, ছটী পক্ষী অবিরত,
জীব আর পরমাত্মা বড়ই সুজন॥

জীব হয় চিংকণ, ক্ষণ্ণের তটস্থা শক্তি,

চিং জড় জগতের মধ্যে তার স্থান।

মায়ার কবলে পড়ি, মনে করে ভোক্তা আমি,

এই অভিমানে তার লিক আবরণ॥

নিঃস্ত হ'য়েছে ইহা, ক্ষেরে কিরণ হ'তে, জীব-শক্তি মানি যারে, শাস্ত্রকার কয়। কিরণের পরমাণু, সঙ্গ যোগ্য হয় তাই, চিৎ জড় জগতের; মিথ্যা কভু নয়॥

ভগবান্ চিৎসিন্ধ্, জীব হয় চিৎবিন্ধ্,
এই হেতু জানিবে যে, অভেদ আমরা।
স্বতন্ত্র ইচ্ছায় পুনঃ, হয় যে আবার ভেদ,
"অচিস্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব," তাই বলে গোরা॥

তুই প্রকারের জীব, আছে এই ধরাধামে,

একে একে শুন ভাই রহস্তের কথা।
উদিত-বিবেক কেহ, হয় কেহ বা আবার
অমুদিত-বিবেক, ভাই জানিবে সর্ব্বথা॥

নিত্যবদ্ধ জীব যারা, কঠোর সাধনা করি',
শুদ্ধ চিৎস্বরূপেতে কৃষ্ণ সেবা করে।
পুনরায় হেথা আর আসে নাকো তারা, ভাই!
বহিতে ত্বংখের বোঝা সংসার মাঝারে॥

লাভ করি জীব, ভাই ! স্বতম্ব ইচ্ছার কণ,
কৃষ্ণ হ'তে দূরে ওগো নিত্য সে যে থাকে।
'সোহহং' ভূলে যাও ভাই ! খাও যে মায়ার লাথি,
দেখিও এবার যেন প'ড়োনাকো ফাঁকে॥

এবে শুন গৃঢ় কথা নিজ-ছিত চাও যদি,

মায়ামুক্ত জীব হয়—ছুই যে প্রকার।
নিত্য-মুক্ত বন্ধ-মুক্ত, বলিহারী যাই আমি,
নাহি যে তাদের কোন' চিত্তের বিকার॥

#### বিতৰতকর দান

ভূলিয়া কভূও যারা হয় নাই মায়াবদ্ধ,
নিত্যমুক্ত-জীব বলি হয় যে গণন।
এশ্বর্য্য-মাধুর্য্য গত কত যে প্রকার ভেদ,
ধৈর্য্য ধরি শুন মোর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ॥

যাহারা ঐশ্বর্যাগত, হ'য়ে তারা আত্মহারা,
পুজে যে আনন্দে তাই, পরব্যোমপতি।
সঙ্কর্ষণ-কিরণ তারা, জানে না কোন' যে তৃঃশ,
রহি সদা চিদানন্দে দিবানিশি মাতি॥

যাহারা মাধুর্য্য ভাবে ভজিছে গোলোকনাথ, সেখানেতে দেখি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রস। তারা হয় জেনো ভাই, বলদেব-কিরণ-কণ, ভূঞিছে বিষয় সদা হইয়া সরস॥

আর এক জীব আছে, বলিব সবার কাছে, বন্ধমুক্ত বলি যারে শাস্ত্রকার কয়। তিন প্রকারের তারা, হ'য়োনাকো দিশেহারা, শুন সাবধান হ'য়ে বন্ধু-সমুদ্য়॥

যাহারা ঐশ্বর্যাপ্রিয়, পরব্যোমে যায় তারা,
নিত্য পার্ষদ সনে পূজে ব্যোমপতি।
মাধুর্য্যের প্রিয় যারা, গোলোকেতে গিয়ে তারা,
সেবা-স্থুখ করে ভোগ হ'য়ে হুষ্টমতি॥

আবার শুনহ ভাই, বহুজন আছে হেথা,

তৃণেতে পুরেছে বাণ অভেদ-সন্ধানে।
সর্বনাশ হয় প্রাপ্ত, সাযুজ্য যে করি লাভ,

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্চটা ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনে॥

তাই যে সবারে বলি, মাখি গৌর-পদধূলি,
কুষ্ণের সন্ধানে মোরা হই আগুয়ান।
কৃষ্ণ গৌর এক তত্ত্ব, জ্বানে যে পরম ভক্ত,
মিলে যে তাহার ভাই, রাধা আর শ্রাম॥

"সাধনে সাধিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা", জানিয়া মনেতে দৃঢ় ডাকি যে সবায়। এস প্রাতা ভগ্নিগণ! পুজি গৌর-কৃষ্ণ ধন, কায়াদ্বয় করি লাভ সেবিবে দোঁহায়।

## দৃশ্যমান্ জগৎ।

~6550v

এস গৌর নিত্যানন্দ, ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব,
কোথায় এসেছি আমি বুঝিতে না পারি।
সব দেখি চলি' যায়, ভুলিয়া না ফিরে চায়,
কাঁদি যে যাহার তরে বলিয়া আমারি॥

চক্র সূর্য্য গ্রহ তারা, দেয় নাকো মোরে ধরা, ভাবি যে পাইলে তাদের জুড়াবে পরাণ। কাহারই বা লভি জ্যোভিঃ, সদা উচ্ছলিত অভি, ব'লে দাও সে কথা যে মম প্রাণারাম॥

ঘাটে, মাঠে, ভটে, বাটে, কাহার মহিমা রটে, কেন বা হয় গো বিশ্ব এত চমৎকার! কেন ফুটে নানা ফুল, কেন গায় পক্ষিকুল, মধুর কৃজনে কেন যায় ত্বংখ ভার॥

আবার দেখি যে আমি, ওগো মোর অন্তর্য্যামী, সাগর নাচিয়া চলে তাথিয়া তাথিয়া। যেথা স্রোভস্বিনীগণ, করে আসি দরশন, প্রাণ হ'তে প্রিয় বঁধু নাচিয়া নাচিয়া॥

কেন বা পর্বতমালা, চারিদিক করি' আলা, জানায় জগৎজনে বিশাল যে মোরা। কেন বা অসীমাকাশ, আনে মনে চিদাভাস, শাস্তি দেয় বহে যারা ছঃখের পসরা॥

#### বিচৰ্টকর দান

কেন জীব জন্তগণ, ভূলি প্রাণ কৃষ্ণধন,
নশ্বর জিনিষে থাকে হ'য়ে মাভোয়ারা।
কেন বা সময় এলে, স্বাই যায় গো চ'লে,
যারা বেঁচে থাকে তারা ভূলে যায় ত্বা॥

নাহি ভাবে কেহ ভাই, বলিতে যে কেহ নাই,
সঙ্গেতে যাবে না কেহ মরণের পথে।
তবু টানাটানি করে, দৃঢ় করি হাত ধরে,
বলে যে,—"আছ গো তুমি মম মনোরথে।"

প্রভাতে তরুণ সূর্যা, এনে দেয় বল বীর্য্য, বিভাবরী সমাগমে উঠে যে চাঁদিমা! প্রকৃতির রূপ হেরি, সদা যাই বলিহারী, হন স্রষ্টা যিনি তার নাহিকো উপমা॥

এবে শুন বন্ধুগণ, হইয়া নিবিষ্ট মন, কুন্ফের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভূত। এ-যে মিথাা কভু নয়, বলে গেছে গোরারায়, যাহা হ'তে এই বিশ্ব হ'য়েছে রচিত।

স্থাবর জঙ্গম সব, দ্রুতগতি করি রব, সন্ধর্মণে হয় লীন সুক্ষরপ ধরি। কুপাকরি ভগবান্, স্থার করেন নাশ জানিও স্বারি॥

অভিনব দেহভাণ্ডে, জীবাত্মারূপ স্বর্গথণ্ডে, সংসার অনল জালি দগ্ধে যে মায়ায়। যাবং না যায় খাদ, দিয়ে সদা পরমাদ, জালায় মোদের ভাই জেনো স্থনিশ্চয়।

মায়াবাদী হয় যারা, জগৎ বলে যে তারা, "সত্য কভু নয় ওগো সত্য কভু নয়!" শাস্তি নাহি পায় তারা, হ'য়ে সদা দিশেহারা, শুক্ষ-বৈরাগ্য নিয়ে দিন যে কাটায়॥ যুক্তবৈরাগ্য ধারা, এনে দেয় গ্রুবভারা, দিক্নিদর্শনরূপে সদা কাছে রয়। মিলে দেব বিশ্বস্তুর, কুপা লভি মোরা ধার, লভি যে যুগলরূপ চিদানন্দময়।

শুন প্রাতা-ভগ্নিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন,
মায়িক জগৎকথা অতি অপরূপ।
হয়ে চিতে অধিষ্ঠিত, সাধিতে জগৎ-হিত,
করে কৃষ্ণ প্রকাশিত নারায়ণ রূপ।

জীব-শক্তি অধিষ্ঠিত, ক'রেছে যে প্রকাশিত, স্বীয়-বিলাস-মূর্ত্তি প্রিয় বলরাম। আবার শুনগো তাই, সেই রাখাল-রাজা ভাই, হয় অন্য তিন রূপ স্থন্দর সুঠাম।

মায়া-শক্তি আছে তাঁর, হয় যাহা ছর্নিবার, তিনরূপ ধরে, তায় অধিষ্ঠিত কানাই। নাম যে ধরে গো বিষ্ণু, শুন সব হ'য়ে সহিষ্ণু, কারণোদক, ক্ষীরোদক, গর্ম্ভোদকশায়ী।

প্রকৃতি গো নাম যার, উঠে ঢেউ বার বার,

যবে সেই মহাবিষ্ণু কারণােদকশায়ী।

করে চিদ্ ঈক্ষণ, প্রকটি পরমাণুকিরণ,

পশিয়া পরমাত্মারূপে, বদ্ধ জীবে ভাই॥

অতএব শুন ভাই, চিচ্ছক্তি করে না তাই, এই বদ্ধ-জীব সব প্রকট জগতে। জীব-শক্তি করে ইহা, সন্দেহ না ক'রো তাহা, স্লাদিনী-আশ্রয় লভি যায় গোলোকেতে॥

গর্দ্ভোদকশায়ী যিনি, ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ভিনি, পাষ্ট করি এ-কথা যে কহে শান্ত্রকার। বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী, পরমাত্মা রূপে ভাই, বন্ধজীবে সভতই করেন বিহার॥

#### विदवदकत मान

হ'রে মায়া-পরাজিত, গুণত্রয়ের অমুগত, হয় ওগো মায়াবদ্ধ জীব আছে ষত। মনেতে জানিবে দৃঢ়, হ'রোনা তুমি অসাড়, দেখিবে মুক্তির পন্থা মিলিবে সতত॥

এই বিশ্ব দৃশ্বমান্, শুন হ'য়ে সাবধান,
সে যে কি আশ্চর্য্য কথা ওহে বন্ধুগণ!
চিদ্ জগতের বিকৃতি, শুন হ'য়ে হাষ্টমতি,
কল্যাণ হইবে, মোর প্রাণের স্ক্রন॥

যদি জড় বস্তু হ'তে, আসে কিছু বাহিরেতে,
লভে যে পৃথক সত্ত্বা, ব'লে গেছে গোরা।
প্রেম-ভাব উদ্দীপন, কর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ!
বুঝিবে এ-সব কথা সহজে তোমরা॥

চিতে এই তত্ত্ব কথা, জেনো তোমরা সর্ব্বথা, কখনই কোন' কালে বলা নাহি যায়। চিং আর জগং জড়, শুন করি বৃদ্ধি দড়, সদাই সমানভাবে ওতপ্রোতঃ রয়॥

## মায়া-মরীচিকা।

মায়ামুগ্ধ জীব হ'য়ে, বন্ধদশা ভূলি আমি,
কেমনে কহিব ওগো মায়া-তত্ত্ব কথা।
যাহা হ'তে এই বিশ্ব, গ'ড়েছেন অন্তৰ্য্যামী,
কাল অনাদি হ'তে শাস্ত্ৰে আছে গাঁথা॥

চতুবিংশতি তত্ত্ব, মায়া হ'তে হয় উদ্ভূত,
কৃষ্ণ-শক্তি জানিবে যে মনেতে সর্বাধা।
যেমতি আলোক-ছায়া, দূরে থাকে আলো ছাড়ি,
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে নাহি দেয় ব্যথা॥

স্থল আর লিঙ্গ দেহ, ছইই মায়িক, ভাই!
বন্ধ-জীব আত্মবৃদ্ধি করিছে যাহাতে।
সাধনার সবশেষে, দেহাকৃতি আত্মা হ'য়ে
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পূজে সদা হান্ত চিতে॥

স্বরূপ-শক্তির ছায়া, "প্রকৃতি" অপর নাম,
এই হেতু হয়—শুদ্ধ শক্তির বিকার।
কৃষ্ণ-বিমুখ জনে, সংস্থার করয়ে সদা,
হাপরেতে দ্রব্য যথা করে কর্মকার॥

নিশু নি হইলে ভাই, মিলিবে যে তব পন্থা,
অবিদ্যা আর বিদ্যা-রুত্তি ছাড়িবে ভোমায়।
'আমি' ও 'আমার' ছাড়, অস্তরে বিচারি দূঢ়,
ত্রা করি পড় গিয়ে গৌরাঙ্গেরই পায়॥

## অনাদির আদি।

----!--<del>\*\*</del>-i--

নরাধন পশু আমি, জান হে জগৎস্বামী, বর্ণিব কেমনে তোমায় বৃঝিতে না পারি! কুপা করি বিশ্বস্তর, দাও মোরে এই বর, অভীষ্ট পূরণ যেন হয় গো আমারি॥

এবে করি আস্বাদন, সর্বকারণ-কারণ, যে বস্তু করে গো এই সৃষ্টি স্থিতি লয়। শুনিলে পরমতত্ত্ব, রবে সদা রসে মত্ত, প্রেমিক স্থুজন সে যে বড় দয়াময়॥

নাম তার কৃষ্ণ, গোরা, ভক্তগণ মনচোরা, তুলসী আর গঙ্গাজ্ঞলে সদা তুষ্ট হয়। অভাব না জানে ভাই, পূর্ণ মনোরথ তাই, যোগমায়া সনে সদা লীলায় মন্ত রয়॥

#### विटवटकंद्र मान

মহাপ্রলয়ের কালে, ভেসে যায় সব জলে, বিনষ্ট হয় না ওগো শুধু তাঁর ধাম। সন্ধর্গ রূপ ধরি, আত্মসাৎ করে হরি, স্থাবর জন্সম স্থুল নয়নাভিরাম॥

নিয়মিত কাল এলে, ডাকিয়ে ব্রহ্মারে বলে, "হরা করি এস মোর প্রিয় চতুম্মুখ। সুক্ষরূপে আছে যাহা, সুল সৃষ্টি কর তাহা, মমাজ্ঞা পালনে তুমি হ'ওনা বিমুখ॥"

গোলোক তাঁহারি ধাম, ভক্তভঙ্গ প্রাণারাম, নাই যে মরীচিমালী আলো দিতে সেথা॥ একজ্যোতিঃ মনোলোভা, করি আছে সদা শোভা, অতি যে মধুর দেশ জানিবে সর্বাথা॥

ব্রহ্ম হয় কান্তি তাঁর, দেখ চিন্তি বারবার,
কুতর্ক ছাড়িয়া তুমি কর নিষ্ঠা তায়।
মিলিবে সে রসসিন্ধু, যাঁর কাছে এক বিন্দু,
জ্ঞানীর সাধন-ধন ব্রহ্মানন্দ নয়॥

যত আছে জীবগণ, করে সদা আকর্ষণ, অফুরস্ত আনন্দের স্থমধুর খনি। তাই কৃষ্ণ নাম তাঁর, দেখ করি স্থবিচার, বামেতে আছয়ে যাঁর ঘনীভূত-জ্লাদিনী॥

চৌদ্দ মশ্বস্তুর শেষে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এসে, অপ্রাকৃত করে লীলা প্রাণ বিনোদিয়া। সিদ্ধভক্ত যেবা হয়, লীলা মাঝে যোগ দেয়, যোগমায়ায় গোপীগর্ম্ভে জনম লভিয়া॥

এস প্রাতা-ভগ্নিগণ, সাধি তাঁর প্রীচরণ, সাতে পাচে মিলি মোরা সংকীর্ত্তন রঙ্গে। নামের আবেশে হরি, ধরাধামে অবতরি, কৃতার্থ করিবে মোদের সাঙ্গোপান্স সঙ্গে॥

জ্ঞানযোগ ত্যাগ করি, স্থাদি মাঝে ধর হরি, চিনি হ'তে কখনই চেয়োনাকো আর। চিনি খেতে সাধ কর, আসিবেন বিশ্বস্তর, ধস্ত হব' মোরা ভাই কুপা লভি ভার॥

যুগলরূপের সেবা, স্থাল মাঝে করে যেবা, অচিরেই কৃষ্ণ তারে করয়ে উদ্ধার। "পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্", ইথে নাহি কর আন, যুগলরূপেতে রাজে—সিদ্ধাস্তের সার।

# অদ্বৈত গোঁসাই।

শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন, কহিব অদ্বৈত-কথা গলায় পাষাণ। শুনিলে জুড়াবে হিয়া, শুন সবে মন দিয়া, জীব-ত্বঃখ দেখি যাঁর কাঁদিল পরাণ॥

চারিদিক ব্যভিচারে, যখন অবনীপরে, পরিপূর্ণ হ'ল মোর প্রিয় বন্ধুগণ! রক্ত নিয়ে করে খেলা, তান্ত্রিক, পাষণ্ডী যারা, সদা ত্রাসে কাটে দিন বড়ই ভীষণ॥

শান্তিপুর-নাথ আসি, সদা নেত্রনীরে ভাসি,
মিলিল শান্তির পুরে ত্যজি তার ধাম।
করে কৃষ্ণে আকর্ষণ, তুলসী করি অর্পণ,
গঙ্গাজল করি হস্তে মম প্রাণারাম॥

অবৈতের হুন্ধারে, শ্রীসুরধনীর তীরে, আইলা শ্রীরসরাজ চতুর কানাই। ত্যজি তার কালো রঙ, ধরিল গৌর-বরণ, ধস্ম হ'লো ধরা আজ বলিহারী যাই॥

#### বিত্রতকর দান

অসীম ব্রহ্মাণ্ড রাজি, যে জন মায়ায় শ্রজি, এক এক মূর্ত্তি ধরি তাহাতে প্রবেশে। শ্রীঅদ্বৈত অংশ তাঁর, প্রেম-ভক্তি পারাবার, সদাই থাকেন মত্ত কৃষ্ণ-প্রেম রসে॥

অভেদ ঈশ্বর সনে, জেনো তুমি মনে মনে, নাম ধরে তাই ওগো অদ্বৈত গোঁসাই। কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত, জানে না যে এই তত্ত্ব, স্থুমতি দিতে গো তাদের জানাই কানাই॥

গৌরাঙ্গের ছই অঙ্গ, অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হয় যে উপাঙ্গ। এমন দয়াল প্রভু, ভুলেও না ভঙ্গে কভু, রুথাই জনম তার হ'লো ভাই সাঙ্গ॥

মাধবেন্দ্র পুরী-শিষ্ম, মত্ত সদা রসে দাস্ম,
গুরু বলি মানে যাঁয় ভাবনিধি-গোরা।
দাস অভিমান করে, সবার যে হাত ধরে,
বলে—"হও গৌরদাস, মুক্ত হ'তে কারা॥"

জগতের আর্য্য যিনি, বৈষ্ণবের গুরু মানি, প্রণমি তাঁহারে আমি করি জোড়পাণি। প্রার্থনা কর গো সবে, ধরা যেন গৌর-রবে, ধ্বনিত হয় গো ভাই দিবস যামিনী॥

## দয়াল নিতাই।

এস মোর নিত্যানন্দ প্রাণ-অভিরাম!
জুড়াক্ তাপিত হিয়া হয়েছে শ্মশান;
সকলে ছেড়েছে মোরে,
তাই ডাকি বারে বারে,
কুপাবারি কর প্রভু এবে বরিষণ।
অন্তর্যামী রূপে জান' স্বাকার মন॥

চতুর্যহের একজন জানে যে সবাই, ভক্তাভিমান কর সদা যেথায় কানাই;

মহাবিষ্ণু রূপে ভাই, সৃষ্টি কর হে বলাই,

করিয়ে ঈক্ষণ ওগো প্রকৃতির পানে। পশিয়া সবার মাঝে পরমাণুকিরণে॥

ভগবান্ হ'য়ে নিজে, ভক্ত অভিমান, কর তুমি সঙ্কগণ নয়নাভিরাম ;

কভূ বা হও বাহন, জানি আমি বিলক্ষণ, কভূ বা পাছকা হ'য়ে কর কৃষ্ণ-সেবা। নানারূপ ধরি, জানে ভক্ত হয় যেবা॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জ্বলনিধি, কব কি বৰ্ণিয়া তার নাইকো অবধি;

নিত্যানন্দ রায় মোর,

থাক সেথা মনচোর, যেথায় নাইকো ভাই মায়ার বিস্তার। পুরুষ রূপেতে আছ তুমি সারাৎসার॥

একাদশ রুদ্র হয় অংশ যে তোমার, জীবাত্মা দেখিয়ে তোমায় করিছে আহার;

মংস্থ কুর্ম অবতার, তোমারি যে হয় বিকার, সেই সব অবতারের তুমি অবতারী। কুপাদৃষ্টি কর মোরে বিপদ-কাণ্ডারি॥

কৃষ্ণ-বিলাসরূপে প্রিয় বলরাম, জীব-শক্তি অধিষ্ঠিত স্থলর স্থঠাম;

বদ্ধজীব আছে যত, সৃষ্টি কর সময় মত, আসন রূপেতে আস গর্ড্তে দেবকীর। কৃষ্ণবার্ত্তা পেয়ে ওগো তুমি মহাবীর॥ ভোমা হ'তে হয় বিশ্ব অভি চমৎকার, ভোমাতেই পায় লয় ওগো পরাৎপর ;

তুরীয় বিশুদ্ধ-সন্ত্র,

ভক্ত জানে এইতত্ত্ব,

রুদ্ধ হিয়া ল'য়ে খুজি হতভাগ্য আমি। পশিয়া মরমে মোর আলো কর তুমি॥

কিবা তত্ত্ব জানি তব বলিব সবায়, সঞ্চার করহ শক্তি ওগো দয়াময়;

রামকৃষ্ণ যেবা হয়, স্বরূপেতে ভিন্ন নয়, "নিতাই" "গৌর" রূপে দোঁহে ধর ভিন্ন কায়। বহিমুখি নাহি জানে নিজ-কল্পনায়॥

জীব উদ্ধারিতে তুমি এলে নদীয়ায়, সংস্কার বিনাশিতে পশ তাদের কায়;

হরি হ'য়ে "হরি" বল,
নাম-বন্থায় ভেসে গেল,
ভব-সিন্ধুর কুল কিনারা দেখুতে নাহি পাই।
ভাই ভরসা ভোমার চরণ ক'রেছি নিভাই॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিতে যে উদ্ধারিলে তুমি, বলরাম দাসে প্রেম দিলে গুণমণি ;

কবিচন্দ্র যত্নাথ, কালাকৃষ্ণ দাসনাথ, এস মোর প্রাণনাথ নিষ্কলক্ষ শনী। তোমার বিরহে সদা আঁখিনীরে ভাসি॥

শ্রীসদাশিব-তনয় নাম পুরুষোত্তম, জন্মাবধি ধ্যান করে তোমার চরণ;

সুবর্ণ বণিক জাতি, পবিত্র হইল অতি, যবে তুমি উদ্ধারণে করিলে উদ্ধার। কুপাদৃষ্টি বিনা তব না আছে নিস্তার॥ জগাই মাধাই মহাপাপী ছিল নদীয়ায়, তোমার তরে গেল তরি নিত্যানন্দ রায়; আমি যে ভাই আছি বাকী, বিশ্বমাঝে ঘোর পাতকী, উদ্ধারিয়ে মোরে ওগো প্রাণের বলরাম, ধরার মাঝে দাও গো ধরা অবধৃত-শ্রাম॥

তোমায় পেলে গৌর পাব জানি যে গো আমি, গৌর পেলে মিল্বে রাধা ওহে হৃদয়স্বামী! রাধা পেলে রুক্ষ পাবো, যুগল সেবা না ভূলিবো, সদাই আমি থাক্বো মাতি চিদানন্দে ভাই। চরণ তুমি দাওগো মোরে হে দয়াল নিতাই॥

তব প্রেম সবার সেরা জানে প্রেমিক জন, গৌর-মাধুর্য্য ছাপ্তে তায় না পারে কখন! সবার সেরা পাপী আমি, তার তার জগৎস্বামী, নইলে আমি কাঁদবো বসি নদীর কিনারায়। 'দয়াল্' ব'লে ডাকবে না কেউ ওহে দয়াময়॥

## বেদনা-বীথিকা।

গৌর মম কর্থার জীবন তরণীতে, এসেছিলো প্রাণের মাঝে সে এক প্রভাতে; বেসেছিলো মোরে ভালো, হৃদয় আমার করি আলো, থাক্তো সদাই কাছেতে মোর ভালবাসায় থিরে। কোন অজানা পাপের তরে গেছে সে গো কিরে॥

#### বিতৰতকর দান

থাক্বো নাকো হেথা আমি এ যে মক্লভূমি, দাউ দাউ অল্ছে হিয়া অভাগা যে আমি ;

মায়ার বাঁধন টুটিয়ে দিয়ে, রইবো সদা "গৌর" নিয়ে, গৌর-কথা কইবো আমি "গৌর" হবে মোর গান ভার বিরহে রইতে ঘরে বিদরে পরাণ॥

কোথা গৌর প্রাণের দোসর দেখ একবার, ছিন্ন-ভরু সম দশা হয়েছে' আমার!

> ভোমা হারা হয়ে ভাই, নাহি শাস্তি হে কানাই,

দিবানিশি আঁখি মোর করে ছল্ ছল্। নাহি যে গো একবিন্দু দেহে প্রাণে বল।

কেমনে কাটাবো কাল বুঝিতে না পারি, ফিরে এস ফিরে এস ফিরে এস হরি;

ক্ষমি মম অপরাধ,

পুরাও মনের সাধ,

কুষ্ণ-প্রেমে রহি মাতি দিবানিশি আমি। বাঞ্ছা মোর কর পূর্ণ হে জগৎস্বামী॥

দিয়েছিলে কত আশা জীবন-প্রভাতে, ভুলে গেলে কি হে সখা এ বেদনা-রাতে; বরষার বারিধারা,

অশ্রুবাদল আনে ত্বা, মনে পড়ে তুয়া সনে কইতাম কত কথা। তাই, প্রাণে মোর শেল সম উঠে নানা ব্যথা॥

কাঁকী নাহি দিও মোরে ওহে খ্যামরায়, মম সম ভাগ্যহীন না আছে ধরায়;

বৃঝিয়া মরম কথা,

দিওনাকো আর ব্যথা, অসহ্য হ'য়েছে' এবে এ জীবন ভার। এস মোর জীগোরাঙ্গ! ডাকি বার বার॥ কাহারো করিলে ভালো আসে তেড়ে সেই, ভয়ে সদা কাছে তার জড়সড় রই;

কেন মোর আসা হেথা,
সদা কেন পাই ব্যথা,
ব'লে দাও কুপা করি ব্যথাহারী তুমি।
ডাকি যে বিপদে পড়ি ওগো অন্তর্য্যামী।

আচস্থিতে এল কালবৈশাখীর ঝড়, একে একে বাসনা-ডাল করে মড় মড়; ভালই হ'লো ওহে কালো, এবার আমায় নিয়ে চলো, যেথায় ভূমি বাজাও বাঁশী নদীর কিনারায়। নিঝুম রাতে মলয় বাতে কদম বনের গায়॥

# প্রাণের নিমাই।

-character -

এবে যে কহিব আমি নিমায়ের কথা।
নিমাই করহ কপা গাহি তব গাথা॥
আমি অতি মৃত্মতি করি হুঃসাহস।
বর্ণিতে মহিমা তব হয় যে মানস॥
বৃদ্ধি দাও বল দাও গোলোকের হরি।
করুণা হইলে তব লভেঘ পঙ্গু গিরি॥
গৌরের মহিমা হয় অনস্ত অপার।
নিশ্চিত জানিবে ভাই বেদাস্তের সার॥
মন দিয়া শুন মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ।
কোন তম্ব হয় গৌর পুরুষ রতন॥
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচার।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চিস্তি বার বার॥

**इटेलन अवजीर्न वृन्मावन शारम।** व्लापिनीत चनीकुछ मूर्खि न'रम वारम ॥ খেলেন কভ যে খেলা কেমনে বৰ্ণিব। প্রেমঘন রাধারাণী শক্তি দাও তব ॥ বাল্যকালে কভ লীলা করে যে গোপাল। শুনিতে সে সব কথা বড়ই রসাল॥ ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ করে ননী চুরী। যশোদার কাছে কিন্তু চলেনা চাতুরী। বাৎসন্য রসেতে সেথা বাঁধা যে কানাই। মনে করি রেখো মোর প্রিয় বোন্ ভাই॥ কখন মৃত্তিকা ল'য়ে করয়ে ভক্ষণ। মৃত্র ভৎ সনা করে যত গোপীগণ॥ নন্দ মহারাজে দেখি বড় ভয় পায়। পাত্রকা নিয়ে যে মাথে চ'লেছে ছরায়॥ হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যেথা সেথা চলে। উদ্ধারে যমলার্জুন ছলে বলে কলে॥ শৈশবেতে নানালীলা শেষ করি কামু। পৌগণ্ড বয়সে যায় গোঠে ল'য়ে ধেহু॥ 'শ্রামলী' 'ধবলী' ব'লে ছুটে শ্রামরায়। ক্রতবেগে পুচ্ছ তুলি ধেন্তু সব ধায়॥ খেলে যে কভ গো খেলা গোচারণ রঙ্গে। কেমনে বৰ্ণিবে বল মানস মাতকে॥ কৈশোর বয়স আসি যবে দেখা দিল। মোহন বাঁশরী-তানে গোপী আক্ষিল॥ হল্লিসক নৃত্য করে গোপিকারি সনে। খুরিয়া ফিরিয়া হরি প্রতি বনে বনে॥ কোন গোপী ডাকে শ্রামে এলাইয়া বেণী। "বাঁধ বাঁধ চুল মোর আমি যে ঘরণী॥" ডাকে কোন গোপী পুনঃ বলি যে "রাখাল"। চলিতে পারি না আমি ধর গো গোপাল। আবার কৃষ্ণের ক্ষন্ধে করি আরোহণ। কোন গোপী নানা পুষ্প করিছে চয়ন॥



দেখিয়: সুনীল জল সংগ্রের হরি। 'কুফ' বলি দেয় বাঁপ যাই বলিহারী।

এই মত লীলা করে নন্দের নন্দন। বিশ্বাস করে না ওগো বহিমুখ জন॥ অবশেষে রাসলীলা করে শ্রামরায়। যে কথা শুনিলে কাম দুরেতে পলায়॥ রাসৌলি নামক স্থান যমুনা-পুলিনে। कूर्ट यथा नाना कृत छ्ति नभीतर्ग॥ ত্বরা করি গেল সেথা মূরলি-বদন। ব্রহ্মরাত্রি পরিমাণ করিতে নর্ত্তন॥ সঘনে বাজিল বাঁশী 'গোপী' 'গোপী' ক'রে। রহিতে নারিল গোপী স্বীয় স্বীয় ঘরে। পাগল হইল যত ব্ৰজ-গোপীগণ। প্রেমময়ী দশা প্রাপ্ত হইল তখন। ছুটে গেল খ্যাম পানে 'কোথা বঁধু!' বলি। নানা প্রশ্ন করে শ্রাম ছাড়ি বাক্যাবলি॥ ব্যথিত হইয়া হৃদে যত গোপীগণ। প্রাণ বিসর্জিবে বলি করে দৃঢ়পণ॥ শুনিয়া মরম কথা কপট নিঠুর। আলিঙ্গিল গোপিকায় ছঃখ হ'লো দূর॥ ব্রহ্মরাত্রি হ'লো রাস অপূর্ব্ব কাহিনী। অপার আনন্দ লাভ করিল গোপিণী। আবার শুনহ ভাই অস্থ রাদ কথা। গোবৰ্দ্ধনে হয় তাহা অষ্ট্ৰস্থী যথা। আচম্বিতে একদিন করি ত্যাগ সব। পলাইল আমাদের চতুর কেশব॥ তন্ন তন্ন করি খুঁজে অষ্ট সধী মিলি। না পাইয়া শ্রামে করে আকুলি ব্যাকুলি॥ রাইকে করিয়া ত্যাগ কুঞ্জমাঝে খুঁজে। দেখিতে পাইল স্থামে চতুভূজ সাজে॥ শ্রাম কহে,—"গোপীগণ এস করি রাস।" গোপীগণ কহে,—"ভোমার বৈকুঠেতে বাস॥" "তব সনে রাসলীলা ওহে নারায়ণ। জানিবে নিশ্চিত তুমি, হবে না কখন॥"

এই বলি, স্থান ত্যাগ করে গোপীগণ। হাসিল প্রাণের হাসি মদনমোহন॥ এবার আসিল রাই উন্মাদিনী হ'য়ে। গিলয়া গেল যে শ্যাম উাহাকে দেখিয়ে॥ চতুভূজ নাহি থাকে দ্বিভূজ হ'লো শ্যাম। রাধা-প্রেমে বশ কান্তু নয়নাভিরাম॥ এইরূপে ব্রজ মধ্যে বাঁধা পড়ি হরি। নারিল জানাতে লোকে ভক্তির মাধুরী। আবার গোপীর ঋণ শোধ করিবারে। ফুটিল বাসনাপদ্ম মনসরোবরে॥ এ-দিকেতে শান্তিপুরে অদ্বৈত গোঁসাই। ব্যাভিচার স্রোতে পূর্ণ দেখি সব ঠাই॥ নিয়ে তুলসী গঙ্গাজল ডাকে উচ্চেঃস্বরে। এস হে গোলোকনাথ পাপী তারিবারে॥ আকর্ষণে চিন্তে মোর শ্রাম নটবর। অবতীর্ণ হব আমি নদীয়া নগর॥ চৌদ্দশত ছয় শকে মাঘ মাস শেষে। উদরে পশেন গৌর পরম হরিষে॥ ত্রয়োদশ মাস পরে চৌদ্দশত সাতে। ফাক্তনীপূর্ণিমা যবে দেখা দিল তা'তে। হইলেন অবতীর্ণ গৌর গুণমণি। দৈবযোগে রাহু চাঁদে গ্রাসিল অমনি। হরিধ্বনি করে যত নরনারীগণ। আনন্দেতে ভরি গেল সব ত্রিভুবন॥ স্থির চিত্তে শুন এবে বাল্য লীলা কথা। ধীরে ধীরে চলে গোরা নোয়াইয়া মাথা। করয়ে ক্রন্দন কত নানা ভাব ছলে। 'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি 'কোথা কৃষ্ণ।' বলে॥ নারীগণ ডাকে তাঁয় বলি 'গৌরহরি'। এই হেতু ঐ নাম ধরে বংশীধারী॥ পিতা মাতা পদচিহ্ন দেখিবারে পায়। শঙ্খ চক্র ধ্বজা বজ্র শোভিছে যথায়॥

দেখিয়া দোঁহার চিত্তে বিশ্বয় জ্বিল । শীলাময় করে লীলা ব্ঝিতে নারিল। নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেন গণিয়া। মহাপুরুষ হয় দেখ মনেতে চিন্তিয়া॥ বত্তিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। সর্ববলোকে করিবে যে ধারণ পোষণ॥ ভারপর শুন মোর প্রিয় বন্ধুগণ। আর কিবা করে মোর মদনমোহন॥ অতিথি বিপ্রের অন্ন তিন বার খায়। নিবেদন করে যবে বিপ্র মহাশয়॥ কুপা করি প্রভু তাঁয় উদ্ধার করিল। স্থনামে প্রভুর মোর ভূবন ভরিল। এক চোরে নিয়ে যায় "প্রভু" ক্ষন্ধে করি। তার স্কন্ধে ফিরে এল গোলোক-বিহারী। যবে শিশু-সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে। কন্সাগণ এলো সেথা দেবতা পূজিতে। গঙ্গাম্বান করি তারা পূজা আরম্ভিল। কন্সাগণ মাঝে প্রভু আসিয়া বসিল। বলেন সবারে গৌর "পূজ যে আমায়"। "আমি ত' দিব গো বর নাহি কোন ভয়॥ নৈবেদ্য দাও গো মোরে নচেৎ জানিবে। বুড়া পতি আর চারি সতীন যে হবে॥" আর এক দিন প্রভু গঙ্গাস্বান করি। দেখে যে পুজে মা লক্ষ্মী দেব ত্রিপুরারী॥ প্রভু কহে "হেথা দেখ আমি মহেশ্বর।" "পূজিয়া আমায় লও অভীক্ষিত বর॥" মল্লিকার মালা লক্ষ্মী গৌরগলে দিল। মনে মনে হরি ভাঁয় অঙ্গীকার কৈল। দিন দিন পৌগও দেখা দিল ভাঁয়। চাপল্য বাড়িল প্রভুর শাস্ত নাহি হয়॥ महीरमयी এकमिन छाँशास ७९ मिन। উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীর পর প্রভু যে বসিল।

মাতা কহে,—"হরা করি এস' স্নান করি"। "অশুচি হ'য়েছ' তুমি লজায় যে মরি॥" প্রভু কহে,—"আছে ব্যাপি' ব্রহ্ম সর্বস্থানে"। "হৃদয়ে আছয়ে কৃষ্ণ অস্তুৰ্য্যামী নামে॥" শচীদেবী অনায়াসে লভে ব্ৰহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম যে করে গো ভাই ব্রহ্মের ব্যাখ্যান॥ আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ। সন্দেহ না কর ইথে জুড়াবে জীবন॥ কভু পুত্র সঙ্গে শচী করয়ে শয়ন। দেখে দিব্য লোক আসি ভ'রেছে ভবন॥ কভু যে গো হয় প্রভুর মুপুরের ধ্বনি। শচী মাতা চেয়ে রয়, বলে,—"একি শুনি"॥ এইরূপ নানা লীলা করে গোরা রায়। অহুভবে নাহি আসে মুখে না যুয়ায়॥ এবে যে কহিব কিছু কৈশোরের লীলা। শ্রদ্ধা করি শুন ভাই ক'রোনাকো হেলা। পড়েন; পড়ান গৌর নানা শিশ্বগণে। "ব্যাকরণ, স্থায়,—"কুষ্ণ" কহে সর্বজনে। সকলেই করে গৌরে অনেক সম্মান। ঘরে পাঠাইয়া দেয় কত ধন ধান॥ শচীদেবী আনন্দেতে হয় যে মগন। জানেনা নেমেছে চাঁদ ভক্ত-প্ৰাণধন ॥ জাহুবীতে নানা কেলি করে গোরাশণী। ধ্যানস্থ হইয়া দেখ কৃষ্ণ-দাসদাসী॥ একদিন বিপ্র এক "তপন মিশ্র" নাম। "সাধ্য, সাধন" কিবা হয় চিস্তে অবিরাম ॥ স্বপনে দেখে যে এক বিপ্র তাঁয় বলে। "যাও যাও ত্বরা করি নিমায়ের টোলে॥" "নিমাই পণ্ডিত তাহা করিবে নির্ণয়। ইথে নাহি কর আন্ মিঞা মহা**শ**য়॥" স্বপ্ন দেখি ছরা করি বিপ্র সেথা গেল। "নাম সংকীর্ত্তন" প্রভু উপদেশ কৈল।

এই মত গৌড়ে প্রভু করে নানা লীলা। ওন মোর ভাই বোন্ ব'য়ে যায় বেলা। কৈশোর-বয়সশেষে শুন বন্ধুগণ। দি**থিজয়ীর দর্প** চূর্ণ করে নারায়ণ॥ চাঁদের জ্যোছ্না হেরি সহশিয়াগণ। ব'সেছেন প্রভু মোর কৃষ্ণেতে মগন॥ হেনকালে দিখিজয়ী এল যে তথায়। প্রভুরে কহিছে ডাকি,—<del>"গু</del>ন মহা**শয়"** ॥ "ব্যাকরণ-শিক্ষা শিশ্যে দিতেছ যে তুমি। শুনেছি আড়ালে থাকি, দিখিজয়ী আমি॥" প্রভু কহে,—"মোরা সব বড়ই নবীন। কেমনে হইব বল ইহাতে প্রবীণ॥ কবিত্ব তোমার কিছু শুনাও স্থজন। গঙ্গার বর্ণনা কর হে দ্বিজরতন॥" শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বের শ্লোক বিরচিল। একশত শ্লোক দণ্ডে বর্ণন করিল। "নানা দোষে হুষ্ট শ্লোক" প্রভু কহে তাঁয়। দিখিজয়ী অবাক্ হয়ে চাহিয়া যে রয়। একে একে সব দোষ দেখান ভাঁহায়। দিখিজয়ী হার মানি মাথা যে নোয়ায়॥ নানাভাবে করে প্রভু কৈশোরের লীলা। এবে যে দিল গো দেখা যৌবনের বেলা॥ 'হ্যুতি' আর 'ভাব' রাধার করিয়া গ্রহণ। 'হরি' 'হরি' বলি হরি করয়ে কীর্ত্তন॥ 'হরি' হয়ে 'হরি' বলে মোর গোরারায়। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়॥ 'আধেয়' হইয়া কৃষ্ণ রাধার আধারে। কখন' বা কাঁদে দেখ 'গোপী' 'গোপী' ক'রে॥ কখন' বা বলে ভাকি নিজ-জনগণ। "শুন শুন, বাঁশী বাজায় মদনমোহন॥" এইরূপে হাসে কাঁদে নিভায়ের সনে। যে নিতাই অভেদমূর্ত্তি শান্ত্রেতে বাখানে ॥

সদাই যে করে পান নিজের মাধুর্য্য। काकीत्र छेकात्र कत्र त्रथाहेब्रा वीद्या॥ যবন হরিদাসে দিল প্রেম-আলিজন। বেনাপোলের বনমধো যাঁছার সাধন॥ তিন **লক্ষ** নাম যে গো **জ**পে রাত্র দিনে। জীবনের সার নাম দৃঢ় করি মানে॥ যে হরিদাস বেশ্যায় পথ দেখাইল। বৈষ্ণব-দ্বেষী রামচন্দ্র যারে পাঠাইল। সদাই যে রহে মাতি সংকীর্দ্তন রঙ্গে। নব ভাবে গোরারায় ভকতের সঙ্গে॥ আমাদের প্রাণারাম বড়ই উদার। মুক্ত করে পাপী যত সংসার মাঝার॥ নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করে গোরাশনী। কীর্ত্তনে রহিয়া ওগো মাভি দিবানিশি॥ আচণ্ডালে দেন কোল দয়াল কানাই। উদ্ধারিতে জীবকৃল, বলিহারী যাই॥ অর্গল করিয়া বদ্ধ শ্রীবাস অঙ্গনে। বহুদিন করে নাম অন্তরঙ্গ সনে। চাপাল গোপালে প্রভু উদ্ধার করিল। 'দয়াল' 'দয়াল' বলি সাড়া পড়ি গেল। গঙ্গাদাস পণ্ডিতে করিয়া উদ্ধার। জগাই মাধায়ে কোল দেন সারাৎসার॥ উদ্ধব দর্শনে রাধা পাগল যেমতি। 'কুষ্ণ' কুষ্ণ' বলি কাঁদে না থাকে শক্তি॥ সেইরূপ হাসে কাঁদে মোর গোরাঁচাদ। বহিমু খে করে ভক্ত, পাতি প্রেম-কাঁদ॥ এক আত্র-বীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিন। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ মুহূর্ত্তে বাড়িল। ফলিল কভ যে কল যাই বলিহারী। <u>ক্লকের</u> সেবায় দেয় নিকুঞ্গবিহারী॥ এইরূপে হ'লো শেষ চুবিবশ বৎসর। অপরূপ করে লীলা গৌরাক্স্নর ॥

কেমনে বৰ্ণিব সৰ আম্মি মৃত্যুতি। ুনানা লীলা করে গোরা গোলোকের পতি । ত্যাগ-শিক্ষা দিছে প্রভু ক্রতগতি ধায়। মা**খ** মাসে **শুক্ল**পক্ষে 'ভারতী' যথায়॥ সন্মাস লইয়া পরে কত স্থানে গেল। রূপ-সনাতনে ঠাকুর উদ্ধার করিল। প্রভুর আজ্ঞায় যাঁরা গিয়া বৃন্দাবন। লুপ্ত ভীর্থ করে উদ্ধার, প্রিয় বন্ধুগণ! পুরীধামে ছিল এক প্রতিত ব্রাহ্মণ। নিরাকারব্রহ্মবাদী সুধীর সুজন॥ ষড়ভুজ রূপ ধরি অতি মনোহর। উদ্ধার করিল তাঁরে দেববিশ্বস্কর॥ জয়দেব আর কবি চণ্ডীদাসের গীত। আস্বাদিল রামানন্দ-সরূপ-সহিত॥ 'বিশাখাতত্ব' রামানন্দে গোদাবরী তীরে। 'সাধ্য সাধন' তত্ত্ব পুছে বারে বারে॥ নানা কথা কহি রায় কহে সর্বশেষে। "রাধাকৃষ্ণ—শ্রেষ্ঠর<del>স</del> ভজিবে হরিষে॥" · .এইরূপে প্রভু মোর সাধন শিখায়। ব্দগৎ জীবের লাগি ক্লেনো স্থনিশ্চয়। যেরূপে অর্জুনে কৃষ্ণ উপলক্ষ করি। দে**খাল জগৎজনে** সাধনার তরী॥ **শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গেল কাবেরীর তীরে।**ু শ্রীরঙ্গ হইল অন্থির দেখিয়া তাঁহারে ॥ বাস করে প্রভু সেথা ত্রিমল্লের ঘরে। বৈঞ্চবের সনে প্রভু চাতুর্মাস্ত কুরে॥ পরমানন্দ পুরী সনে মিলন হইল। কৃষ্ণদাসে প্রভু তবে উদ্ধার করিল।। সপ্ত তালে প্রভূ যে করেন বিমোচন। সেতৃবন্ধ-রামেশ্বর করেন দর্শন॥ সেখানেতে কৃশ্ম-পুরাণ প্রবণ করিল। রাবণ হরে মায়াস্মীতা যাহাতে লিখিল 🎚

#### বিতৰ্ভকর দান

প্রচারিল এরপে সর্বতা কৃষ্ণনাম। একদণ্ড নাহি করে কোথাও বিশ্রাম। এবে যে করিব শেষ নিমায়ের কথা। গোরা যার বৃন্দাবন শাস্ত্রে আছে গাঁথা।। लाकानग्र-পथ ছाড়ি বনপথে ধায়। সঙ্গেডে চ'লেছে এক বিপ্র মহাশয়। প্রভূগত প্রাণ তাঁর 'বলভন্ত' নাম। সর্বতীর্থ মানসে যায় বৃন্দাবন ধাম। তুর্গম বনে চলে প্রভু 'কৃষ্ণ' নাম স্মরি। ব্যাজ্র ভল্লুক ছাড়ে পথ তাঁহাকে নেহারি॥ একদিন বস্থা পথে ব্যাছ্র নিজা যায়। আচম্বিতে শ্রীচরণ স্পর্শিল তাহায়। প্রভু কহে,—"কহ কৃষ্ণ", ব্যাছ্র যে উঠিল। <sup>°</sup> "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি ব্যাছ্র নাচিতে লাগিল। ঝারি খণ্ড পথে প্রভূ কাশীধাম গেল। স্থাবর <del>জঙ্গ</del>মে কুপা পথেতে করিল। তপন মিশ্র গৃহে প্রভু করি অবস্থান। বৈদান্তিক প্রকাশানন্দে করিল যে ত্রাণ। সেথা হ'তে প্রভু মোর প্রয়াগে আসিয়া। নদী স্নান করিল যে হরষিত হ'য়া॥ যমুনা দেখিয়া প্রেমে ঝাঁপ দিল তায়। ভট্টাচার্য্য সচকিতে তীরেতে উঠায়। এইরূপে নানা পথ ভ্রমি গোরাধন। বৃন্দাবনে পঁহুছিল, শুন বন্ধুগণ॥ দিব্যোশাদ হয় প্রভুর অতি চমৎকার। যাহা তাহা কৃষ্ণ স্মূরে বহে অশ্রুধার। যমুনার চল্লিশ ঘাটে করে প্রভু স্নান। সেই বিপ্ৰ দেখাইল সব লীলান্থান। মধুবন ভালবন যত আছে ভাই। সর্বত্ত গেল গো মোর প্রাণের নিমাই। ধান্তের অমিতে জল দেখিয়া হাসিল। রাধাকুও স্থামকুও সেধা - নিরূপিল ॥ -



নাম-ক্রার্ডন ক্রিরাপে করি সমাপন। জগরাথে ক্লে মিশি ক্রগৎ জীবন॥

হর্ষিত হ'য়ে প্রভ্ করে সেথা স্নান।
ব্রজনারী আশীষিল দিয়া ত্র্বা ধান॥
মানস-গলায় প্রভ্ স্নান সমাপিয়া।
পরিক্রমে গোবর্জন ব্যাকুল হইয়া॥
এইরূপে নানা স্থান করিয়া জ্রমণ।
পুরীধামে এল' ফিরি' ভক্ত প্রাণধন॥
দেখিয়া স্থনীল-জল সাগরের হরি।
'কৃষ্ণ!' বলি দিল ঝাঁপ যাই বলিহারী॥
কেমনে বর্ণিব ভারে জপার মহিমা।
পুরাণাদি বেদ যাঁর দিতে নারে সীমা॥
নাম-কীর্জন এইরূপে করি সমাপন।
জগলাথে গেল মিশি জগৎজাবন॥

# ভক্তি-ঠাকুরাণী।

কেমনে বর্ণিব আমি ভক্তিতত্ত্ব-কথা।
রাধারাণী কর কুপা গাহি সেই গাথা॥
তুমি যে জগৎমাতা গোলোকবাসিনী।
মম বাঞ্চা কর পূর্ণ কল্যাণদায়িনী॥
আমা হেন নরাধম না আছে ধরায়।
বিতরি করুণা তব রাখ রাঙা পায়॥
বিপদ সাগরে পড়ি. ডাকিতেছি আমি।
অধমে চরণে স্থান দাও দেবি! তুমি॥
সভ্য পথে কর মোরে সদাই চালিত।
বঞ্চাবাতে নাহি যেন হই বিচলিত॥
দৃঢ় করি হাদে ধরি যেন ও চরণ।
যাহাতে মিলিবে "কৃষ্ণ" ভক্ত-প্রাণধন॥ বাল্যাবধি আঁখি নীরে ভাসিতেছি আমি।
কুপা-কটাক্ষ-পাত কর রাধে তুমি॥

আর ত' সহিতে নারি বৃষভানু-সূতা। ছদয়ে শক্তি দাও ওগো বিশ্বমাতা॥ কতকাল বাহিতেছি জীবন-তর্ণী। কবে বা হবে গো শেষ পতিতপাবনী॥ এরপে কেম্নে আমি কাটাইক কাল। হৃদি মাঝে এস রাধে খুচুক জঞ্চাল।। বড় সাধ পৃত্তি দেবি ! যুগলচরণ। হবেনা কি বাঞ্ছা মোর কখন' পুরণ ? তবে কেন হেথা তুমি পাঠালে আমায় ir চরণ-বিরহ আর সহনে না যায়॥ কি আর বলিব আমি সেই শ্রাম-কথা। সদাই দিতেছে মোরে প্রাণে বড় ব্যথা। কেন সে নিঠুর এত জানি না যে আমি। কেবল পাঠায় মোরে যেথা ব্যথা-ভূমি॥ আড়ালে থাকিয়া মোর রহস্ত যে দেখে। ইথে বড় পাই ব্যথা তাই ডাকি তোকে॥ এখন গাহিতে চাহি তোর যে মহিমা। -নারদাদি ব্যাস যার দিন্তে নারে সীমা॥ কর দেবি! আশীর্কাদ হতভাগ্য মোরে ৷ যেন শক্তি পাই আমি ভক্তি বৰ্ণিবারে॥ माथि नव देवकदवंत्र शम्भूलि गाग्न। পুঁজিতে চলিমু আমি ভক্তি গো যেথায়॥ এবে আমি কহিব যে ভক্তির <mark>মাধু</mark>রী। যাহাতে শ্রামের মন করে সদা চুরী। 'সম্বন্ধ' মোদের—"কৃষ্ণু", 'অভিধেয়'—"ভক্তি"। 'কৃষ্ণপ্রেম'— 'প্রয়োজন', বৈষ্ণবের মুক্তি॥ 'ঈশ্বরে পরামুরক্তি' তারে 'ভক্তি' বলি। ঈশ্বর মোদের—'কৃষ্ণ', যেওনাকো ভুলি ▮ নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ক'রোনাকো আন্। হুইই হয় যে ভাই নিত্য-কৃষ্ণ-ধাম॥ ভিক্তিই সাধ্য মোদের ভক্তিই সাধন। যাহাতে মিলিবে ভাই ঞীরাধারমণ।

শুরুপদে রাখি মতি কর গো সাধন।
শুরুক্পায় পাবে তুমি মুর্লীবদন॥
"সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।"
"কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥"
"তার মধ্যে সর্বভ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।"
"নির্পরাধে কৈলে নাম পায় প্রেমধন॥"

"কৃষ্ণ যদি কুপা করে কোন ভাগ্যবানে।" **"গুরু অন্ত**র্য্যামীরূপে **শিখা**য় আপনে॥" করে যদি মহাপাপী সদা গো কীর্ত্তন। শ্রেষ্ঠ দিজে পরিণত হয় সেই জন ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাহা আছে যে বর্ণিত। ভয় নাহি ক'রো তুমি ইইয়া পভিত। হরির প্রীতির তরে চিণায়.বুদ্ধিতে, যে জন করে গো পূজা তাঁর বিগ্রহেতে। জীবেরে তাদৃশী প্রীতি করেনাকো ভাই, 'কনিষ্ঠ ভকত' বলি জানিবে সবাই॥ আবার কৃষ্ণের প্রতি করে যে বা প্রীতি, বন্ধু ব'লি মানে তাঁয় আছে যাঁর ভক্তি; কুপা করে যারা হয় নির্কোধ সরল, উপেক্ষা করে পো ঐ বিদ্বেষীর দল. 'মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব' শান্তে তাঁরে বলে। বিদিত আছে যে ইহা এই ভূম**ওলে**॥ এখন শুন গো মোর জাতা-ভগ্নিগণ। 'ভাগবতোত্তমের' কিবা হয় গো ভূবণ। "স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃত্তি। সর্বত হয় ভার ইষ্টদেব কুর্তি॥" সর্বভূতে দেখে সৈ যে কৃষ্ণ-ভগবানে, আত্মার গো আত্মা যিনি শাস্ত্রেতে বাখানে— সর্ব্বভূতে দৃষ্টি, খার সর্বাক্ষণ ব্রয়, -ছলনা চাতুরী সব জানিতে যে পায়;

অন্তরে থাকিয়া যিনি সবাকার মন। পরমাত্মারূপে সদা করেন দর্শন। নিরপেক্ষা—হয় 'ভক্তি' কিছু নাহি চায়। निखरे 'मोन्पर्या' আর 'অলঙার' হয়॥ "আমি ত' কুষ্ণের দাস"—যেবা এই বলে। 'দয়া' আর 'দৈক্ত' সেবা করে কুভূইলে॥ স্থূদূঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণে আছে ভাই যাঁর। মনেতে জানিবে—'ভক্তি' জন্মেছে তাঁহার। অচিরেই কৃষ্ণ তাঁয় উদ্ধার করিবে। ব্রজে 'রাধাকৃঞ্ধ' তাঁর অবশ্য মিলিবে॥ এবে যে শুন গো ভাই আর' নানা কথা। পায়ে পড়ি ধর ধৈর্য্য শান্তি পাবে তথা। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ।" "অতএব মায়া ভারে দেয় সংসার-ছঃখ।" "কভু স্বরগে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।" "দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভূলি গেল।" "সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥ "তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। "মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

"কৃষ্ণনাম হইতে হবে সংসার মোচন।" "কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

"আপনি সভারে প্রভু করে উপদেশ।"
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥"
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"
"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"
"প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।"
"ইহা গিয়া জ্বপ সভে করিয়া নির্কাশ্ব॥"

"ইহা হৈতে সর্ব্ধ সিদ্ধি হইবে সভার।"
"সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥"
"দশে পাঁচে মিলি নিজ ছয়ারে বসিয়া।"
"কীর্ত্তন করিছ সভে হাতে তালি দিয়া॥"
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"
"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধৃস্দন॥"
"কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।"
"জীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"

**"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।" "কোটী ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥"** 

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।" "যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।" "কৃষ্ণ-নাম উপদেশি তার সর্বজন॥"

"অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।" "যাহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥"

"গোবিন্দ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।" "কিবা শৃক্ত কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী॥"

বৈষ্ণবের ধর্ম হয় করিতে প্রচার।
যাহা হ'তে জীব সব পাইবে উদ্ধার॥
প্রচারেতে যেথা ভাই ব্যাঘাত দেখিবে।
ক্রচ় বাক্য কদাপিও মুখে না আনিবে॥
বৈষ্ণবের নিন্দা ভাই ক'রোনা কখন'।
বৈষ্ণব-বিদ্বেধী কৃষ্ণের পায় না চরণ॥
বৈষ্ণব-দর্শনে যদি ক্রোধ উপজয়,
ভাষবা অভিনশ্যন না কর ভাঁহায়,

#### বিদেশকর দান

অধঃপতন হবে তব নিশ্চিত জানিবে। এই হেছু সাবধানে ভূমি যে চলিবে। উচ্চৈ: यद করিলে ভাই নাম-সংকীর্ত্তন। শতগুণ পুণ্য লাভ করে ভক্তবন। উচ্চারিতে নাম যার না আছে শক্তি। সে জীব তরিয়া যায় গুনি উচ্চ গীতি। এখন শুল যে মোর প্রিয় বন্ধুগণ। বীজ মন্ত্র যাহা হ'তে করিবে গ্রহণ॥ যে গুরু দেখিবে ভুক্ত সংসম্প্রদায়। অর্ভবে মিলেছে যাঁর বাঁকা শ্রামরায়॥ শাস্ত্র নাহি জ্বানে যদি তাহে নাহি ক্ষতি। প্রত্যেক বাক্যেতে যাঁর শাস্ত্রের বসতি॥ অম, প্রমাদ, বিপ্রালিক্সা, করণাপাটব। যাহাতে আদৌ নাই এই দোষ সব॥ অচিরেই তাঁকে তুমি বরণ করিবে। নিত্য-প্রকাশ গুরুতত্ত্ব মনেতে রাখিবে॥ গুরু-শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে সব ঠাই। ভুলি না যেও গো মোর প্রিয় বোন্ ভাই॥ "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" "কাম বীজ কাম গায়ত্যে যাঁর উপাসন ॥"

গোলোকেতে আছে শুন ভগ্নী-প্রাভ্গণ।
'গৌর-পীঠ' কৃষ্ণ-পীঠ' ভ্বনমোহন॥
সাধনার কালে যেবা গৌর শুধু ভজে,
প্রেম-ভক্তি করি লাভ গৌর-রসে মজে;
নিত্য দেহ লাভ করি গৌর-পীঠে যায়।
উদার রূপেতে প্রভু আছে গো যেথায়॥
সোধানতে ভজে গিয়া গৌর প্রাণধন।
সালোপাল সঙ্গে যেথা আছে নারায়ণ॥
আবার যে জন মাত্র করে কৃষ্ণ-পূজা।
কৃষ্ণ-পীঠে যায় চলি উড়াইয়া ধ্বজা॥

সেথা গিয়া করে সেবা মুরলীবদন। মাধুর্ব্যের মৃর্ত্তি সে যে মদনমোহন ॥ এবে अन नीना कथा মাধুর্য্যের সার। যাহা গো করিল দান গৌর-অবভার॥ छनिल म बक्नीमा वृक छ'रत यात्र। শমন পশায় ত্রাসে ফিরিয়া না চায়॥ রাধাকৃষ্ণ করে লীলা ভূবনমোহন। লয়ে সব কুলবতী ব্ৰজান্সনাগণ॥ কৃষ্ণ নাহি জানে ভাহা না জানে গোপীগণ। "দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥" বাব্দে গো শ্রামের বাঁশী মরমে পশিয়া। আকুল করে গো সব ব্রজবালা-হিয়া॥ স্বীয় স্বীয় গৃহ ত্যজি কুলবধ্গণ। উদ্ধিখাসে ছুটে যথা মুরলীবদন॥ লোকলজ্জার ভয় তারা করেনাকো ভাই। মহাভাবে মত্ত যথা উন্মাদিনী রাই॥ কলঙ্ক র'টেছে ওগো ত্রিভূবনে যার। যোগী ঋষি গাহি যাহা ইষ্ট লভে ভাঁর ॥ রাখালেরা করে খেলা যমুনাপুলিনে। ধীর সমীর বহে যেথা রাত্রিদিনে॥ কদম বৃক্ষের তলে হেথা শ্রামরায়। যমুনার ভটে মোহন মুরলী বাজায়॥ যমুনা যে বছে উজান বাঁশরীর তানে। মীন দেখে গো শ্রামে অনিমেষ নয়নে॥ তাহা দেখি রাধারাণী করে,—"হায়! হায়!" কেন যে দিল গো বিধি পলক আমায়॥" আবার দেখি গো সেথা গিরি-গোবর্দ্ধন। গ'লে যায় শুনি ঐ 'মুরলী' মোহন ॥ শ্রামত্মন্দর করে লীলা অস্ত নাহি তার। প্রকৃতি হাসে যে সদা ল'য়ে পুপভার॥ রাই সেথা ব'সে থাকে কুঞ্চে মান করি। মাধব সাধে গো তাঁর হ'চরণ ধরি॥

ভবুও ভালেনা মান 'মধুমেহ' বলি'। 'বৃতক্তেহে' ভাজে মান যথা চ<u>ক্রাবলী</u>। এইরূপে গোপগোণী ভূঞে সেবান্ত্র। থাকেনাকো তাঁহাদের জাগভিক-ছঃখ। মিলনে বিরহ সেথা বিরহে মিলন। তাই হয় আনন্দের পূর্ণ আস্বাদন। বাল্যে একদিন ব্রহ্মা ব্রম্পলোকে গিয়া। গোবৎস করিল চুরি সন্দিশ্ধ হইয়া॥ ঐশ্বর্যা-প্রকাশ করি ঠাকুর কানাই। হ'লেন গোবংস নিজে বলিহারী যাই ॥ দেখিয়া কত যে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভিল। পুরাণ পড়িলে তুমি জানিবে সকল। আবার দেখি যে হেথা অপরূপ-শোভা। ময়ুর ময়ুরী নাচে বড় মনোলোভা॥ কোথাও বা দেখি ভাই হরিণ হরিণী। ছুটিতেছে মৃত্-মধু প্রাণ-বিমোহিনী॥ এইরপে কত লীলা মোর শ্রামরায়। वृन्मायत्न करत्र ममा कश्तन ना यात्र॥ ভূমি যার চিন্তামণি কল্পতরুময়। কামধেমু যেথা সেথা ঘুরিয়া বেড়ায়॥ দেখিতে যে বড় সাধ হয় মোর ভাই। আশীর্কাদ কর মোরে তোমরা সবাই॥ অবশেষে মহারাসে মদনমোহন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে জগৎজীবন। যাহা হ'তে উঠেছিল 'রাগ' হাজার ৰোল। 'রাগিনী' ছত্রিশ হাজার গগন মোহিল॥ সাধন ভক্তিতে ভব্তে গৌর-খ্যামরার। লভে সে যে এই দীলা জেন' স্থানিশ্য ॥ কায়ব্যুহ করি লাভ দেহ হর ছই। भात-नीर्ठ कृष्ण-नीर्ट थारक य जनारे॥ অপার স্থানন্দ-লাভ করে সেই জন। অন্ত-বোগে দিতে যাহা না পারে কখন ॥

### ভব্নিক বুৱাৰী

ভাগ্যবান হও যদি, ব্রহ্মাণ্ড শ্রমিন্তে।
ভাজ্যতা-বীজ পাবে কৃষ্ণ-প্রসাদেতে।
বীজ্ঞমন্ত্র শুক্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ।
মালী হ'রে সেই বীজ করিবে রোপণ।
শ্রমণ কীর্ত্তন জলে সেচন করিবে।
ভজ্জ্যতা-বীজ তবে অবশ্য বাড়িবে॥
"নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ।"
"তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥"
"দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।"
"জীবের ধর্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ,-বিভেদ॥"

নিষ্ঠাসনে নাম তুমি যতই করিবে। ততই কুক্টেতে তব প্রেম উপজিবে॥ সিদ্ধি না আসিতে পারে তাহে ক্ষতি নাই। বাড়িবে—দৈশু, প্ৰেম যা'তে বশ কানাই ॥ ভক্তি-যোগ বিনা ভাই অক্স যোগে সব। সিদ্ধি আসি বাধা দেয়; প'ড়ে যায় রব॥ অহঙ্কারে সাধক যে হয় আত্মহারা। যোগচ্যত হয় তাই ব'লে গেছে গোরা॥ আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, নামের অক্ষর মনে করিয়া চিম্ভন, অষ্টপাশ হ'য়ে মুক্ত কর সদা নাম। অচিরেই পাবে তুমি 'রোধা" আর ''খ্যাম"॥ ভূলি যে যেওনা কৃষ্ণ-দাসদাসীগণ। **बीशोताक इन एवं महनस्माहन ॥** যদি কোন মহাপ্রাণ হয় গো স্পন্দিত। বিশ্বপ্রাণ উঠে মাভি হইয়া ঝফুত॥ সেইরূপ জীগোরের নামের ঝন্ধারে। नवारे विलाह एवं "श्दत कृष्ण श्दत"। চরণে ধরি গো সুবার কহ কৃষ্ণ-নাম। ভব-জালা বাবে দূরে প্রিবে মনকাম 🕆

আমরা থাকিব কেন খুমে অচেডন। ভাকিছে স্বয়ং হরি ভক্ত-প্রাণধন ॥ অতএব ভ্যাগ করি জ্ঞানাষ্টাঙ্গ-যোগ, বাহাতে হয়না কোন আনন্দের ভোগ: জন্তা, দৃশ্য, দর্শন গো থাকে না যথার, জীবাত্মায় বিসর্ভিত্যে সর্বনাশ হয়॥ 😎 চিত্তে কর নাম প্রাণ-অভিরাম। तका कतिरव नना कनधत-शाम ॥ यिक्रा व्यर्क्ट्रान कुस त्रिक्त ममरत। ভীম-শরজাল হ'তে বিদ্ধ হ'য়ে শরে। আর এক কথা মোর প্রিয় বন্ধুগণ। শুনিলে হইবে হিত শুন দিয়া মন। করিবে তোমরা সদা বিগ্রন্থ দর্শন। পুষ্ঠিত হইবে দেহ কৃষ্ণের প্রাঙ্গন॥ মথুরা-মণ্ডলে ভাই করিলে যে বাস। কুক-ভক্তি ক্ষিপ্র পায় রয়নাকো ত্রাস। বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট ভাই করিবে ভক্ষণ। পাদোদক নিষ্ঠাসনে করিবে সেবন ॥ **(पर च**र्भाष्ट्र प्रारमित मन य हक्न। আছে শুধু বাক্য এক তারে করি বল। 'গ্রাম্য-কথা' কহিবে না, শুনিবে না, ভাই। অমানী হইয়া নিজে মানিবে স্বাই॥ বাক্যের ভ্বাবহার এস মোরা করি। মুখে সদা উচ্চারণ করি গৌরহরি॥ যে গৌর ব'লেছে,—"আছে যত নগর গ্রাম। সর্বত ছইবে প্রচার নিত্য মোর নাম ॥" সর্ববৈধে শুন এক শুঢ়তম কথা। य कथा छनिएन छव याद मरना-वाथा॥" "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নর।" **"প্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"** 

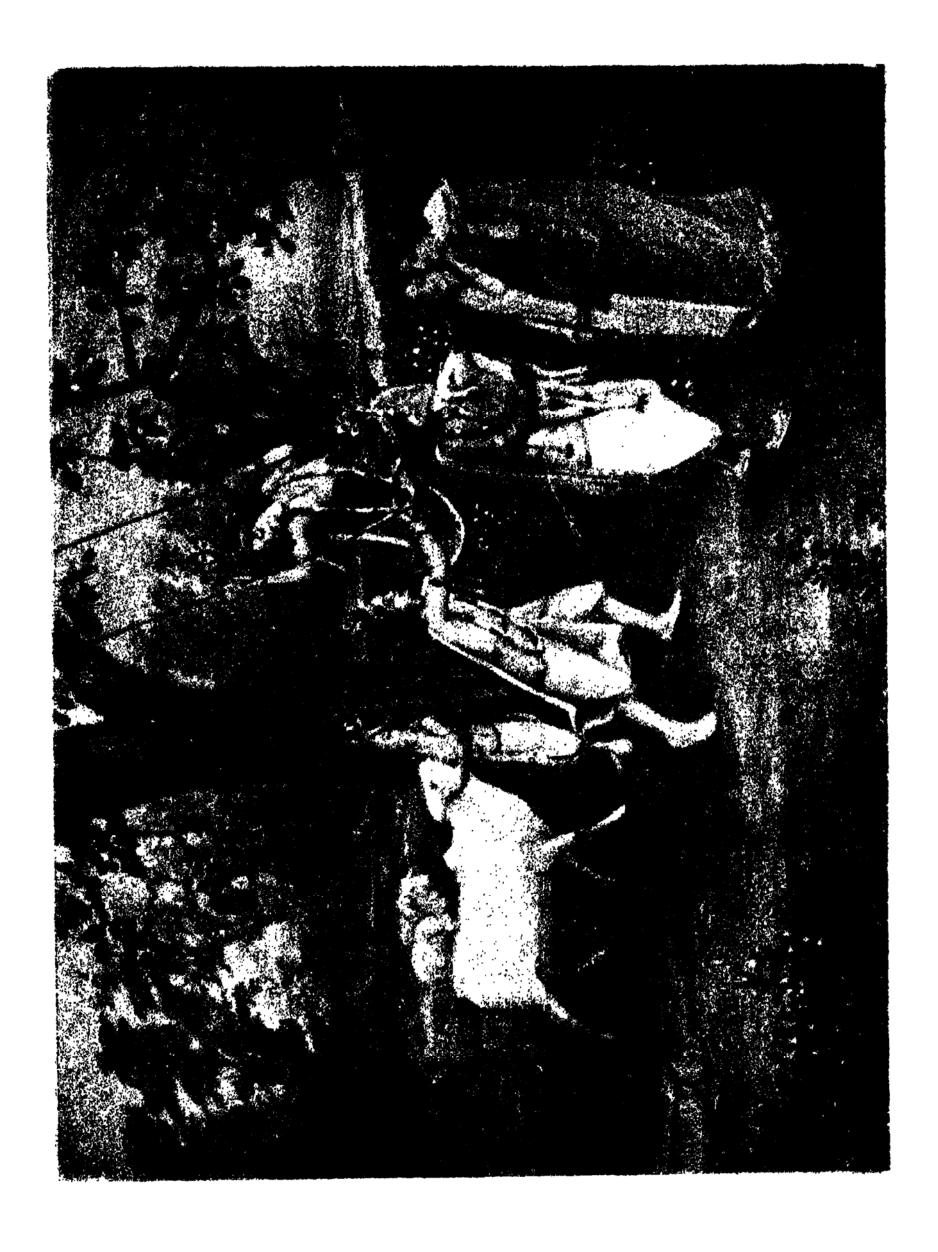

রাখালেরা করে খেল। যস্থা পুলিনে : ধীর সমীর বহুত যেথা রাজি দিনে ।

মহাপ্রভুর এই বাক্যের গুঢ় মর্ম্ম যাহা। শরণ লইয়া তাঁর শুন এবে তাহা। কভু ত' অনিত্য নহে কৃষ্ণ-প্ৰেম ভাই। সাধ্য ত' নহে গো ইহা ব'লেছে নিমাই ॥ চাকচিকা হয় যেরূপ ময়লা বাসন, স্মাৰ্চ্ছিত হ'লে পরে, ভগ্নী-আভূগণ! সেরপ সাধন-ভক্তি প্রথমে সাধিয়া. করে পরিষার ভক্ত, মলপূর্ণ হিয়া, **কৃষ্ণ-প্রে**মে উদ্ভাসিত হয় স্থনিশ্চয়। ছিল কালি যাহাতে অনাদিকালময়। ভগবানে থাকে যে ভাই তাঁহার 'স্বরূপ'. নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে থাকে 'প্রেম' অপরূপ : সেই 'প্রেম' হ'তে রশ্মি হ'য়ে নিপতিত। করয়ে সাধক চিত্ত নিত্য উদ্ভাসিত॥ প্রেম-ভক্তি লভি সে যে শুন বন্ধুগণ। অচিরেতে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।

# নামের ঝুলি।

'নাম' 'নাম' করি সবাই নাম ত' সোজা নয়, নামের বলে দেখ্বি হরি ভূমওলময়; নামেতে যে ক'র্বে পাগল, মন প্রাণ হবে বিহ্বল , বাহ্ছ-দৃষ্টি থাক্বেনাকো উঠ্বে প্রেমের তেউ। আনন্দেতে মাত্বে প্রাণ র'বে না আর কেউ॥ সুধামাখা এই হরিনাম এনেছে গৌরহরি,
পাপী-ভাপী সবাই ভোরা আয়রে দরা করি;
ক'র্লে এবার অবহেলা,
চ'লে যাবে নামের ভেলা,
মর্বি ভূবে মাঝখানেতে থাক্বে না যে আশা।
মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিয়ে আয়রে ছাড়ি বাসা।

চ'লে যখন যেতেই হবে ছ'দিন পরে ভাই,
মিছে কেন 'আমার' 'আমার' করিস্ বল্ না ভাই;
ভূলে গিয়ে সকল বাঁধন,
কর্রে কৃষ্ণ-নাম সাধন;
নিষ্ঠাসনে ক'র্লে নাম হবে প্রেমোদয়।
ভবন হরি ভোরে কোলে নেবেন স্থনিশ্চয়॥

নামাপরাধ শৃত্য হ'য়ে কর্ 'নাম' সবাই,
আস্বে নেমে 'নামে' 'নামে' সেই দয়াল কানাই;
ব'লেছে যে স্বয়ং হরি,
উদ্ধারিতে নরনারী,
থাকিস্নারে মায়ার ঘোরে পেয়ে জনম সেরা।
দেখ্না ভেবে কেউ কারো নয়, বল্না 'গোরা' 'গোরা' ॥

সাধু সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে কাটিয়ে দে না কাল,
মিল্বে গুরু কল্পতরু ঘূচিবে জ্ঞাল;
সব অভিমান বিসর্জিয়ে,
আয়রে জীবন নদী বেয়ে,
ডাক্ছে ভোদের গৌর-নিভাই,—"পারে যাবি আয়।
সময় ব'য়ে যায় রে, ওরে সময় ব'য়ে যায়॥"

# वःगी-धनि।

ওই বাজে ওই শোন্ খ্যামের বাঁশরী,
"আয়রে পতিত, ওরে, আয়! আয়!" ব'লে;
ওরে মৃঢ় মন, কেন ঘুমে অচেতন!
নাহি পাবি খ্যামধন কাল ব'য়ে গেলে।

স্মধ্র তানে বংশী ওই বাজে, ওই!

যম্নার বারিরাশি নাচাইয়া তালে;

ময়ুর ময়ুরী শুনি সে মধুর ধ্বনি,

আনন্দে করিছে নৃত্য 'শ্যাম' পাবে ব'লে।

হরিণ ছুটেছে ওই! হরিণীর লাগি, শুনিয়া সে স্থমধুর বাঁশরীর তান; কোকিল ছুটেছে ছাখ্ কোকিলার পানে! শুনা'তে শুামের সেই স্থললিত গান।

পাপিয়া ধ'রেছে তান পঞ্মের স্থরে, শুনি কেশবের সেই মধুর বাদন ; সারস পাখীরা সব জলে নৃত্য করে, এমনি সে বেণুধানি ভূবনমোহন!

চাতক বসিয়াছিল মেঘ-বারি আশে, শুনিয়া শ্রামের ওই মোহন মুরলী; খুচে গেল তৃষ্ণা তার জনমের তরে; তুই কেন শ্রামধনে হেলায় হারালি?

যে বংশী বাজিলে রাধা হইয়া পাগল,
ছুটে যেত' ব'লি,—"কোথা শ্যাম গুণমণি!"
দে বংশী-নিনাদ শোন্ স্থির হ'য়ে মন,
মোহন বাঁশরী-রব প্রেম-নির্মরিণী।

শুনি ওই বংশী-ধ্বনি ব্রজ্জ-গোপীগণ, ত্যজি নিজ-পতি, হ'য়ে পাগলিনীপারা; ছুটিত শ্যামের পানে "কোথা বঁধু!" বলি, ভাসাইয়া বৃন্দাবন ত্যজি অঞ্চ-ধারা।

ওই বেণু-ধ্বনি শুনি গাভীগণ সদা, হামারবে পুচ্ছ তুলি শ্যাম পানে যেত'; তুই কেন র'লি মন হ'য়ে অচেতন, মায়ার বিষম কাঁদে হইয়া বিব্রত?

শুনিলিনা মৃত্যন না আছে প্রবণ, বংশী-ধ্বনি উঠে ছাখ্ গগন ভেদিয়া; কিন্তুর কিন্তুরী সব ত্যজিয়া বিহার, অঞ্চরার সনে বংশী শুনে হানা দিয়া।

শুনিয়া সে বাঁশরীর স্থললিত তান, আনন্দে আকাশে নাচে তারাদল যত; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সব নাচে ভাখ ওই, গোবিন্দ-চরণ ধ্যানে হ'য়ে তুই রত।

সাগর উথলি উঠে চেয়ে ছাখ্ ওই, নিজ-বক্ষে ল'য়ে তার যত উর্মিমালা, শুনিয়া খ্যামের বাঁশী! তবে কেন তুই জাগিলিনা জুড়াতে এ ত্রিতাপের জালা!

মোহিয়া ঐ মহাব্যোম বাঁশরীর গান, প্রতিস্থানে হয় ছাখ্ ঘাত-প্রতিঘাত; শুনিলি না দে মধ্র রাগিণী-আলাপ, বৃথায় জীবন-রবি হ'ল অস্তমিত!

স্থাবর জন্সম নাচে আনন্দে বিহ্বল,

থুমাস্ না মৃত্মন জাগ্ এইবার;
গ্যামের তরণী এসে লেগেছে যে ঘাটে,
উঠে পড়্ যদি হবি ভবসিদ্ধু পার।

মধ্কর করে সদা যে শ্রামের গান, গুন্ গুন্ গুন্ রবে মাতায়ে সবায়; সে শ্রাম বাজায় বংশী গুনিলিনা তুই; গুরে মৃঢ় মন! তোরে কি বলিব হায়!

চরণে মুপুর শ্রাম তালে তালে নাচে, 'রুণু ঝুমু রুণু' করি হয় তার ধ্বনি; কানের ভিতর দিয়া পশিয়া মরমে, কাদায় ভকত-জনে নীলকান্ত-মণি।

পেরেছি বুঝিতে মূঢ়! জাগিবিনা তুই, মোহ-তন্ত্রাঘোর তোরে ঘিরেছে কেবল; শ্রাম-পদে রতি কভু হবেনারে তোর, ভুঞ্জিলি বিষয় সদা তীব্র-হলাহল।

'জগৎ বাসে না ভালো' বৃঝিলিনা তুই, কি মোহ-মদিরা পানে সদা মাতোয়ারা; নিজের সর্বস্থ-ধন মদনমোহন, ভুলে গেলি মূঢ় তুই হ'য়ে দিশেহারা!

অধরে মুরলীধর ধরিয়া মুরলী, করিতেছে পঞ্চরসে বংশীর বাদন; পড়্ গিয়ে মন-অলি! চরণ-কমলে, তৃপ্ত হবি মধু তার করি আস্বাদন।

পশে যাঁর কর্ণে ওই মোহন-বাঁশরী, যুক্ত-বৈরাগ্য তাঁয় করে অধিকার; ছুটে চলে শ্রাম-পানে উদাসীন বেশে, আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে সংসার মাঝার।

রাধা-প্রেমে হয়ে শ্রাম সদা বিগলিত, ত্রিভঙ্গ হ'য়েছে ভাখ আঁখি তোর খুলি; এ শ্রাম চলিয়া গেলে আসিবে না আর, করিবিরে সদা ভুই আকুলি ব্যাকুলি।

#### বিতৰতকর দান

মানব জনম হয় ছর্লভ স্বার, সে কথা গেছিস্ ভূলে। স্থান যে ভীষণ; তাই বৃঝি শুকদেব হংস চূড়ামণি, আসিবেনা ব'লেছিল এ মায়া-কানন।

জীব হয় চিৎবিন্দু, তা'তে এত' রতি! ভেবে ছাখ্ ওরে মন! সে বস্তু কেমন; যেখানেতে চিৎসিদ্ধু আছে যে উথলি, ব্রহ্মানন্দ কাছে যার না হয় গণন।

ভোগদেহ এ-ভ' নয় ছাখ্ তত্ত্ব ভাবি, বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত দেহ সাধনার ধন; রিপু সব করি 'দাস' খাটাইছে ভোরে, মায়া-মোহ-পদাঘাত খেলি অকারণ।

উচ্চারণ কর্ তুই নাম-স্পর্শমণি, চৌদিকে ফলিবে সোনা হবে জ্যোতির্ময়; টুটিবে মায়ার বাঁধা, পৃত-শান্তিধারা ছুটিবে সকল দিকে পেয়ে 'দয়াময়'।

"কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা" এই হয় জ্ঞান, ভুলায়েছে সে কথা যে মায়া কুহকিনী; নাম, রূপ, গুণ, লীলা কর্রে প্রবণ, দূরে যাবে শোক তাপ মন-বিদারিণী।

আছে যার রতি কৃষ্ণে, নাহিকো বিষয়, থাকিলে বিষয়ে রতি 'কৃষ্ণ' নাহি পায়; বিরুদ্ধ স্বভাব ছ'য়ের জানিয়া নিশ্চিত, "তোমার হ'লাম!" বলি' পড়্ শ্রাম-পায়।

'ভূক্তি' 'মৃক্তি' 'সিদ্ধি' পায় কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী, ভকতের কাছে তাহা লোষ্ট্রখণ্ড-প্রায়; সে চাহে ভজিতে সদা গোবিন্দ-চরণ, তাাগ করি এই তিন গণি অস্করায়। করে ভোগ ভক্তগণ নানাবিধ জ্বালা?
সে কেন জানিস্? ওরে মম মৃচ্ মন!
পেয়ে শ্রাম প্রেমময় করি অনাদর,
যা'তে না আসিবে পুনঃ এ মায়া-ভবন।

ব্যাসদেব সর্ববশাস্ত্র করিয়া রচনা,
শাস্তি নাহি পেয়েছিল মনেতে তাঁহার;
"শ্রীমন্তাগবত" রচি নারদ-বচনে,
ল'ভেছিল চির-শাস্তি সংসার-মাঝার।

থাক্ মন বিষয়েতে ক্ষতি নাহি তায়, জগৎ কৃষ্ণের তাহা ভূল'না কখন'; "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা" জেনে বিষময়, "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায়" হতরে মগন।

প্রেমপাকে জীবাত্মায় করিয়া মন্থন,
লাভ করি ভক্তগণ দশা প্রেমময়ী;
নিত্য দেহে ভজে সদা নিত্য বৃন্দাবনে,
"রাধাত্যাম"—যুগল রূপ! হ'য়ে সক্জয়ী।

হৃদয়-মন্দিরে মন দিস্ না অর্গল, প্রেমের ঠাকুর মোর সেই নীলমণি; যখন আসিবে সে গো তোর সন্নিধানে, ফিরে যাবে ভাখে যদি রুদ্ধ হিয়াখানি।

হে শ্রাম করুণাময় পতিতপাবন!
আমা হেন পাপাত্মার নাহি কি উদ্ধার?
তবে কেন ডাকে সব ব'লি জগন্নাথ,
কুপা নাহি কর যদি ব'লি তুরাচার!

মহান্ প্রসাদে তব দাও হে প্রেরণা, ব্যাকৃলতা হৃদয়ের দিতে রাডা পায়; তুমি না চরণে প্রভু দিলে মোরে স্থান, আর কে দিবে গো শ্রাম অধমে আশ্রয়? সব চেয়ে হীন করি মানি আপনায়, কর্ মন। জীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন; আলোকিত করি তোর হৃদয়-মন্দির, পশিবে সে দীননাথ কাঙ্গালের ধন।

#### সত্যের জয়।

-6656200

যুগল-চরণ ভজ্তে ভোর প্রাণ যদি চায়, বাহির ভিতর কর্ এক্, থাক্বেনাকো ভয়; সত্য পথে চলে যারা, হয়নাকো দিশেহারা; 'সত্য-স্বরূপ' গৌর-নিতাই সদাই কাছে রয়। তারা ত্ব'ভাই বড়ই দয়াল জানিস্ স্থানশ্চয়॥

সত্য তরে ত্যজি ধাম মদনমোহন,
ধরাধামে আসে নামি যেথা বৃন্দাবন;
'ধরা' 'জোণ' রূপে যারা,
সাধনায় হ'লো সারা,
'যশোদা' 'নন্দ' রূপে তারা লভে যে জনম।
সত্য তরে জান্বে, মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ॥

সত্যের বল বড়ই বল জানিও সবাই,
সত্যের তরে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই;
সত্য তরে কৃষ্ণধন,
বাসে ভালো ভক্তজন,
সত্য তরে পড়ল' বাঁধা ব্রজে শ্রামরায়।
মূলমন্ত্র কর 'সত্য' হবে তোমার জয় ॥

পিতৃ-সত্য পালন তরে রাম গুণধাম,
যোগিবেশে পশ্ল' বনে ত্যজি সর্বকাম;
সত্য তরে রাজা 'বলি',
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিয়ে বলি,
করে গমন পাতালপুরী সঙ্গে ভগবান্।
এস উড়াই মিলি স্বাই সত্যের নিশান॥

সত্যের তরে দিল কর্ণ 'পুত্র'-বলিদান, সত্যের তরে হরিশ্চন্ত্র গেল যে শ্মশান ; সত্য তরে হরিদাস, হ'য়ে সদা কৃষ্ণদাস, কাজীর প্রহার গায়ে সহে যে ভীষণ। কৃষ্ণে কহে,—'কর কুপা পাষ্ডীরগণ!'॥

সত্য তরে করে দেখ প্রাণ বিসর্জন,
চিতোরের যত রাণী শুন বন্ধুগণ;
অতএব এস মোরা,
সত্যে মানি গ্রুবতারা,
মহদমুভব-নামে হইগো মগন।
'নাম' 'নামী' ভিন্ন নয়; দৃঢ় কর মন॥

### গোলোকধাম।

চরণে পড়িয়া সবার দন্তে তৃণ ধরি।
অহুরোধ করি আমি বল্রে গৌরহরি॥
বেলা ব'য়ে যায় ওরে বেলা ব'য়ে যায়।
বাঁজায় বাঁশরী ঐ শোন্ শ্রামরায়।
ভঙ্ক 'কৃষ্ণ' জপ 'কৃষ্ণ' কহ কৃষ্ণ-নাম।
নিশ্চিত নামিবে কৃষ্ণ ত্যজি তাঁর ধাম॥

বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক যথা। यांगी कानी मूक र'रंग्न यांग्र क्त्रा ज्था॥ ওপারেতে পরব্যোম আছে অবস্থিত। মনেতে জানিবে ভাই হইয়া নিশ্চিত॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ তায় যাই বলিহারী। কৃষ্ণ-লীলা অপরূপ ব্ঝিতে না পারি॥ সর্কোপরি আছে এক অপ্রাকৃত ধাম। সেই ত' 'গোলোক' ভাই যেথা আছে শ্রাম। সেখানেতে বংশীধারী রাধারাণী সনে। নিত্য-লীলা করে ওই নিত্য-বৃন্দাবনে॥ ললিতা বিশাখা আদি যত গোপীগণ। মহাভাবে হয় তাঁরা রাসোপকরণ॥ নিষ্ঠা করি বল হরি যাবি তুই সেথা। আসিবিনা পুনরায় পেতে এই ব্যথা 🛭 মঞ্রী হইয়া কর্ কৃষ্ণ-আরাধন। আমুগত্যে গুরু-স্থীর পাবি কৃষ্ণধ্ন॥ সংক্ষেপে কহিমু আমি রস যে উজ্জ্বল। যে রস শুনিলে সদা নেত্রে বহে জল। যাহার অপর নাম হয় যে শৃঙ্গার। সখী হয়ে ভজ্ ভাই পাবি অধিকার॥ অন্য চারি রস তোর মিলিবে হেথায়। নিজ মুখে ব'লে গেছে বাঁকা শ্রামরায়। নিত্য ধামে গিয়ে তুই রম্য বৃন্দাবনে। আনন্দে কাটাবি কাল স্থা স্থী স্থে॥ গাঁথিয়া পুষ্পের হার দিবি শ্রাম-গলে। মলয় বায়েতে হার ছলিবে দোছলে। শুধাইবে কত কথা তোরে বাঁকা হরি। পুর্বে ভোর মনকাম সিদ্ধি লাভ করি॥ অতএব গৌর-দত্ত মহামন্ত্র-নাম। রস্মান উচ্চারণ কর অবিরাম।

### কাতর আহ্বান।

#### ----i----

অসীমের পার হ'তে, এল' গৌর নদীয়াতে, বিতরিতে কৃষ্ণ-নাম গুপত-রতন। চল ভাই সবে মিলি, 'হরে কৃষ্ণ হরে' বলি, দেবতা-তুর্লভ-ভূমি শ্রীশ্রীরন্দাবন॥

বেলা ব'য়ে যায় ভাই, এস' গৃহ পানে যাই, কালের বিলম্বে ওগো আসিবে শমন। কেশে ধরি নিবে টানি, কোন' কথা নাহি শুনি, থাকিতে সময় ধর নিতাই-চরণ॥

সে যে মহাসন্ধর্ণ,

মিলাইবে শ্রীগোরাঙ্গ অমূল্য রতন।
সে রতন নিয়ে সাথে,

যোগ বৃন্দাবন-পথে,

যোগায় যাবট-ধাম আনন্দ-ভবন।

'রাধা! রাধা!' বলি সেথা, জানাইব মনোব্যথা,
সখীগণসহ দেব দিবে দরশন।
মুছাইবে আঁখিজল, পরাণে পাইব বল,
অনাদি কালের বহু হ'বে নির্বাপণ॥

কুপা লভি শ্রীরাধার, যাব মায়াসিক্স্-পার, হেম-পীঠে শোভে যেথা মদনমোহন। বামে ল'য়ে রাসেশ্বরী, মনোচোর বংশীধারী, বসিবে যেথায় আছে রম্য রত্নাদন॥

ছঁ ভ-মুখ নিরখিব, তামুলাদি যোগাইব,
ভজিব একান্ত মনে দোঁহার চরণ।
শ্রীগোরাঙ্গ নিত্যানন্দে, শ্রিয়া পরমানন্দে,
প্রেমের সাগরে মোরা হইর সালা

# त्नियं निद्यम्न।

ব্যথা দাও ক্লুক যত পার তুমি, সহিবারে দিও ক্ষমতা আমায়; যদিও ঘৃণিত লাঞ্ছিত হে আমি, তোমারি স্থাজিত ওগো দয়াময়!

ভূল'না ভূল'না ভ্ল'না হে নাথ!
ভূলে গেলে মোরে দাঁড়াবো কোথায়!
ভূমি যে গো প্রভূ জগতের পতি,
কভূত' জগৎ ছাড়া অঃমি নয়!

বড় ব্যথা আমি পেয়েছি হে প্রভূ!
আবিলভাময় এ সংসার মাঝে;
ভাই ওহে মোর গেংলোকবিহারী!
এস কাছে এবে প্রেমময় সাজে।

সংসার-মরুতে নাহি কোন' শান্তি,
চারিদিক্ শুধু হাহাকারময়;
কৈহ ত' দয়িত! বাসে না যে ভালো,
স্বার্থেরই তরে সকলেতে ধায়।

কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি,
ভেবেছিমু বন্ধু আমার যাহারা;
বক্ষেতে হানিল শাণিত ছুরিকা,
নেত্র-জলে মোর ভাসিল এ ধরা!

মায়া-মোহ করি সমূলে ছেদন,
নিযুক্ত কর হে তোমারি কাজে;
ল'য়ে যাও কৃষ্ণ! দেখা মোরে তুমি,
অনাবিল-শান্তি যথায় বিরাজে।

দাও কুপা করি সন্ন্যাস অমারে,
নাম-রসে ডুবি ওগো প্রিয় নামী!
কাঙ্গালের এই শেষ নিবেদন—
চরণ-চুত যেন না হই স্বামী!

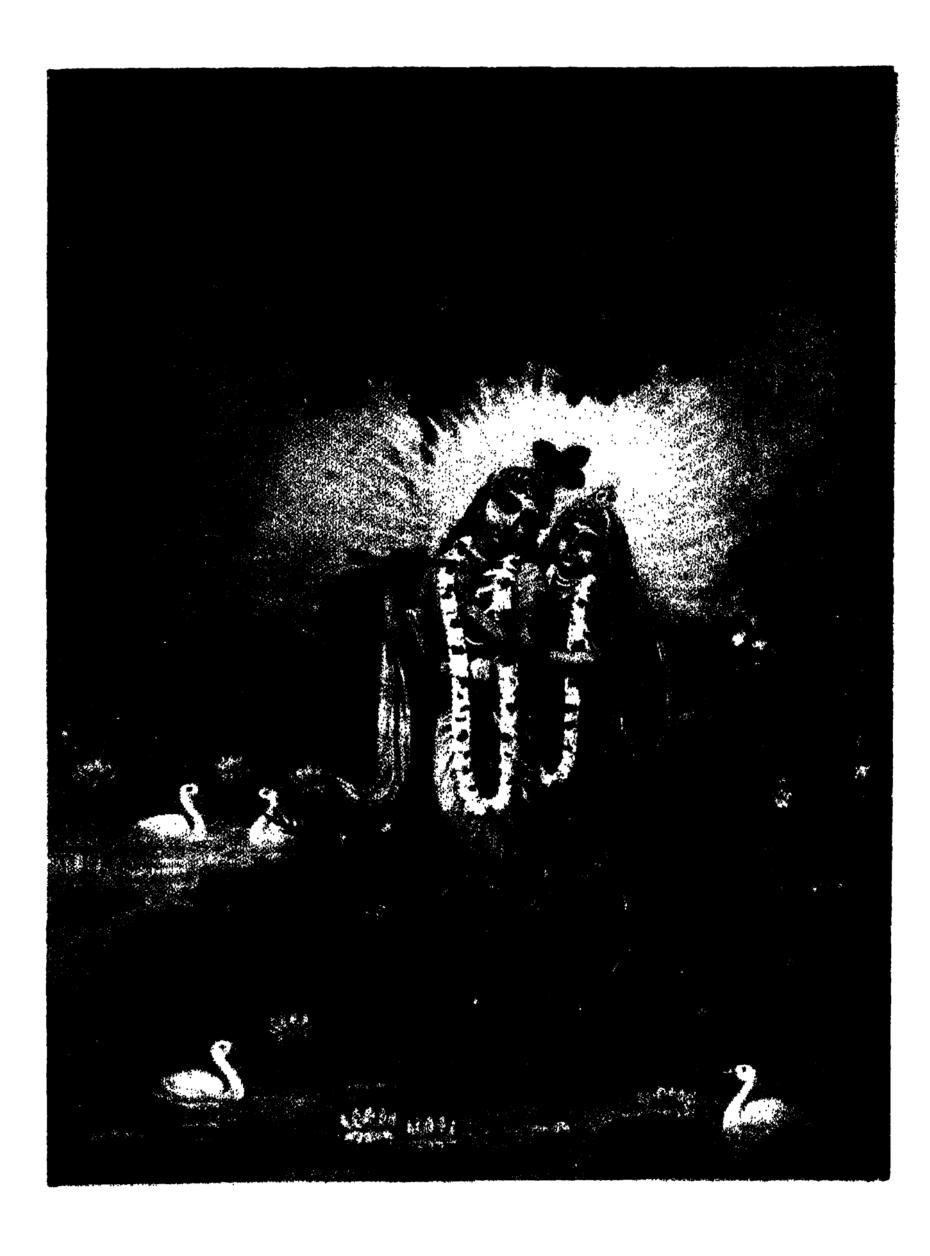

প্রী শ্রীমণ্ডরবে নম:।
প্রী শ্রীমংকৃষ্ণচৈতস্যচন্দ্রায় নম:।
প্রী শ্রীমনিরত্যানন্দচন্দ্রায় নম:।
প্রী শ্রীমনিরতচন্দ্রায় নম:।
প্রী শ্রীমনিরতন্দ্রায় নম:।
প্রী শ্রীরাধ কৃষ্ণাভ্যাং নম:।
প্রী শ্রীরাধ কৃষ্ণাভ্যাং নম:।

"रत कृष्ण रत कृष्ण कृष्ण कृष्ण रत रत। रत त्राम रत ताम ताम ताम रत रत रत॥"

# শ্রীকৃষ্ণ বে পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ ভাহার প্রমাণ ১৭৭ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ ভাহার প্রমাণ।

কঠোপনিষদ্ ( ১।২।২৫ ও ১।৩।৯ ) :--সর্বে বেদা যৎ পদমামনস্তি \* \* \* তত্তে পদং সংগ্রহেণ ত্রবীমি "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি ।

বঙ্গান্থবাদ—নিথিল বেদ যাঁহাকে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ সেই বিষ্ণুর পদের কথা বলিভেছি—ভাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ইত্যাদি।

শ্বেদসংহিতা—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি স্বরয়ঃ। দিবীব চক্ষ্রাততম্।"
বঙ্গান্ধবাদ—সেই বিষ্ণুর পরম পদ দিব্য স্থান্ন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন
করিতেছেন। যে বিষ্ণুর পরমপদ দিনমণি স্থ্যের স্থান্ন স্বপ্রকাশ।

(জৈ: আ: ২।৭) "রসো বৈ স:।" বঙ্গাত্মবাদ—সেই প্রসিদ্ধ পরমতত্ত্বই রস স্বরূপ।

( ছা ৮।১৩।১ )—"খ্রামচ্ছবলং প্রপত্তে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপত্তে।"

বঙ্গামুর্বাদ—শ্রীরুঞ্চের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল, রুষ্ণ-প্রপান্তক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়-শ্রীশ্রামম্বনরের প্রপন্ন হই।

বৃহদারণাকে ৪।৫।৬—"আত্মা বা অরে দ্রপ্তব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" বঙ্গান্তবাদ :—হে মৈত্রেমি ! পরমাত্মা শ্রীহরি সম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রণ করিবে, চিস্তা করিবে ও ধ্যান করিবে।

ঋথেদ:—অপশ্রং গোপাল মনিপত্তমান মা চ পরায় পথিভিশ্চরস্তম্। স সঞ্জীচী:। স-বিষ্চীর্বসান অবরবী বর্ত্তিভূবনেশ্বস্তঃ।

বঙ্গান্ধবাদ—দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কথন' পতন নাই; কথন' নিকটে, কথন' দূরে, ভজের জ্বন্থ নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কথন' বছবিধ বস্ত্রেতে কথন' বা পৃথক পুথক বন্ধাচ্ছাদিত, এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন।

অথর্ববেদঃ—ক্বঞ্চএব পরো দেবঃ, তং ধ্যায়েৎ, ষজেৎ, রসেৎ, ভজেৎ— অর্থাৎ শ্রীক্বঞ্চই শর্কোত্তম দেব; তাঁহাকে ধ্যান করিবে, পূজা করিবে, রসমন্নী উপাসনা করিবে ও ভজনা করিবে।

এইরূপ বছতর বেদবাক্যে রুঞ্চভক্ষনই ষে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা জানিতে পারি।

গোপালতাপনী-একোবলী সর্বলঃ ক্বফ ঈড্য একোহপি সন্ বছধা যোহ বভাতি।

বঙ্গান্থবাদ—পরমত্রন্ধ শ্রীক্বঞ্চ সর্ব্বশন্নিতা, তিনি সর্বব্যাপক, নর্বজীব ও সর্বদেববন্দ্য। তিনি অন্বর জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে বছপ্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। ( छाः ।२६।२२ ) छगवान् जीकिंगितपव नांधूत पत्रं किंहिष्ठाइन,— "মধানক্ষেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ববস্তি বে দৃঢ়াং। মৎ ক্বতে তাজ্জ-কর্মাণস্তাক্ত-স্বজনবান্ধবা: ॥"

বন্ধানুবাদ—সাধুগণ ব্রন্ধারুদ্রাদি অস্ত দেবতার প্রতি আগক্ত না হইরা একমাত্র আমাতে অনগ্রভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্ত যাবতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর্ম এবং স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি বাবতীয় বন্ধ ত্যাগ করিয়া থাকেন।

> "সর্বভৃতেষু যঃ পশ্রেন্তগবন্তাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যা**ত্মক্রে**ব ভাগবতো**ন্তে**ম:॥" (ভা: ১১।২।৪০)

বজাহ্বাদ—বিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মারপ ভগবান্ শ্রীক্লঞ্চদ্রকেই দর্শন করেন; আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীক্বঞ্চে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

"বিস্ঞতি হৃদয়ং ন যশু সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোছপ্যযৌগনাশ :।

প্রণয় রসনয়া ধুতাজ্যি পদ্ম: স ভবতি ভাগণত প্রধান উক্ত:॥ (ভা: ১১।২।৫৫)

বঙ্গামুবাদ—অবশভাবে যে কোন ও রূপে হউক নিরপরাধে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের নিখিল পাপ দুর ভূত হয় সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমদোরে হাদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিরাছেন তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হন। সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তির হৃদয় হইতে শ্রীংরি কথনই অন্তৰ্হিত হন না।

এত**ন্তির বহুগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ যে শ্বরং** ভগবান্ তাহা বর্ণিত আছে। শ্রীমন্তগবদগীতার ठ' विलल इम्र প্রতি পৃষ্ঠাতেই আছে বে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

# শ্ৰীশ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু যে স্বয়ং শ্ৰীভগবান্ এবং পূৰ্ণ পূৰ্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন তাহার প্রমাণ।

ষদা পশুঃ পশুতে রুক্সবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। ভদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধৃষ নির্ঞ্বনঃ পরং সাম্যুমুপৈতি॥

-- সামবেদः।

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈকামেত্য-প্রান্তে প্রাতরবতীর্বা সহ হৈ: স্বমন্ত শিক্ষয়তি॥

— व्यर्थक्तित्वमः।

অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুগুরীকং ষ্চাতে। তদেবাষ্টদলং পদ্ম সন্মিভং পুরুমন্তুতম্॥ ্তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মারাপুরইতীর্ঘত। তত্র বেশ্ম ভগবতকৈতন্ত্রস্ত পরাত্মন:॥

—ছान्नारगांशनिवम् ।

### ঞ্জীঞ্জীমক্মহাপ্রভু বে পূর্বভ্যম স্বয়ং শ্রীভগৰান্ ভাহার প্রমাণ ১৭৫

"বিশ্বস্তর, বিখেন মা ভর মা পাহি স্বাহা"

-- व्यथर्वदवमः।

অহমেব বিজ্ঞোষ্ঠো নিত্যং প্রছন্ধ-বিগ্রহঃ। ভগবন্ধক্রপেন লোকান্ রক্ষামি সর্বদা॥

--- वृश्वादमीयभूतांगः।

গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্ঞ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ। কলৌ গৌরাঙ্গরপেণ লীলা-লাবণ্য-বিগ্রহঃ॥

— মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

শা**ন্তাত্মা লম্বকণ্ঠন্চ** গৌরাঙ্গন্ত হ্রোর্তঃ॥

—অগ্রপুরাণং।

কলিঘোরতমশ্হন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্। শচীগর্ভে চ সংভূষ তাররিষ্যামি নারদ॥

- वामनश्रुवाणः।

কলিনা দহ্যাননামুকারায় তন্ত্তাং। জন্ম প্রথমসক্ষায়াং ভবিষ্যতি দিজালয়ে॥

— কুর্মপুরাণং।

অনু: কুষ্ণো বহির্গোর: সাঙ্গোপান্ধারপার্ধ । শচীগতে সমাপ্র য়াৎ মায়া-মান্থ্য-কর্মারুৎ॥

—সন্পুরাণং।

কংগী সংকীর্ত্তনারস্তে ভবিষ্যামি শচীস্ত:। স্বর্ণহাতি: সমাস্থায় নবদীপে জনাশ্রমে॥ তত্র বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসম্বে বিজ্ঞালয়ে॥

— বায়ুপুরাণং।

স্থপ্জিতঃ সদা গৌর: ক্বফো: বা বেদবিদ্ দিছ:।
—সৌরপুরাণং।

কলে: প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষীকান্তো ভবিষ্যতি। দাক্তবন্ধ-সমীপস্থ: সন্ম্যাসী গৌরবিগ্রহ:॥

— ত্রদাপুরাণং।

শুদ্ধো গৌর: সুদীর্ঘাদো গঙ্গাতীর-সমূদ্ধব:। দয়ালু: কীর্দ্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

—গরুড়পুরাণং।

দিবিজা ভূবি জায়নং জায়নং ভক্তরূপিণঃ। কলো সংকীর্ত্তনারক্তে ভবিষ্যামি শচীস্থতঃ॥

—শিবপুরাণং।

সত্যে দৈত্য-কুলাদিনাশসময়ে ফুর্জেররঃ কেশরী, ত্যেতারাং দশক্ষরং পরিভবন্ রামাভিনামাক্ষতিঃ। গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রম্পুরে ভারং হরন্ দাপরে, গোরালঃ প্রিশ্রকীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতক্সনামা হরিঃ॥ —নৃসিংহপুরাণং।

স্থবর্ণবর্ণো হেমান্সো বরাজকনান্দদী। সন্মাসকৃচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাশান্তিপরারণঃ॥

--- मश्यनामरखावः ।

গন্ধারা দক্ষিণে ভাগে নবদীপে মনোরমে। কলিপাপ-বিনাশার শচীগর্ক্তে সনাতনি॥ জনিয়তি প্রিয়ে, মিশ্রপুরন্দর-গৃহে স্বয়ন্। ফান্তনে পৌর্ণমাস্থাঞ্চ নিশারাং গৌরবিগ্রহঃ॥

—বিশ্বসারতন্ত্রং।

জবুৰীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে। জনিস্থা পার্বদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং প্রকটিয়াতি॥

—কপিলভন্তঃ।

ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোহপি মহানিধিঃ। হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিয়াতি॥

—কুলার্ণবতন্ত্রং।

গৌরী শ্রীরাধিকাদেবী হরিঃ ক্বফঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। একতাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিছঃ॥

—অনম্ভদংহিতা।

গৌরান্ধো নাদগম্ভীরঃ স্বনামায়তলালসঃ। দরালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীস্থতঃ॥

- क्रुखशंभनः।

কলৌ কৃষ্ণাবতারোহপি গূঢ়দন্ন্যাসরপধৃক্।
— জৈমিনীভারতং

—উদ্ধান্নান্নসংহিতা।

ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্থামূগ্রহার চ। সন্মাসাশ্রম-মাশ্রিত্য ক্লফচৈতন্তরপধৃক্॥

—লৈমিনিভারতং।

क्रुक्थर्वर्शः चिवा कृष्णः नात्काशात्काञ्चशर्वनः । यटेकाः नःकीर्जनश्चादेवर्षकच्चि वि स्ट्राम्थनः ॥

— শ্রীমন্তাগবতং ।

### গ্রীপ্রীমক্ষহাপ্রভু বে পূর্বতম স্বয়ং জ্রীভগৰান্ তাহার প্রমাণ ১৭৭

আসন্ বর্ণান্তব্যোহছন্ত গৃহতোহমুদ্গং তন্:। শুক্লোরক্তত্তথা পীত ইদানীং ক্লফতাংগতঃ॥

—শ্রীমম্ভাগবতং !

কালারটং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাহন্ধর্ভুং ক্লফটেডজ্ঞনামা। আবিভূতিক্তভ পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূপ॥

—বাহ্নদেব সার্ব্বভৌমঃ।

রহস্তংতে বদিষ্যামি জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপে-গোলোকাথ্য-ধামি গোবিন্দো দিভূজো গৌরঃ-সর্বান্থা মহাপুরুষঃ মহাত্মা মহাযোগী-ত্রিগুণাতীত-সম্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্রতীতি ॥
—- চৈতক্যোপনিষদ্ ।

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং, কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসং স্বর্ণসংসক্তগণ্ডং কেয়ুরাঙ্গদ-দিব্যরত্বঘটিতং বাহুদ্বয়ং বিভ্রতং, ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্বান্ হরে:।

বৃন্দাবনে সদা ক্লফ আনন্দসদনে মুদা।
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিতা রময়তে প্রিয়ে॥
নবদীপে চ স ক্লফ আদায় হাদয়ে স্বয়ং।
গজেরূপমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা॥
লিকিভাছান্চ যাঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাক্লফয়োঃ শিবে।
সেবস্তে নিজরপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা॥
নবদীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরপধরাঃ প্রিয়ে।
একালং শ্রীগৌরহরিং সেবস্তে সততং মুদা॥
য এব রাধিকাক্লফঃ স এব গৌর-বিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি! নবদীপঞ্চ তৎ শুভম্॥
বৃন্দাবনে নবদীপে ভেদবৃদ্ধিন্চ যো নরঃ।
তমেব রাধিকাক্লফে শ্রীগৌরান্দে পরাত্মনি॥
মচ্ছুলপাতনিভিন্নদেহঃ সোহপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহ্তসংপ্রবম্॥

—অনন্তসংহিতা ।

এইরূপ আরও বহু বহু গ্রন্থে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতক্তদেব যে স্বরং ভগবান্ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

# बीन यूत्रात्री खरखत कत्रा।

### শ্রীশ্রীকৃষ্ণতৈতন্যচরিতম্।

শ্ৰীসত্যেক্সনাথ ৰস্থ, এম্-এ, বি-এম্ কৰ্ত্ব অন্দিত।

### প্রথমঃ প্রক্রমঃ—প্রথমঃ স্বর্গঃ।

স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ,
কনকাভঃ কমলায়তেক্রণঃ।
বরজাত্ববিদ্বিসমূজো,
বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ ১॥

—যিনি বছপ্রকারের ভক্তিরসের দীলা-বিলাসের প্রকাশক, যাঁহার স্থন্দর ভূজযুগল মনোহর জ্ঞান্ন পর্যান্ত বিলম্বিত, যাঁহার নেত্রযুগল কমলদলের ফ্রায় বিস্তৃত, সেই কাঞ্চনবর্ণ অতি শুদ্ধ-বিক্রম শ্রীকৃষণচৈতক্ত জন্নযুক্ত হউন। ১॥

স জগন্ধাথস্থতো জগৎপতি-র্জগদাদির্জগদার্ত্তিহা বিভূ:। কলিপাতা কলিভার হারকো-২ জনি শচ্যাং নিজভক্তিমূদ্বহন্॥ ২॥

—যিনি জগতের আদি, জগৎপতি, জগতের হঃখহারী, যিনি কলিয়ুগের ভার হরণকারী ও যিনি কলিয়ুগে একমাত্র আশ্রয়দানে সমর্থ, সেই পরমপুরুষ শ্রীল জগমাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নিজ প্রেম-ভক্তি সহকারে শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

স নবদ্বীপবতীষ্ ভূমিষ্,
দিল্লবর্ষ্যরভিনন্দিতো হরি:।
নিল্লপিভূম্থদো গৃহে স্থং,
নিবসন্ বেদ-বড়ক সংহিতাং॥ ৩।
নিপপাঠ শুরোগৃহে বসন্,
পরিচর্য্যাভিরতঃ শুচিত্রতঃ।
স চ বিশ্বস্তরশার ধর্মিণাং॥ ৪॥

—সেই হরি নবদীপর্ক্ত ভূতাগে \* দিজপ্রেষ্টগণ কর্ত্বক পূজিত হইয়া স্বীয় পিতার স্থবর্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বের পালনকারী সেই বিশ্বন্তর নামক ছরি ধার্শ্বিকগণের যুগধর্শ্ব আচরণের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর পরিচর্য্যাপরামণ ও পবিত্রত্তপরায়ণ হইয়া বেদ ও ধড়ক সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৩।৪ ॥

<sup>\*</sup> নবদীপ নয়টী দ্বীপের সমষ্টি। ইহার আটদিকে আটটী দ্বীপ অষ্টদল পদ্মের স্থায় অবস্থিত। এবং কর্ণিকার স্বরূপ অস্তর্দ্বীপ অবস্থিত।

এই অন্তর্নীপের মান্নাপুর নামক মহলার জীতীসমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ঐ স্থান পূর্বে গলাগর্ভগত হইয়া গুপ্ত হইয়াছিলেন, এখন পুনরায় রামচন্দ্রপুরের চড়ায় আত্মপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। অন্তর্ঘীপের অর্থাৎ প্রকৃত মায়াপুরের ঈশান কোণে সীমন্ত-দ্বীপ বা সিমলিয়া, এই গ্রামে এখন পর্যান্ত প্রাচীন চাঁদ কাজির বাটী ও সমাধির স্থান বহিয়াছে। এই সিমলিয়া গ্রামের দক্ষিণ বা অন্তর্দীপে বা প্রকৃত মায়াপুরের পূর্বাদিকে এখন পর্যান্ত প্রাচীন গোদ্রুমন্বীপ 'প্রাচীন গাদগাছা' নামে বিরাজিত আছে। গ্রামের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের বা যথার্থ মারাপুরের অগ্নিকোণে এখন পর্যান্ত 'প্রাচীন মধ্যদ্বীপ' বা 'প্রাচীন মজিদা' নামে গ্রাম বিরাজিত আছে। এই গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টিত পশ্চিমভাগে বা প্রকৃত মায়াপুরের দক্ষিণে এখন পর্যান্ত কুলদ্বীপ 'প্রাচীন কুলিয়া' নামে বিরাজিত আছে। আবার এই কুলদ্বীপের পশ্চিমে অর্থাৎ প্রকৃত মাম্বাপুরের নৈশ্বত কোণে, প্রাচীন ঋতৃদ্বীপ এখন পর্যান্ত প্রাচীন 'রাতৃপুর' বা 'বাজিতপুর' নামে বিরাজিত আছে। এই স্থানে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটী, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচ্চাভ্যাস-স্থান, শ্রীগঙ্গাধরপণ্ডিতগোস্বামীর বাটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার এই রাতুপুরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ বা প্রকৃত মায়াপুরের পশ্চিমে প্রাচীন জহু দ্বীপে এখন পর্যান্ত 'প্রাচীন জান্নগর' নামে বিরাজিত আছে। আবার এই জান্নগরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তর্ঘীপের বা প্রকৃত মায়াপুরের বায়ুকোণে প্রাচীন মোদক্রম-দ্বীপ এখন পর্যান্ত 'প্রাচান মাউগাছি" নামে বিছমান রহিয়াছে। এই স্থানে শ্রীবাস্থদেব দত্ত, শ্রীমতী নারায়ণী ঠাকুরাণীর পাট এবং ঠাকুর সারব্বের পাট এবং ইহার নিকটেই 'প্রাচীন মহৎপুর গ্রাম' নামে পঞ্চ পাগুবের বিশ্রামস্থান বিরাজিত আছে। আবার এই মাউগাছির ঈশানকোণে সিমলীয়া বা সীমন্তদ্বীপের পশ্চিমে প্রাচীন রুদ্রদ্বীপ এখন প্রাচীন 'রুদ্রপুর' বা 'রুদ্রপাড়া' নামে বিরাজিত আছে। ইহার নিকটেই প্রাচীন নির্দ্দরাঘাট নির্দ্দরা গ্রাম এবং প্রাচীন ভরম্বাজ টীলা বা প্রাচীন ভায়ইডাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান 'মিঞাপুর'ই পূর্ব্বে 'মায়াপুর' নামে অভিহিত হইত। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে হুলোর খেয়া পার হইয়া এই স্থানে যাইতে হয়। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ধাম 'কুলিয়া' কিন্তু নবাবের সময়কার মানচিত্রে দেখা যায় যে মিঞাপুর 'মিঞাপুর' নামেই উল্লিখিত আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামীপাদগণের মতামুযায়ী আমি শ্রীধাম মায়াপুরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

'হরিকীর্ত্তনমাদিশং শ্বরন্, পুরুষার্থায় হরেরতিপ্রিয়ং। স গয়ান্ত পিতৃক্রিয়াং চরন্, হরিপাদাঞ্কিতভূমিষ্ শ্বরং॥৫॥

—তিনি পুরুষার্থ সাধনের জন্ম "শ্রীহরির অতি প্রিয় শ্রীহরি-কীর্ত্তন" ইহা শ্বরণ করিয়া 'শ্রীহরিকীর্ত্তন' করিতে আদেশ করিলেন। তিনি শ্বরং শ্রীহরিপাদান্ধিত-ভূমি শ্রীগরাধামে গমন করিয়া পিতৃক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিলেন। ৫॥

> ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দিজকুলকমল-প্রোল্লসচ্চিত্রভাম্বঃ, প্রোহেদং শ্রীমুরারিং ছমিছ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনং

তম্বাক্তা মাকলয় প্রকটকরপুট তং নমন্থতা ভূবঃ, শ্রীমকৈতক্তমূর্বেঃ কলি-কল্মহরাং কীর্তিমাহ স্বরং সঃ॥>॥

—বিজ্ঞান কমলাবলীর আনন্দদায়ক বিচিত্রভাস্করম্বরূপ শ্রীবাসপণ্ডিত নামক ভক্ত শ্রীমুরারীকে বিলিলেন,—"তুমি এই পৃথিবীতে শ্রীহরির মললময় এই নবীন চরিত্রকথা ব্যক্ত কর"। তাঁহার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ক্রতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই মুরারী-গুপ্ত মুনঃ শ্রীমান চৈত্রস্থাবের এই কলিকলুষহর কীন্তি কথা বলিতেছেন ॥ ॥

অথ স চিন্তামাস বৈশ্ব-স্থুমুরারিক:।
কথং বক্ষামি বহবর্গাং চৈত্তমুক্ত কথাং শুভাং ॥১০॥
যদকুং নৈব শক্ষোতি বাচস্পতিরপি স্বাং।
তথাপি বৈষ্ণবাদেশং কর্ত্তুং যুক্তং মতির্মম ॥১১॥
নিমালা ভাতি সততং ক্ষণমূরণ-সম্পদা।
বৈষ্ণবাজ্ঞা হি ফলদা ভবিশ্বতি ন চাক্তথা ॥১২॥

—অনস্তর বৈশুকুল-সম্ভূত মুরারী চিন্তা করিতে লাগিলেন — বহু অর্থযুক্ত মঙ্গলময়ী চৈতন্তকথা বাহা স্বরং বৃহস্পতিও বর্ণনা করিতে সমর্থ হননা, তাহা আমি কিরূপে ব্যক্ত করিব, তথাপি বৈশুবাদেশ পালন করা উচিত ইহাই আমার মনে হইল, যেহেতু নিরস্তর রুক্তস্মরণরূপ সম্পদের শ্বারা বৈশ্ববাজ্ঞা নিশ্মল হইয়া শোভা পাইতেছেন, অতএব বৈশ্ববাজ্ঞা নিশ্চয়ই ফলদায়িনী হইবেন, কদাচ ইহার অন্তথা হইতে পারে না ১০।১১।১২॥

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে ভগবদ্ধক্তি বৃংহিতাং। কথাং ধর্মার্থকামায় মোক্ষায় বিষ্ণুভক্তয়ে॥১৩॥

—ইহা ব**লিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বিষ্ণুভক্তির সাধনোদ্দেশ্যে সর্বার্থের সাধনসমর্থ।** ভগবম্বক্তিপূর্ণা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৩॥

নমামি চৈতসমঞ্জং প্ৰাতনং,
চতুত্ জং শঙ্খগদাকত ক্ৰিণং।
শ্ৰীবংসলক্ষাকিত বক্ষসং হরিং,
সন্তালসংলগ্ৰমণিং সুবাসসম্॥ ১৪॥

—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, পুরাতন অর্থাৎ নিতা চতুর্জ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবৎসচিব্লযুক্ত বক্ষঃস্থলসমন্বিত স্থন্দরললাটে মণিময়-কিরীটণোভিত-শ্রীচৈতকুস্তিধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি। ১৪॥

ত্রীবাসো যত্র রেঞে

হরিপদ-কমল-প্রোল্লসন্মন্তভূকঃ,

প্রেমার্জোন্ত, স্বাহঃ

পরমরসমদৈর্গারতীশং সদোৎক:।

### জীল মুরারী গুড়ের করচা

গোপীনাথো দ্বিজাগ্র্যঃ

শ্রবণপথগতে নান্নি ক্লফণ্ড মন্তো-২ত্যুচৈরৌতি স্ম ভূরো

লয়তরলকরো নৃতাতি স্মাতিবেলম্॥ ১৯॥

—এই নবদীপধানে হরিপদক্ষলের মধু পানে মন্ত ভূক নৃত্যপরারণ, প্রেমে আর্দ্র, উর্দ্ধবান্ত ও উচ্চকণ্ঠ হইরা—পরমার্থ বিভোর হইবা শ্রীভগবানের নামগান করিয়া শ্রীবাদ পণ্ডিত বিরাজ করিতেন এবং গোপীনাথ নামক দ্বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ রুষ্ণের নাম শ্রবণপথগত হওরায় মন্ত হইরা অত্যুচ্চত্বরে রোদন করিতেন এবং দিবাবসান পর্যান্ত পুনঃ করতল বাছ্য করিয়া নৃত্য করিতেন ॥ ১৯ ॥

জগন্ধাথ স্তম্মিন্ বিজকুলবরশ্চেন্দুসদৃশো-২ভবদেনাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরু-সম:। স রুষ্ণাজ্যি-ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনসা, বিশুদ্ধঃ প্রেমার্জো নবশশিকলেবাশু বরুধে॥ ২৪॥

—এই স্থানে দ্বিজকুলের মধ্যে চক্র সদৃশ শ্রীজগন্নাথ মিশ বৃহস্পতির স্থায় সকল গুণযুক্ত ও বেদাচার্য্য হইরাছিলেন। তিনি প্রবলতর যোগযুক্ত চিত্তের দ্বাবা ক্রফপদ্ধ্যানহেতু বিশুদ্ধ প্রেমার্ত্র হইরা শুক্লপক্ষের নব শশিকলার স্থায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০ ব

## দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

হরি-সঙ্কীর্ত্তনপরাং কৃত্বা ত্রিজ্ঞগতি স্বয়ন্।
উবিত্বা ক্ষেত্র-প্রবরে পুরুষোত্তনসংজ্ঞকে ॥ ১২ ॥
কৃত্বা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনস্থ সঃ।
শীরন্দাবন-মাধুগ্যমাস্বাজ্ঞাস্বাদয়ন্ জনান্॥ ১৩ ॥
তারয়িত্বা জগৎ কৃৎসং বৈকুণ্ঠস্থৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলমং হুটো নিজমেব মহর্দ্ধিবং॥ ১৪ ॥

—সেই ভগবান্ স্বয়ং ত্রিজ্ঞগৎকে হরি সংকীর্ত্তন পরায়ণ করাইয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমনামকস্থানে বাস করিয়া নিজে হরিভক্তি আচরণ পুরংসর লোকের শিক্ষা সম্পাদান করাইয়া
নিজে শ্রীবৃন্ধাবন-মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া জনগণকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া, সম্পূর্ণভাবে
জগতের ত্রাণ করিয়া, বৈকুপ্তবাসিগণের হারা আরাধিত হইয়া, শুইচিত্তে নিজের মহাঋদ্ধিপূর্ণ
স্থামন করিলেন॥ ১২।১৩।১৪॥

—এই অন্ত্তকথা শ্রবণ ক্রিয়া ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৈতক্তকথামত্ত শ্রীদামোদরপণ্ডিত বলিলেন,—''বাহা শ্রবণ করিলে লোক ঘোর-পাপ-পরিপূর্ণ-সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে সেই লোকপাবনী দিব্য ও অদ্ভূত চৈতক্স-কথা বিস্তৃত ভাবে বল, ইহা শ্রবণে সর্ব্ব লোকেরই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পরম প্রেম সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে · · · · · ৷ ৷ ১৫।১৬।১৭ ॥

·····শেভন চরিত্র মহাত্মাদিগের প্রেমবর্দ্ধনের জক্ত ও ত্রিজগতের তাপ শান্তির জক্ত সেই পরম মঙ্গলময় বিভূর মঙ্গলপূর্ণ কার্য্যাবলীর কীর্ত্তন করা তোমার উচিত। ১৮।১৯॥

- —শ্রীমুরারী সেই মহাত্মা পণ্ডিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া "তবে শ্রবণ করুন" এই কথা বলিলেন ॥ ১•॥
- —শ্রীবিষ্ণুর অংশ শ্রীনারদ মহান্ ধ্বনির স্থা করিয়া সর্ব্য ভূতের উপকারের জন্ম আকাশ-মগুলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ২৩।২৪॥
- —শাস্ত্রে অক্স হইয়া সাধুগণের নিন্দাপরায়ণ আত্মন্তরী এই প্রকার বহুবিধ ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ২৯॥

# তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং নিমগ্রেয়ং বস্থন্ধরা।
সর্বেষাং পাপদগ্ধানাং হরিনাম রসায়নঃ॥ ১॥
তারকোহয়ং ভবত্যেব বৈষ্ণবদ্বেষিনাং বিনা।
আত্মসম্ভাবিতা যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ॥ ২॥
যে কৃষ্ণ নামি দেহেষু নিন্দেয়ুর্মন্দবুদ্ধয়ঃ।
তেহনিত্যা ইতি বক্ষান্তে তেষাং নিরয় এবহি॥ ৩॥

—কলির প্রথম সন্ধ্যায় এই বস্থন্ধরা পাপনিমগা, এক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত হরিনামরূপ-রুসায়ন সকল পাপদগ্ধ জীবেরই ত্রাণকারী। যাহারা আত্মন্তরী, যাহারা বৈষ্ণবনিন্দুক এই সকল দেহ অনিত্য বলিয়া যে মন্দবৃদ্ধিগণ বৈষ্ণব দেহের ও ক্বফ্টনামের নিন্দা করে তাহাদিগের নরকপ্রাপ্তি স্থনিশ্চিত। ১৷২৷০॥

- —ইহার কি উপায় হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধবৃদ্ধি করুণানিধি নারদ-ঋষি বৈকুণ্ঠ নামক শ্রেষ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥
- —মহর্ষি নারদ বৈকুঠে প্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার চরণকমলের মনোহারী গন্ধ আদ্রাণ করিয়া রোমাঞ্চগাত্রে প্রীকৃষ্ণ সমীপে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবামাত্র জ্ঞানময়-প্রভূ রত্মান্ত্রীয় শোভিত নথ প্রভাযুক্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া আনন্দভরে মৃনির মস্তক স্পর্শ করিয়া তাহাকে আসন প্রদানপূর্বক তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃনিবর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামান্তর বলিতে লাগিলেন:—

কিতিঃ কিণোত্যন্ত সমাকুলা বিভা, জনক্ত পাপৌত্যক্তক্তধারণাং। জনাক্ত সর্বে কলিকালদন্তাঃ পাপে রতান্তাক্তক্তবংপ্রসলাঃ॥ ১৭॥ তান্ পাহি নাথ অদৃতে ন তেধা-মজোহন্তি পাতা নিরন্নাত্ত, সদ্গতিঃ। এবং বিচার্যাকুক সর্বলোক-নাথ স্বয়ং সদ্গতিমীশ নাক্তঃ॥ ১৮॥

—হে বিভো! পাপসমূহযুক্ত জনগণকে ধারণ করিয়া পৃথিবী অধুনা ক্ষীণা হইয়াছেন, জনগণও কলিকালদন্ত হইয়া আপনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাপে নিবিষ্ট হইয়াছে। হে নাথ! আপনি ব্যতীত তাহাদিগের পালনকর্ত্তা অন্ত আর কেহ নাই এবং নরক হইতে ত্রাণকারী অন্ত কোন সদগতিও নাই; হে সর্বলোকনাথ! ইহা বিচার করিয়া আপনি স্বয়ং ইহাদের সদগতির বিধান করুন, কারণ আপনি ব্যতীত অন্ত ঈশ্বর নাই। ১৭।১৮॥

ইখং সমাকর্ণ্য মুনের্বচো হরি-বদমপি প্রাহ কিমাচরিয়ে। কেনাপ্যপারেন ভবেদ্ধি শাস্তি-ন্তদ্ ব্রহি তং প্রাহ পুনঃ স্বভূ-স্বতঃ॥ ১৯॥

—মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীহরি বলিলেন,—"কি উপায়ে নিশ্চিত শান্তি হইবে এবং আমি কি আচরণ করিব তাহা বল"॥ ১৯॥

> স্বাং স্থশীতঃ শতচদ্রমা যথা, ভূদেব-বংশেহপ্যবতীর্য্য সংকূলে। বাংস্তে জগন্নাথ-স্থতেতি বিশ্রুতিং-সমাপ্নুহি তং কুরু শং ধরণাাঃ॥ ২০॥

—ব্রহ্মানন্দন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি স্বয়ং শত চক্রের ক্যায় মনোহারী ও শীতল হইয়া ব্রাহ্মণ বংশেই অবতীর্ণ হইয়া সৎকুল বাৎশু-বংশে জগন্নাথ-পুত্ররূপে বিখ্যাত হইয়া ধরণীর মঙ্গল সম্পাদন করুন ॥ ২০॥

> রামাদিরপৈর্জগবন্ ক্বতং হি ষৎ, পাপাত্মনাং রাক্ষসদানবানাম্। বধাদিকং কর্ম ন চেহ কার্যং, মনো নরাণাং পরিশোধয়ত্ব॥ ২১॥

—হে ভগবন্! আপনি রামাদিরূপে পাপাত্মা রাক্ষ্য দানবগণের বধাদি যে কার্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন, এই অবতারে তাহা না করিয়া জনগণের মনঃশোধন কর্মন। ২১॥

#### বিতৰতকর দান

ততৈব কত্তেণ মূনি-প্রবীরাঃ, কর্ত্ত্বং হি সাহায্যমবাতরিয়ান্। তথেতি তং প্রাহ হরিঃ স্থর্মিং, সোহপি প্রণম্যাশু জগাম হুষ্টঃ॥ ২৩॥

—এই অবতারে আপনার সাহায্য করিবার জন্ম রুদ্রের সহিত মুনিশ্রেষ্ঠগণও অবতরণ করুন। হরি সেই দেবর্ষিকে "তাহাই হইবে" ইহা বলিলেন। তিনিও আনন্দিত হইরা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

# চতুর্থঃ সর্গঃ।

—অনস্তর শ্রীদামোদর পণ্ডিত সেই সমস্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—"নররূপী হরির কথা বিস্তারিত রূপে বল"। সেই অবতারগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কে কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আর অবতারই বা কত প্রকার ইহা আহুপূর্ব্বিক ভাবে বল।

> আদৌ জাতো দ্বিজ্ঞেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রভুঃ। ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাহদ্বৈতাচার্য্যন্ত সদ্গুণঃ॥ ৫॥

—সর্বাত্রে ঈশ্বরের অংশ দিধা হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং সদ্গুণশালী শ্রীঅধৈতাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৫॥

> তয়োঃ শিয়োহভবদ্দেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেথরঃ। স আচার্য্যরত্ব ইতি থ্যাতো ভূবি মহাযশাঃ॥ ৬॥

—অনস্তর তাঁহাদের শিষ্য চক্রতুলাশক্তিশালী শ্রীচক্রশেথর জন্মগ্রহণ করিলেন। এই মহাযশা পৃথিবীতে আচার্য্যরত্ব বলিয়া থ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ৬॥

> শ্রীনারদাংশব্দাতহসৌ শ্রীমজ্জীবাসপণ্ডিতঃ। গন্ধর্কাংশোহভবদৈতঃ শ্রীমৃকুন্দঃ স্থগায়নঃ॥ १॥

—শ্রীমান শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অংশে এবং স্থগায়ক বৈছ্য শ্রীমুকুন্দ গন্ধর্কের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭॥

> শ্রীমৎ শ্রীহরিদাসোহ ভুম্মুনেরংশঃ শৃণুদ্ব তৎ। কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা॥৮॥

—শ্রীমান হরিদাস মৃনির অংশে জাত; তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে নাগদপ্ত ব্রাহ্মণ যাহা বলিরাছিলেন তাহা শ্রবণ কর। ৮॥

> আদৌ সুনিবর: শ্রীমান্ রামোনাম মহাতপা:। দ্রাবিড়ে বৈষ্ণবক্ষেত্রে সোহবাৎসীৎ পুত্রবৎস**ল:॥ ৯॥**

—পুরাকালে বৈষ্ণবক্ষেত্রে দ্রাবিড়ে শ্রীমান্ রাম নামক মহাতপা পুত্রবৎসল এক মুনি বাস করিতেন। ১॥ তক্ত পুত্রেণ তুলসীং প্রকাল্য ভাজনে শুভে। হাপিতা সা পতভুমাবপ্রকাল্য পুনশ্চতাম্॥ ১০॥ পিত্রেখদদাৎ পুনঃ সোহপি শ্রীরামাথ্যো মহামুনিঃ। দদৌ ভগবতে তেন জাতোহসৌ ধবনে কূলে॥ ১১॥

—তাঁহার পুত্র তুলনী ধৌত করিয়া পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিলে পর, সেই তুলনী ভূমিতে পতিত হয়, তাহা পুনরায় ধৌত না করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পিতা তাহা ভগবান্কে প্রদান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি যবনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১০। ১১॥

স ধর্মাত্মা সুধীঃ শাস্তঃ সর্ববজ্ঞান-বিচক্ষণঃ।

ব্ৰহ্মাং শোহপি ততঃ শ্ৰীমান্ ভক্ত এব স্থনিশিতঃ॥ ১২॥ —সেই ধৰ্মাত্মা, স্থবৃদ্ধি শাস্ত এবং সৰ্বজ্ঞান বিচক্ষণ ব্ৰহ্মারও অংশ, এবং সেই হেতু শ্ৰীসমন্বিত্ত স্থনিশিত ভক্ত। ১২॥

> অবধৃতো মহাতেজা নিত্যানন্দো মহন্তম:। বলদেবাংশতো জাতো মহাযোগী স্বয়ং প্রভু:॥ ১৩॥

—মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ মহাতেজন্বী অবধৃত নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলদেবের অংশজাত ও মহাযোগী॥ ১৩॥

ন তশু কুলশীলানি কর্মাণি বজুমুৎসহে।

অপি বর্ষশতেনাপি বৃহষ্পতিরপি স্বয়ম্॥ ১৪॥

বজুং নেশেহপরে কিংবা বয়ং হি কুদ্রজম্ভবং।

শীক্ষণদিতীয়শ্চপি গৌরাক্সপ্রাণবল্লভং॥ ১৫॥

- —তাঁহার কুলণীল বা কর্মকথা বৃহষ্পতি স্বয়ং শতবৎসরেও বলিতে পারেন না, অপর কেহও বলিতে পারেন না, আমার স্থায় কুদ্র জন্তদিগের কথা আর কি বলি, অধিক কি তিনি শ্রীগৌরাস্ব-প্রাণবল্লভ দ্বিতীয় শ্রীকৃষণ। ১৪।১৫॥
- \* \* \* সত্য-যুগে একমাত্র ধ্যানই পুরুষের অর্থ সাধক ছিল, সেইজন্ত ঐ যুগে ভগবান্ শুরুষর্প চতুর্ভুজ জটাধররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সর্বাদা ধ্যানরতসহস্রচন্দ্রসদৃশ মুনি সকল জন্ধদিগের ধ্যানাচার্য্য হইলেন। ১৭১৮।১৯১২ ॥
- —ত্রেতায় একমাত্র যজ্জই সর্বার্থসাধক ধর্ম, এই জন্ম শ্রুবাদি সহ যজ্ঞ নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই জনার্দন জিষ্ণু যজ্ঞ করিয়া সকলকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ২১।২২॥
- \* \* \* দাপর যুগে পূজাই পুরুষার্থসাধক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল ইহা জানিয়া স্বয়ং বিষ্ণু পৃথুরূপে স্বতীর্ণ হইয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং সেই ধর্মাত্মা লোকের অফুশাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলের পূজায় মতি জিয়য়াছিল। ২০।২৪॥

কলোতু কীর্ত্তনং শ্রেরো ধর্মঃ সর্বোপকারক:। সর্বাশক্তিময়: সাক্ষাৎ পরমানন্দদারক:॥ ইতিনিশ্চিত্য মনসা সাধুনাং স্থথমাবহন্। জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যান্ত শ্রীচৈতজ্যে মহাপ্রভু:॥ ২৬॥ —কলিয়ুগে শ্রীহরির কীর্ত্তনই সকলের উপকারক, সর্বাশক্তিমর, পরমানন্দমর, মকলমর, সাক্ষাৎ ধর্মা, ইহা মনের দ্বারা নিশ্চর করিয়া সাধুদিগের স্থাবিধান করিয়া শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভূ বরং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫।২৬॥

কীর্ত্তনং কারয়ামাস শ্বয়ং চক্রে মুদান্বিত:।
বুগাবতারা এতে বৈ কার্য্যার্থে চাপরান শৃণু॥ ২৭॥
—তিনি আনন্দিত হইয়া নিজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ও কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, ইহারা
যুগাবতার। কার্যার্থে অপর অবতারের কথা শ্রবণ কর। ২৭॥

মাৎশ্রে তু বেদোদ্ধরণং কৌর্দ্ম মন্দরধারণম্।
বারাহে ধারণং ভূমেনারসিংহে বিদারণম্॥ ২৮॥
চক্রে দমুক্তশক্রস্থ বামনে ভূবনশ্রিয়ম্।
ক্রিগ্যেত্ ভার্গবং কৌণীং জিত্বা রাজ্ঞঃ মুফ্র্মদান্॥ ২৯॥
দদৌ গাং ব্রাহ্মণায়ের বিষ্ণুলোকৈকতরণঃ।
শ্রীরামে রাবণং হত্বা যশসাপ্রিতং জগং॥ ৩০॥

—মংশু-অবতারে বেদের উদ্ধার, কুর্ম-অবতারে মন্দর পর্বত ধারণ, বরাহ-অবতারে পৃথিবী ধারণ, নৃসিংহ-অবতারে দৈত্য-বিদারণ, বামনে পৃথিবী গ্রহণ, পরশুরাম-অবতারে লোকের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বিষ্ণু স্থল্মদ রাজগণকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।

ত্রীরাম অবতারে রাবণ হত্যা করিয়া জগৎ যশের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৮।২১।৩০॥

শ্রীমৎ ক্বফাবতারে তু ভূমের্ভারাবতারণম্।

শ্বরমেব হরিস্তত্ত সর্বাশক্তিসমন্বিতঃ॥ ৩১॥
বৌদ্ধেতু মোহনং চক্রে বেদানাং ভগবান্ পরঃ।

শ্লেচ্ছানাং নিধনক্ষৈব ক্ষিক্রপেন সোহকরোং॥ ৩২॥

— শ্রীকৃষ্ণাবতারে সর্বশক্তিসমন্থিত হরি নিজেই ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধাবতারে পরমপুরুষ ভগবান্ বেদগণ সম্বন্ধীয় মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি কন্ধিরূপে শ্লেচ্ছদিগের নিধন করিয়াছিলেন। ৩১।৩২॥

—পরমর্ষিগণ কর্তৃক নরঙ্গপী শ্রীহরির এইরূপ বছরূপধারী অসংখ্য কার্য্যাবভারের কথা কথিত হইয়াছে।

### পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শৃণুষাবহিতং ব্রহ্মন্ চৈতক্তভাবতারকম্। নবীনং জগদীশস্ত করুণাবারিধের্বিভোঃ॥ ১॥

—হে ব্রহ্মন্! করণাসাগর বিভূ জগদীখর চৈতন্তের নৃতন অবতারের কথা অবহিত হইয়া প্রবণ কর। ১॥ —দেবর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে গমন করিলে পরম পুরুষ ভগবান্ অচ্যুত বিপ্রেষি জগন্নাথের মনে আবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে পতিপরায়ণা সাধুশীলা সভী শচী গর্ত্তবতী হইলেন। ব্রহ্মাদি এবং অপর দেবগণ শচীমাতার তাব করিতে লাগিলেন,—"আপনি হরির জননী অদিতি, আপনি সর্বাকালে তাঁহার গর্ত্তধারিণী; আপনি চক্র, স্থ্য ও অগ্নির প্রভাধারিণী ক্ষমা ও সম্বর্গর্ভা ধৃতিস্বরূপা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি"। ২।৮॥

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশিথে ফাস্কনে শুভে।
কালে সর্ব্ব গুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে॥ ১৬॥
মনঃস্থ দেবসাধুনাং প্রসন্মেষ্ চ শীতলে।
স্বর্ণদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ১৭॥

—অনস্তর শুভ ফাল্কনমাসে চন্দ্র পূর্ণ হইলে অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রে সকল গুণের উৎকর্ষ-পূর্ণ সময়ে, শুদ্ধগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইলে, দেবগণের ও সাধুগণের মন প্রসন্ধ হইলে, স্থানদী গন্ধার জল শীতল ও নির্মাল হইলে স্বয়ং শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৬।১৭॥

—তাঁহার জন্ম সময়ে রাহু চন্দ্রের সমগ্র গ্রাস করিয়াছিল, যেন নবজাত প্রীক্তফের পদ্ম-বদনের দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া লজ্জায় চন্দ্রদেব স্থ্ররিপুর মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

### यर्छः मर्गः।

পুরাকালে ইনি বিশ্বপালন করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া পিতা স্বয়ং তাঁহার শ্রীমান্ বিশ্বস্তর" এই স্থন্দর নামকরণ করিয়াছিলেন। ৩॥

অনস্তর কালক্রমে অতুল তেজঃসম্পন্ন তিনি রক্তবর্ণ পদতলের দারা ভ্রমণ করিয়া মেদিনীর বিরহজ্জনিত তাপ সম্যক্রপে হরণ করিলেন। ৭॥

তর্ন-পল্লবের দারা বিহার করিয়। আনন্দভরে সমস্ত শিশুগণকে আহত করা, বানরী-লীলার অমুকরণ করা এবং অন্তান্ত নানারূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

### সপ্তমঃ সর্গঃ।

হরির পাদপন্মধ্যাননিরত শ্রীদামোদর ইহা শ্রবণ করিয়া হরির জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধীয় সৎকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১॥

বৈশ্ব মুরারী বলদেবের অংশ বিশ্বরূপের পবিত্র মঙ্গলময়ী মনোহারিণী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩॥

সেই বিশ্বরূপ পিতার অন্তর-চেষ্টা বিদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া স্থরধুনী উর্জীর্ণ হইয়া অন্তে যাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ৬॥

#### বিবেটকর দান

# অষ্টমঃ সর্গঃ।

সুরারী তাঁহার এই বাক্য প্রবণ করিয়া মনে মনে চিস্তা করিয়া ও বিচার করিয়া প্রহিরকে নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"বিশেষ মনোযোগ পূর্বক প্রবণ কর। ভগবানের প্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান করিতে করিতে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ ঘটে"।

### ষোড়শঃ সর্গঃ।

তাঁহার পিতার জ্বরে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মাঙ্গুলীরেণুযুক্ত ফল্পনদীতে ও প্রেত-শিলাদি পর্বতশৃঙ্গে পিতৃপিগুদান করিয়া দেব ও পিতৃদেবগণের অর্চনা করিলেন।

তিনি বিষ্ণুপাদে হরিপাদচিত্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত হাই হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কেন হরিপাদপদ্মকান্তি দর্শন করিয়া আমার প্রেমোদয় হইল না!"

হরিপাদপদ্মে সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ সন্মাসী হইলেন এবং হরিপ্রিয় মুকুন্দপ্রমুথ মহাত্মাগণ পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

তৎপর মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। রামেশ্বরে সপ্রতমালবৃক্ষ আলিন্ধন করিয়াছিলেন।

# দ্বিতীয়-প্রক্রমে প্রথমঃ সর্গঃ।

হে চৈতক্যচন্দ্র! বাঁহারা তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়াও তোমাকে পরমেশ্বর জ্ঞান
না করে তাঁহারা তোমার বিস্তারিত মায়াবৈভবে মোহিত ও মোহবশীভূত এবং রসভাবহীন। ে॥

\* \* \* হে মুকুল। হে করুণার্দ্র মূর্তে। তুমি যাঁহাদিগের প্রতি দয়া কর তাঁহারাই সর্বাদ্য
তোমাকে ভজনা প্রণাম করে এবং তোমাকে অবগত হয়। ৬॥

# দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

একদা ঐতৈতমদেব প্রতিগণ কর্ত্ব অলক্কত শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত পথে যাইতে যাইতে শ্রীহরির বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল জ্ঞানশূম হইয়া থাকিলেন·····। ১।২॥

প্রফুলানন কমলাপতি কথনও হাস্থপূর্বক নিজ শ্রেষ্ঠগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন। ক্রেষাত্রা সাধনের জন্ম কথনও বা লৌকিক ক্রিয়া করিতেন। ক্রেগণেতি সেই প্রভূ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে শ্রীবাসের ও তদ্প্রাতা মহাত্মা শ্রীবাসের, বৈদ্ধ মুকুন্দের ও অন্ম হরিপরায়ণগণের সহ প্রতি রাত্রে এবং দিবসে প্রেমভরে পুলকান্বিত শরীরে ক্রফ্ণীতি গান ও নৃত্য করিতেন। এ৪।৫।৬॥

হরেনাম হরেনাম হরেনামেব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্তোব নাস্তেব গতিরশুপা॥ ২৮॥

—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—দামোদর শ্রবণ কর। হরির নাম, হরির নাম—কেবল হরির নাম, কলিতে আর কোন গতি নাই—নাই—ইহা নিশ্তিত। ২৮॥

সেই আদিপুরুষ কলিতে রূপধারী পুরুষরূপে বর্ত্তমান থাকেন না, তাঁহাকে নামস্বরূপ বিলয়া অবগত হও। তিনি এইরূপেই কেবল আছেন। সর্ব্বদেহধারীপক্ষে দৃঢ়ীকরণের জন্ম তিনবার "হরেনাম কথা" বলা হইয়াছে; জীবগণের পাপ-নাশার্থ "এব" কার দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বতন্ত্ব-প্রকাশার্থ "কেবল" শব্দের মনন করিয়াছেন; পাছে অবৈতবাদিগণ বলেন "নামে প্রারন্ধ কর্মা ধ্বংশ হইয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়"—এই কারণ "কৈবল্য" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "কেবল্য" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। রুষ্ণপ্রেম-রুসাস্বাদ প্রাপক করুণাময় হরির নামই সেই স্বরূপ; "যে পুরুষ অন্তপ্রকার বলে—তাহার গতি নাই—নাই"—এই কথা স্বয়ং বলিলেন। ২৯।৩৩॥

# তৃতীয়-প্রক্রমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

যেরপ ত্রীবৃন্দাবনে রত্ব-মন্দিরে ত্রীক্বফের নিকটে শয়া প্রস্তুত করিয়া ত্রীরাধা প্রেমপরিপ্লুতা হইয়া নিদ্রিতা হন সেইরপ ত্রীগদাধরও প্রভুর শয়নগৃহে তাঁহার নিকটে শয়া রচনা করিয়া পরমন্থথে নিদ্রা যাইতেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃতত্ত্বা বচন শ্রবণ করিতেন। ১৬।১৭॥

সায়ংকালে দেবশ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সহিত কীর্ত্তন-উৎস্থক হইয়া আনন্দিত হইতেন। তাঁহারাও পরমানন্দ-বিহ্বল ও সংকীর্ত্তনানন্দে মন্ত হইয়া শ্রীমদ্বিশ্বস্তারের সহিত নৃত্য ও গান করিতেন।

# দ্বিতীয়-প্রক্রমে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

তদনস্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীঅবৈত আচার্য্যের দর্শনোৎস্কুক হইয়া তাঁহার পুরীতে গমন করিলেন। ১॥

পথে স্বজনগণসহ যাইবার সময় মৃত্মুত্ হরির গীত গাইতে গাইতে নৃত্যপরায়ণ স্বজনবর্গের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

> ততো গদা পপাতোর্ব্যামাচার্য্যন্ত সমীপতঃ। দশুবদ্ বৈষ্ণবং বিষ্ণুং মন্ত্রমানোহত্মশিক্ষয়ন্॥ ৩॥

—তদনস্তর বৈষ্ণবকে বিষ্ণুবৎ মানিতে হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্ম তিনি আচার্য্যের নিকটে যাইয়া ভূমিতলে দশুবৎ পতিত হইলেন। ৩॥

তাঁহাকে নিজ সমীপে দেখিয়া জগদ্গুরু আচার্য্যও সহসা উত্থিত হইয়া যাইয়া সম্ভ্রম সহকারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ৪॥

### शक्षमभाः मर्गः।

তন্মিন্ শুভং স্থাসিবরং দদর্শ, স ঈশ্বরাখ্যং হরিপাদভক্তম্। পুরীং পরেশঃ পরয়াত্মভক্ত্যা, पृष्टेः ननारेमनमथाउवीकः ॥ ১७ ॥ দ্ট্যান্থ দৃষ্টং ভগবন্ পদাষ্কং, তব প্রভো ত্রহি যথা ভবামুধিম্। নিস্তীর্ঘ্য ক্বফাজ্বি -সরোক্ষহামৃতং, প্রভাষি তব্যে করুণানিধে স্বয়ম্॥ ১৭॥ স ইখমাকণ্য হরের্বচোহমৃতং, मूना नरनो मञ्जवद्गः मिळ्ळः। দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌরচন্দ্রমা, তুষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্॥ ১৮। স্থাসিন্ দয়ালো তব পাদসক্ষাৎ, ক্বতার্থতা মে২ছ বভূব হল্ল ভা। শ্ৰীকৃষ্ণপাদাজ্বমধূনাদা চ সা, যথা তরিয়ামি হরস্তসংস্তিম্॥ ১৯॥

—তথায় (প্রীগয়াধামে) সেই পরমেশ্বর প্রীঈশ্বরপুরী নামক হরিপদভক্তনশীল মকলজনক সয়াসীবরকে দর্শন করিয়া তুই হইয়া নিজে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! অছ ভাগাবলেই আপনার প্রীপাদকমল দর্শন হইল, অতএব হে প্রভো! হে করুণানিধে! আমি কি প্রকারে হত্তর ভবসাগর পার হইয়া রুষ্ণপাদপদ্মের অমৃত পান করিব তাহা আপনি শ্বরং আমাকে বলুন।" সেই মতিমান প্রীঈশ্বরপুরী হরির এই প্রকার বচনামৃত পান করিয়া হুই হইয়া প্রীদশাক্ষর মন্ত্রবর প্রদান করিলেন। প্রীগৌরচক্রপে তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিজে ভক্তিবিভাবিত হইয়া শুব করিতে লাগিলেন,—"হে দয়াল সয়াসিন্। আপনার পাদসক্রমহেত্ আমি হুর্নভ ক্রতার্থতা লাভ করিলাম। সেই প্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মধুমদদানকারিণী ক্রতার্থতার জক্তই হুরন্ভ সংসার-ঘোর উর্ত্তীর্ণ হইব॥ ১৬।১৭।১৮।১৯॥

### ভক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণন এবং ভক্তিবোরের ভেষ্ঠত্র উৎপাদন ১৯১

# बीबी धत्रयामी।

শ্রীন শ্রীশ্রহামী জগতে বিদিত।
শ্রীমন্তাগবত-টীকা কৈলা বিস্তারিত॥
শ্রীনৃসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক্।
মৃঢ় জনে নাহি বুঝে মানে করি এক॥
স্থামী তারে পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাথানিলা॥
কর্ম-জ্ঞান-আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিক্ষল উপ্তম মাত্র প্রসিদ্ধ ভূবনে॥
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

# শ্রীভক্তি ও ভক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণন এবং ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদন ঃ—

<del>প্র</del>তি বলিতেছেন :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" \* \* \* শ্রীমন্তগবদগীতা বলিতেছেন :—

> ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ধাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ফতি। সমঃ সর্বেষ্ ভূতেষ্ মন্তক্তিং লভতে পরাম্॥

ভক্তা মামভিন্ধানাতি যাবান্ যশ্চাশ্মিতত্বতঃ। ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্॥

তপন্ধিভ্যাহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিক:।
কন্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাৰ্জ্ন॥
যোগিনামপি সর্কোষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তে যো মাং স মে যুক্ততমোমত:॥

ঐমভাগবত বলিতেছেন :—

বশীকুর্বস্তি মাং ভক্তা: সৎপতিং সৎশ্রিয়ো যথা।

#### विदयदक्त मान

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিজ্ঞেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ধসায়তে॥

#### বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন:---

ভক্তিম্ব ভগবম্ভক্তসন্দেন পরিব্দায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাণ্যতে পুংভিঃ স্কৃতিঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ॥

#### মহাভারত বলিতেছেন:---

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রন্ধণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জারতে॥

#### হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন :-

শালগ্রামে মণৌ, বন্ধে স্থণ্ডিল্যে প্রতিমাদিষ্। হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা, কেবলে ভৃতলে ন তু॥

#### কাশীপত্ত বলিতেছেন :---

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশুঃ শুদ্রো বা যদিবেতবং। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ববোদ্তমোদ্রমঃ॥

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একে। বছনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে তু অৰ্চন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥
—কঠোপনিষৎ।

সর্বোপাধি-বিনির্ম্ ক্তং তৎপরত্বেন নির্মাণন্। স্ববীকেন স্ববীকেশ-দেবনং ভক্তির্কচ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামৃদ্যরশুঞ্চ বরসৌ। তভার্থে বংক্ষণো নীত উত্তমংশ্লোকবার্তমা॥

--- শ্রীমদ্ভাগবতম্।

ত্রব: কিং ন জীবন্তি ভূজা: কিং ন খসস্ভাত। ন থাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোহপরে॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

## ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণন এবং ভক্তিবোদের প্রেষ্ঠত্ব উৎপাদন ১৯৩

জ্ঞানে প্রদাসমূদপান্ত নমস্তএব, জীবস্তি সমূধরিতাং ভবদীয়বার্ত্তান্ । স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তমুবাঙ্মনোভি-র্বে প্রায়শোহজিত জিভোহ্ণ্যসিতৈক্সিলোক্যান্॥

—শ্রীনদ্ভাগবতম্।

ভিক্ত্যালভ্যম্বনন্ত্রয়া', ভিক্ত্যাহমেকরা গ্রাহ্থঃ,' ময়াবেশু মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধরা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

—শ্রীগীতা।

অনস্থমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীশ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥ শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধঃ।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমূহঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

"শ্রন্ধাশন্দে বিশ্বাস কহে স্থদৃ নিশ্চয়। ক্বন্ধে ভক্তি কৈলে সর্ববিশ্ব কৃত হয়॥" —শ্রীল সনাতন গোশ্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—
"শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
শ্রীরায় রামানন্দ উত্তরে বলিতেছেন :—
"রুষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিহু শ্রেয়ঃ নাহি আর ।"

"বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যারে কহে, নাহি যার সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন।
হর্ষ্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভক্তে ষেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অহভব॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতঞ্ব হর্ষ্য তাতে দিয়েত উপমা॥
"

শ্বিদ নাহি বুঝে কেহ, শুনিভে শুনিভে সেহ,

কি অন্তুত চৈতক্স-চরিত।
ক্বন্ধে উপজিবে প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি;
শুনিলেই বড় হয় হিত॥"

"সাধুসকৈ ক্লফভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্লয়।"

"হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অন্ধ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রন্ধ॥
ডাকিয়া হাঁকিয়া খোল করতালে,
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া

কপাট হানিল দ্বারে॥" —(মহাজনিপদ)।

শ্বে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তাঁরে মুঁই যাউ বলিহারী।

গৌরান্ধ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীলা তার ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সন্ধিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে,

সে যায় ব্ৰজেক্ত-স্ত পাশ।

শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,

তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌর-প্রেম রসার্ণবে, সে তরকে ষেবা ডুবে,

সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হাঁ গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাঁগে তার সঙ্গ॥

--- শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা

## পূর্বরাগ।

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥

## **জীনামমাহাত্ম্যম্**

সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়ন-ভারা।
বিরতি আহারে, রাজাবাস পরে,
যেমতি যোগিনীপারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে থসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে হহাত তুলি॥"
এক দিঠি করি, ময়ুর-ময়ুরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডিদাস কয়, নব-পরিচয়,
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

—চণ্ডীদাস।

#### বিরহ ।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল থৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-যামিনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
স্থুথ গেও পিয়া সঙ্গ হংথ মঝু পাশ॥
ভণয়ে বিভাপতি শুন বরনারি।
স্কুলনক কুদিন দিবস হুই চারি॥

—বিষ্ঠাপতি।

#### জীবেশ্বর-ভেদাঃ।

সর্বজ্ঞান্নজ্ঞতাভেদাৎ সর্বশক্তান্নশক্তিতঃ। স্বাতন্ত্রাপারতন্ত্র্যাভ্যাং সম্ভেদেনেশন্তীবয়োঃ॥

# শ্রীনামমাহাত্ম্।

#### আদি পুরাণ বলিতেছেন:—

"न नाम-जिल्ला छोनः न नाम-जिल्ला खिल्ला। न नाम-जिल्ला धानः न नाम-जिल्ला क्लाम्॥ न नाम-जिल्ला छो। न नाम-जिल्ला भूषाः न नाम-जिल्ला जिल्ला॥ নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা ছিভি:।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামেব পরমা মতি:॥
নামেব পরমা প্রীতির্নামের পরমা ছভি:।
নামেব কারণং জস্তোর্নামেব প্রেড্রেবচ।
নামেব পরমারাধ্যো নামেব পরমো শুরু:॥

সাক্ষেত্যং পরিহাস্যং বা ভোভং হেলন্মের বা । বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাবহরং বিহঃ॥

মধ্র-মধ্রমেতকাললং মঙ্গলানাং, সকল-নিগম-বল্লী-সংফলং চিৎস্বরূপম্। সক্লপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধরা বা, ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

—ভৃগুসংহিতা।

यद कीर्खनः यद त्रवार यमीकारः, यदन्तनः यद्धवारः यप्तर्शम् । लाकश्च मत्ना विधूतानि कन्नयः, जरेत्र ञ्चलक्ष्यवतम् नत्मानमः॥

—-শ্রীমদ্ভাগবতম্।

#### পদ্মপুরাণ বলিতেছেন:—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশৈতক্তরসবিগ্রহ:। পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নতানামনামিনো:॥

বেদাক্ষরাণি যাবস্তি পঠিতানি দ্বিকাতিভিঃ। তাবস্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥

#### শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন :---

"——ভন, স্বরূপ রামরার।
নাম-সংকীর্ত্তন কলো পরম উপার॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলো রুফ্ড-আরাধন।
সেইত' স্থমেধা পার রুক্তের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ॥
সর্বস্ততোদর ক্রফে পরম উল্লাস॥

ভক্ত দুর্দানণ প্রতিষ্ঠান ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশর ভাঁহার সঞ্চলিত "প্রীহরিনান-চিন্তানণি" নামক গ্রন্থে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখে নিম্নলিখিত চতুর্বিধ নামাভাসের স্বরূপ বলাইরাছেন:—

#### ১। সাজেত্য নামাভাসঃ—

"বিষ্ণু লক্ষ্য করি জড়বৃদ্ধ্যে নাম লয়। অন্ত লক্ষ্য করি বিষ্ণুনাম উচ্চারয়॥ সঙ্গেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস। অজ্ঞামিল সাক্ষী তার শাক্ষেতে প্রকাশ॥ যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে। "হারাম হারাম" বলি কহে নামাভাসে॥ অন্তত্ত সঙ্গেতে যদি হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥"

আমরা মহাকবি খ্রীল ক্বন্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাই, মহর্ষি বাল্মিকী প্রথমে রত্মাকর নামে ভীষণ দক্ষ্য ছিলেন। তাঁহার জিহ্বা পাপ করিতে করিতে এতদ্র জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল ষে 'রাম' নাম তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারণ হইত না। প্রজাপতি-বন্ধা কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে "মরা মরা" জপ করিতে উপদেশ দিয়া প্রকারান্তরে রামনাম বলাইয়া ভীষণ পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন।

#### ২। পারিহাস্ম নামাভাস—

"পরিহাসে রুঞ্চনাম যেই জন করে। জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে॥"

#### ৩। স্থোভ নামাভাস—

"অঙ্গ ভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস। ভোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥"

#### 8। হেলা নামাভাস—

"মন নাহি দের আর অবজ্ঞা ভাবেতে। 'কৃষ্ণ' 'রাম' বলে 'হেলা নামাভাস' তাতে॥ এই সব নামাভাসে মেচ্ছগণ তরে। বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে॥"

## সেবাপরাধ ৷

~65850~

## বত্তিশ প্রকার যথা ঃ—

(১) যানার্ক্ ইইয়া অথবা পাতৃকা ধারণ করিয়া ভগবদ্মন্দিরে প্রবেশ। ২। ভগবৎসম্বন্ধীয় দোল প্রভৃতি উৎসব না করণ। ৩। তৎসম্মুখে প্রণাম না করণ। ৪। উচ্ছিইলিগু-শরীরে বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি। ৫। একহন্ত হারা প্রণতি। ৬। রুফ্পের
সম্মুখে প্রদক্ষিণ। १। ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রসারণ। ৮। হন্ত হারা জামু বন্ধন করিয়া
উপবেশন। ৯। শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে—শয়ন—। ১০।—আহার। ১১। মিথ্যাবাক্য।
১২।—উচ্চৈঃম্বরে ভাষণ। ১৩।—পরক্ষর সস্তাষণ। ১৪।—ক্রন্দন। ১৫।—কলহ।
১৬।—কাহারও প্রতি নিগ্রহ। ১৭।—কাহারও প্রতি অমুগ্রহ। ১৮। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে
সাধারণ ব্যক্তির প্রতি কর্কশবাক্য। ১৯। কম্বল-আবরণ দিয়া সেবাদি কার্য্য করণ।
২০। ভগবানের সম্মুখে—পরনিন্দা—। ২১।—পরস্ততিবাদ। ২২।—অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ।
২৩।—অধোবায়ু-বিসর্জ্জন॥ ২৪॥ সামর্থ্য থাকিতেও পুক্ষ তুলসী ইত্যাদি আহরণ না করিয়া
কেবল জল হারা পুজা নির্ব্বাহ করণ। ২৫। অনিবেদিত বস্তু ভোজন। ২৬। মথাকালোৎপন্ন ফলাদি ভগবান্কে না দেওয়া। ২৭। আহ্বত বস্তুর অগ্রভাগ অক্তকে দিয়া পরে
ভগবানে অর্পণ। ২৮। শ্রীমূর্ত্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৯। শ্রীশুরুর্করের সমুখে
কোনও স্তবাদি না করিয়া মৌনাবলম্বনে উপবেশন। ৩০। শ্রীমৃত্তির অর্থ্যে অক্তকে বন্ধন।
৩১। আত্ম-প্রশংসা। ৩২। দেবতা-নিন্দন।

এই বত্রিশটী 'সেবাপরাধ' বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে কোনও প্রকার সেবাপরাধ না হয় তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

## দশবিধ নামাপরাধ ঃ---

১। সতাং নিন্দা নায়:পরমপরাধং বিতমতে। যতঃ থ্যাতিং বাতং কথমুসহতেভদিগরিহাম্॥

——সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল সাধুগণ হইতে জগতে ক্ষণনাম মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেইসব সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ করিবেন?

২। শিবস্ত শ্রীবিফোর্যইহগুণ নামাদি-সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্রেৎ স ধলু হরিনামা-হিতকর :॥

——এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে ধে জন বুদ্ধিবারা পরস্পর

ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাক্ত বস্তুর স্থায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও দীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ মনে করে অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সামান্ত জ্ঞান করে তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চরই অহিতকর।

- ৩। গুরোরবজ্ঞা।
- ——যে ব্যক্তি গুরুকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ গুরুতে প্রাক্বতমমুখ্য-বুদ্ধি করে।
  - ৪। শ্রুতিশান্ত্রনিন্দনং।
- ——বেদ ও শাশ্বত পুরাণাদির নিন্দা।
  - ৫। তথার্থবাদো—।
- ——হরিনাম মাহাত্মাকে অভিন্তুতি মনে করা।
  - ৬। হরিনামি কলন্য।
- ——ভগবন্নাম সকলকে কল্লিভ মনে করা।
  - ৭। নামোবলাদ্ যশুহি পাপবুদ্ধিন বিশ্বতে তশু যমৈহিশুদ্ধি:।
- ——নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি। যাহার এইরূপ নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয় তাহার বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি যোগ-প্রক্রিয়া ছারাও নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না।
  - ৮। ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিকর্মশুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ।
- ——ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ হোমাদি প্রাক্বত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাক্বত নামকে সমান জ্ঞান করা।
  - **অশ্রন্ধানে বিমুখেহপ্যশৃগতি।** যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
- ——শ্রন্ধাহীন, নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণা হয়।
  - > । শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে বং প্রীতিরহিতোনরং। অহংমমাদিপরমোনাম্নং সোহপ্যপরাধক্বৎ॥
- ——বে বাক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহে আত্মবৃদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতি প্রদর্শন করেনা সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

# শ্রী মচ্ছীকৃষ্ণ চৈতগ্যচন্দ্র-বদনার বিন্দ-বিগলিতং শ্রীশ্রীশিক্ষাপ্টকম্।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কাপণং,
শ্রেয়:-কৈরব-চক্রিকা-বিতরণং বিভাবধূজীবনম্।
আনন্দামুধি-বর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাম্বাদনং,
সর্বাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥ ১॥

#### বিবেবকর দান

व्यमानी रहेगा, नवाहरक मान, দিবে তুমি মনে প্রাণে॥ এরপ করিলে, যাবে মলিনতা, হইবে প্রশান্ত প্রাণ। পাইবে আনন্দ, লভি চিদানন্দ,

.করি ক্বন্ধ-নাম-গান॥

জীব শ্রীক্লফের নিত্যদাস এইজন্ম জীবের সকল সময়েই শ্রীক্লফের তৃষ্টির জন্ম কার্য্য করা কৰ্ম্বব্য। 'নামাপরাধ' শৃশু হইয়া নাম করিতে করিতে এই তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে তথন জীব শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ভিন্ন অস্ত রসে একেবারেই বিরক্ত হন এবং চিস্তা করেন,—

"তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম,

স্থত-মিত-রমণী-সমাজে।

তোহে বিছুরি', মন তাহে সমর্পিমু,

অব মঝু হব কোন কাজে॥

হে মাধব! হাম পরিণাম—নিরাশা।

তুহ জগতারণ,

**गीन-पत्रामय**!

অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা॥

প্রেমোদয়ের সব্দে সব্দে ভক্তের যুক্ত-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি অত্যম্ভ দৈক্তের সহিত শ্রীক্বঞের নিকট প্রার্থনা করেন,—

> "न धनः न कनः न श्रून्त्रीः, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। मम अन्मिन अन्मनीयद्र, ভবতাম্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ॥" ৪ ॥

--ধন জন **আ**র-- কবিতামুন্দরী,

দারা-হত পরিবার।

किছूत्ररे প্রয়াসী, নহি আমি, প্রভূ!

জেনো তুমি সারাৎসার॥

জনমে জনমে, অহৈতুকী ভক্তি,

লভি বেন ক্বফ আমি।

কি আর কহিব, ওগো প্রাণনাথ!

बान' नव व्यस्त्रांभी॥

এইরপ প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তের দাস্তভাব আসিরা উপস্থিত হয়। তথন তিনি শ্রিভগবানের নিকট সর্ব্বদাই বলিতে থাকেন,—

> "অয়ি নন্দ-তমুজ কিন্ধরং, পতিতং মাং বিষমে ভবান্থ্যো। রূপায়াতব পাদ-পঙ্কজ-স্থিতধুলীসদৃশং বিচিন্তর।" ৫॥

—হে নন্দ-তহুজ! পতিত যে আমি, বিষম-ভবান্ধি মাঝে।

ক্বপা করি, নাথ! লও হে তুলিয়া, তোমারি বিশ্ব-কা**জে**॥

পকজ-সমান,

শ্রীচরণ তব,

তাহে ধৃলি হব আমি। বড় সাধ মম, প্রিয়তম কালো, ওর্গো কর তাহা তুমি॥

দাস্তরস ঘনীভূত হইলে ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন,— "নয়নং গলদশ্রধারয়া,

> বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

—কবে নাম তব, করিতে গ্রহণ,
নয়নে বহিবে সদা অশ্রধার।
ক্রন্ধ হবে কন্ঠ, নাম উচ্চারিতে,
গদগদভাষ হইবে আমার।

অহো নাথ! কবে, শুনি তব নাম, এ কঠিন দেহে পুলক আসিবে।

হার ভাগ্যে মোর, স্থাদন এমন,
দীন-স্থা! বল কভু কি মিলিবে ?

শ্রীক্লফের সঙ্গ তাঁহার সথারা কতদ্র ভালবাসিতেন তাহা নিয়লিথিত তাঁহাদের উক্তি হইতে জানা যায়:—

> "গোপাল! তুই যাবি কি না যাবি আৰু মাঠে। এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়ে যাই, শুমনী ধবনী গেল গোঠে॥"

খান উত্তর করিলেন,—

ভোরা তবে এতদূর এলি কেন? বাড়ী থেকেই গোঠে গেলেই তো হ'তো?

রাখালেরা বলিতেছেন :---

"ৰদি বা এড়িরে যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, চিত নিবারিতে মোরা নারি। কি বা গুণ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,

এক তিল না দেখিলে মরি॥"

ভক্তের যে অবস্থা হইলে তিনি শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইবেন তাহ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন:—

> "যুগারিতং নিমিষেণ চক্ষা প্রার্যারিতম্। শুস্তারিতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥" १॥ —গোবিন্দ বিরহে, নাহি রহে প্রাণ,

निरम्य यूर्शत्र क्षीय ।

কাদলের ধারা, ঝরিছে নয়নে,

অন্ধকার হেরি ভায়॥

জগৎ মাঝারে, দেখি শৃক্ত স্ব,

না জানি যাইব কোথা।

বলিবে কে হায়, দেখি কোথা তায়,

चूिं म्दा वार्था॥

প্রীরাধিকার উক্তি হইতেও আমরা চরম প্রেমের কথা জানিতে পারি :—

"সজল নয়ন করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,

তিল এক হয় যুগ চারি।

বিহি ভেল নিদারুণ, তাহে পুন ঐছন,

অব কাঁহা রহল মুরারী॥"

"ফুলেরি এ মালাঁ, 'ফুলেরি এ ডালা,

শেক বিছারত্ব ফুলে।

ন্য হ'লে। বাসী, সার কেন স্থি,

ভাসাগে যমুনার জলে॥

क्डूम क्खन्नी, চूवक • ठन्मन,

বাঞ্চিছে গ্রল-সৃম।

তাৰ্ণ বিরস ্কুণ্হার ফণি,

**पश्निष्ट यद्गरम यम ॥** 

এ সব শইষে, যমুনার ডার,

আর ত' না বার দেখা।

ললাটের সিন্দুর, মুছে কর দূর,

নরনের কা**জ**র রেখা॥"

## **बीबीयननद्यादनदर्श**ाज्य

"একে পদ-পদক, পদে বিভূষিত,
তমু কণ্টকে জর জর ভেল।
তুরা দরশন আশে, কছু নাহি জানলুঁ,
চির হুঃথ অব দুরে গেল॥"
তোহারি মুরলী ষব, শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়লুঁ গৃহ মুথ আশ।
পদ্ধ কি হুথ, তুণহুঁ করি না গণলুঁ,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

এরপ অবস্থাতেও ভক্ত শ্রামের প্রতি কোনওরপ অভিমান না করিয়া স্মিতস্বরে বলিহবন,— "আগ্লিয়া বা পাদরভাং পিনষ্টু,মাম্,

অদর্শনামর্শহতাং করোতু বা।

ৰণা তথা বা বিদধাতু লম্পটো—

মৎপ্রাণনাথম্ভ স এব নাপর: ॥ ৮॥

—শ্রীচরণে তার, প'ড়ে আছি আমি, যেবা ইচ্ছা হয় তার।

করিয়া আদর, ধরে বা বুকেতে,

परन পদে अनिवात्र॥

কিংবা দেখা নাহি, দিয়ে মোরে সে গো, বাড়ায় যাতনা মোর।

স্থী হয় যদি, । মর্শ্রহতা করি, ভূলিব না মনোচোর॥

লম্পট শঠ বা, ক্ষতি নাহি তার, জীবন যৌবন আমি।

তার স্থ লাগি, দিছি **জলাঞ্জলি**, দেঁ মোর হার্ণয়-স্বামী॥

কুল-লাজ ত্যজি, ধর্ম কর্ম সব,

বিকাষেছি রাঙা পায়।

স্থী তার স্থে ছঃখী তার ছঃখে আনে প্রাণ নাহি চায়॥

# बिबियमनस्यादनर्खावम्।

জয় শত্ম-গদাধর নীল-কলেবর, পীত পটাম্বর দেহিপদ্। জয় চন্দ্র-চর্চিত কুগুল-মণ্ডিত কৌস্তভ শোভিত দেহিপদ্।

#### विटवटकत्र माम

# শ্রীশ্রীরাধিকান্তোত্রম্।

"রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা পরমাত্মিকা।
রাসোত্তবা কৃষ্ণকাস্তা কৃষ্ণবক্ষংস্থলস্থিতা॥ ১॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণপ্রস্করপি।
সর্বাদা বিষ্ণুমায়া চ সত্যসত্যা সনাতনী॥ ২॥
বক্ষাবরূপা পরমা নির্দিপ্তা নিগুণা পরা।
বৃন্দাবনে চ বিজ্ঞরা ষমুনাতটবাসিনী॥ ৩॥
গোপালনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাত্তকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী॥ ৪॥
বৃষভাত্মস্থতা কাস্তা শান্তিদানপরায়ণা।
কামা কলাবতী কন্সা তীর্থপ্তা সনাতনী॥ ৫॥
শুন্তানি সপ্রতিংশচ্চ বেদোক্তানি শতানি চ।
সারভ্তানি প্ণ্যানি সর্বনামস্থ নারদ॥ ৬॥
ইতি শ্রীরাধিকাস্থোত্রং সমাপ্তম্॥

# শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুবিরচিতং শ্রীশ্রীষ্ণগন্নাপন্তোত্তং।

### গ্রীজগরাথায় নমঃ।

কদাচিৎ কালিনীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো, মুদাভিরীনারী বদনক্মলাম্বাদ-মধ্প:। রমাশম্বুব্রহ্মান্ত্রপতিগণেশাচ্চিতপদো, জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥ ভূষে সব্যে বেণুং শির্সি শিথিপুচ্ছং কটিতটে, হুকুলং নেত্রাস্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে। मना औमष् नावन-वमिं नीना-পরিচয়ো, জগন্ধাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥ মহান্ডোধেন্ডীরে কনকরুচিরে নীলশিথরে, বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেন বলিনা। স্কুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকলম্বরসেবাবসরদো, জগন্ধাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥ ক্বপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণী-ক্রচিরো. त्रमावानीतामः क्त्राममन्थरम्रकनम्रेथः-স্থরেক্তৈরারাধ্যঃ শ্রুতিস্থগণোলগীতচরিতো, জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥ . রথারঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ, ম্বতিপ্রাহর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ। দয়াসিন্ধুর্বন্ধঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ে, জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫॥ পরব্রহ্মাপীড্যং কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো, নিবাসী নীলাজে নিহিতচরণোহনন্ত-শিরসি। রসানন্দো রাধাসরস্বপুরালিঙ্গন-স্থী, জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥ न रेव याट ब्राब्धः न ह कनकमानिकाविख्यः, न याटिश्हः त्रमाः नकनकनकामाः वत्रवधूम्। সদাকালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো, জগরাথ: স্বামী নম্বনপথগামী ভবতু মে॥ १॥ হর জং সংসারং ক্রততরমসারং স্থরপতে, হর ছং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে। অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং, জগন্ধাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥

## • विटबद्कर मान

জনমাথাইকং পুণ্যং বং পঠেৎ প্রবতঃ গুটিঃ। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গছতি॥ »॥

# শ্রীশ্রীজয়দেবকৃত-দশাবতারস্থাত্রম্।

প্রশাষ্থল ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্ত চরিত্রমধ্বেদম্, কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১॥ ক্ষিভিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণি-ধারণ-কিন-চক্র-গরিষ্ঠে, কেশবধৃত কচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ২॥ বসতি দশন শিথরে ধরণী তব লগা' শশিনি কলককলেব নিমগা কেশবধৃত শৃকররূপ জন্ম জগদীশ হরে॥ ৩॥ দলিতহিরণ্যক**শিপুতমুভূকং**, তব করকমলবরে নথমভুতশৃক্তং, কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥ ছ্লয়সি বিক্রমণে বলিমভুতবামন, পদন্থনীরজনিতজনপাবন, কেশবধৃত বামনরূপ জন্ম জগদীশ হরে॥ ৫॥ ক্ষত্রির ক্ষধির্ময়ে জগদপগত পাপং, স্বপর্যনি পর্যনি শমিত ভবতাপং, কেশবধুত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥ বিতরসি দিক্রবে দিক্পতি কমনীয়ং, দশম্থ মৌল বলিং রমণীয়ং, কেশবধৃত রামশরীর জন্ন জগদীশ হরে॥ १॥ বহসি ৰপুসি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি ভীতি মিলিত্বমুনাভং, কেশবধৃত হলধররপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥ নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয় হাদর দর্শিত পশুঘাতং, কেশবধৃত বৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥ মেচ্ছনিবহনিধনে বলম্বসিকরবালং, ধুমকেতুমিব কিমপিকরালং, কেশবধৃত কন্ধিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০। শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং, শুরুমুখদং শুভদং ভবসারং, কেশবশ্বত দশবিধরূপ জন্ম জগদীশ হরে।। ১১॥ বেদামুদ্ধরতে জগস্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে। দৈতাং দারমতে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রকায়ং কুর্বতে॥

পৌলন্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কাৰুণ্য মাতন্বতে।

ইতি ঐত্যাদেব গোস্বামিক্বত-দশাবভারন্তোত্ত্রম্ ॥

মেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাক্বতিক্বতে ক্বফায়তুভ্যং নম:। নম:॥



ক্ষেবা মার্গনীর্বে চ পৌষে নারায়ণন্তথা।
মাধবো মাঘমাসে চ গোবিদ্যা ফাদ্ধনে তথা॥
চৈত্রে বিষ্ণুরিতিখ্যাতো বৈশাথে মধুস্দনঃ।
ক্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রমোনাম আঘাড়ে চৈব বামনঃ॥
শ্রীধরঃ শ্রাবণেমাসে ছ্রিকেশন্ট ভাদ্রকে।
আর্থিনে পদ্মনাভন্ট দামোদরন্ট কার্ত্তিকে॥
বিষ্ণুর্দাদশ নামানি যং পঠেৎ প্রযতঃ শুটিঃ।
সর্ব্বপাপবিনিম্প্রো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

---পদ্মপুরাণম্।

# দ্বাদশঅঙ্গে তিলক-ধারণ মন্ত্র।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধৰম্ভ গোবিনদং কণ্ঠকৃপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষো বাহো চ মধুসদনম্।
তিবিক্রেমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শকে॥
ত্রীধরং বামবাহো তু হ্ববীকেশন্ত কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং শ্রুসেৎ॥
তৎ প্রকালন-তোয়ন্ত বাহ্বদেবেতি মুর্জনি॥

| ক্রম নিদিষ্ট স্থান— |                       |             |               | মন্ত্ৰ ৷                |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| ললাটে               | •••                   | •••         | •••           | শ্রীকেশবায় নমঃ।        |
| উদরে                | •••                   | •••         | •••           | শ্রীনারায়ণার নমঃ।      |
| বক্ষংস্থলে          | •••                   | •••         | •••           | শ্রীমাধবায় নমঃ।        |
| কঠে                 | •••                   | •••         | :             | শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।     |
| দক্ষিণ পার্ম্বে     | •••                   | •••         | •••           | শ্ৰীবিষ্ণবে নম:।        |
| দক্ষিণ বাহুতে       | •••                   | •••         | •••           | শ্রীমধুস্থদনায় নমঃ।    |
| पिक् इस्क           | •••                   | ••• .       | •••           | শ্ৰীত্ৰিবিক্ৰমায় নমঃ।  |
| ৰাম পাৰ্শে          | •••                   | •••         | •••           | শ্ৰীবামনাগ্ৰ নমঃ।       |
| বাম বাহুতে          | •••                   | •••         | • ••          | শ্রীপ্রায় নমঃ।         |
| বাম স্বব্ধে         | •••                   | •••         | •••           | শ্ৰীহ্ববীকেশায় নম:॥    |
| পुर्छ               | •••                   | •••         | •••           | শ্রীপদ্মনাভার নবঃ।      |
| কটিতে               | •••                   | •••         | •••           | <b>बीनारमानदाद नमः।</b> |
| "ত্রীবাস্থদেবার ন   | <b>দঃ" বলিয়া</b> ছুট | ই হস্তধোত জ | া মন্তকে সেচন | ে করিতে হইবে।           |

#### বিতৰতকর দান

# बीबीछक्रप्तिवत्र शान।

শুদ্ধবর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং।
সচিদানন্দ-সাদ্রাঙ্গং করুণামৃত-বর্ষিণং॥
শশাস্কযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং।
শুক্রায়র-ধরং দেবং শুক্রমাল্যায়ুলেপনং॥
শিখ্যায়গ্রহ-সন্ধানং শ্বিত-নিত্য-যুতাননং।
শ্রীক্রফ্ব-প্রেমসেবাদি-দাতারাং দীন-পালকং॥
সমস্তমকলাধারং সর্বানন্দময়ং বিভূং।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দময়ৢঁতে॥

#### জীজীগুরু**দে**দেবর প্রণাম মস্ত্র।

অজ্ঞান-তিমিরাশ্বস্থা ----- শ্রীগুরবে নমঃ।
( প্রস্তাবনা দেখুন )

# শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ধ্যান।

শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং স্থাস্মের-চন্দ্রাননং, শ্রীথগুাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং স্রগ্-দিব্যভূষাঞ্চিতং। নৃত্যাবেশ-রসামুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বশং, চৈতন্তং কনক-ছ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

## ন্ত্রীন্ত্রীতগারাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবিস্থন্দরায়। তথ্যৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈত্সচন্দ্রায় নমোনমস্তে । ১ ॥ নমস্থিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-স্থতায় চ। সভ্ত্যায় সপুত্রায় স্কল্তায় তে নমঃ॥ ২ ॥

# শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধ্যান।

উষণাক্ষণ্য-স্বর্ণাভং নানালক্ষার-ভূষিতং। হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেম-বাষণং॥ আঘূর্ণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভুং। প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং॥

## ব্রীক্রীত্রতন্ত্রতপ্রভুর খ্যান।

## শ্রীশ্রীনিভ্যানন্দপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

নিত্যানন্দ! নমস্বত্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে। কলো কল্মব-নাশায় জাহ্নবা-পত্রে নমঃ॥

# শ্রীশ্রীঅধৈতপ্রভুর ধ্যান।

সম্ভক্তালি-নিষেবিতাজ্যি -কমলং কুন্দেছ-শুক্লাম্বরং, শুদ্ধম্ব-ক্রচিং স্থবাহু-যুগলং স্মেরাননং স্থন্দরং। শ্রীচৈতক্স-দৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভ্যাঞ্চিতং, অধৈতং সততং শ্বরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুং॥

## ন্ত্রীন্ত্রীঅট্বভপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

অধৈতায় নমস্তেহস্ত মহেশায় মহাত্মনে । যস্ত-প্রসাদাচৈচতক্য-চরণে জায়তে রতিঃ॥

# শ্রীশ্রীতুলসীর প্রণাম মন্ত্র।

বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ে কেশবস্থ চ। বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবতৈয় নমো নমঃ॥

# শ্রীচরণামৃত-ধারণ মন্ত্র।

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশনং। বিষ্ণোঃ পাদোদকং প্রীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

# জপার্থে জ্রীনামমালা-গ্রহণ মন্ত্র।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরদ্ধ-করাঞ্চিতং।
গোপীমগুল-মধ্যস্থং স্মরামি নন্দ-নন্দনং॥
নাম চিন্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতিং।
নামং পরতরং নান্তি তস্মান্নাম উপাশ্বহে॥
ভবিদ্বং কুরু মালে! তং হরিনাম-জপেষু চ।
ভীদ্বাধাক্রকরোর্দান্তং দেহি মালে! তু প্রার্থরে॥

## विदयंदकत मान्

্জীনাম জপ-সমর্পণ মস্ত্র।
নাম-ৰজ্ঞা মহাষক্তঃ কলো কলাম-নাশনঃ।
ক্ষেতিতম্ম-শ্রীত্যর্থে নাম্যক্ত-সমর্পণং॥

# জপান্তে জ্রীনামমালা-স্থাপন মন্ত্র।

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমস্।
রাধাক্তক-স্বরূপায় চৈত্ত্তায় নয়োনমঃ॥

पং মালে! সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মতা।

তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাত্রমোহস্ততে॥

# बीबीक्रक्षत्र श्रान।

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তভ-ধরং পীতাম্বরং স্থানরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তম্থং গোগোপসঙ্খাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে॥ ১।॥ বর্হাপিড়াভিরামং···· ব্রহ্মগোপাল-বেশং॥ ২॥

প্রেম্বাবনা দেখন )
কন্ত, ব্রী-তিলকং ললাট-পটলে ধক্ষংস্থলে কৌস্তভং,
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং।
সর্বাক্ষে হরিচন্দনং স্থললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপন্থী-পরিবেষ্টিতোঁ বিজয়তে গোপালচ্ডামণিং॥ ৩॥

## ন্ত্রীন্ত্রীক্রন্থের প্রণাম মন্ত্র।

হা রক্ষ ! করুণা-সিন্ধো ! দীন-বন্ধো ! জগৎপতে ! গোপেশ ! গোপিকা-কাস্ত ! রাগ্লাকাস্ত ! নমোহস্ততে ॥

# শ্রীশ্রীরাধিকার ধ্যান।

হেমাভাং বিভূজাং বরাভয়-করাং নীলাষরেণার্তাং, ভামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুর-পুঞ্জোজ্জলাং॥ লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং স্মিতমুখীং বিশ্বাধরাং শ্রীরাধাং, নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিল্মাং দিব্যাল্প-ভূষাং ভলে॥

#### बीबीनवदीटनद गान।

#### গ্রীক্রীরাধিকার প্রপাম মন্ত্র।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরান্তি! রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি! বৃষভাত্ম-স্থতে দেবি! স্বাং নমানি হরিপ্রিয়ে!

## ত্রীতীতবঙ্গতেবর প্রণাম মন্ত্র।

(প্রস্তাবনা দেখুন)

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান।

ষধু স্থান্টার্য-তীরে ফ্রিডমতি-বৃহৎ-ক্র্মপৃষ্ঠাভ-গাত্রং, রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসন্ম-সজৈনঃ পরীতং। নিত্যং প্রত্যালয়োগ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-রুফ্যসম্বীর্ত্তনাঢ্যং, শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজ্বগদম্পমং শ্রীনবন্ধীপমীড়ে॥

# बिबिवनगंवरनत्र थान।

শ্রীমদ্রন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং.
শুদ্ধর্মপর্ম স্থানং কর্ম্বর্ম-স্লোভনং।
নানা-পুষ্প-বনং তত্র গদ্ধেন পরিপুরিতং,
ধ্যেয়ং রন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাজিতং॥

## ব্রীব্রীমম্মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্মদগ্যণের ভত্ত্ব-নির্ণয়।

শ্রীবাস পণ্ডিত—সাক্ষাৎ শ্রীনারদ।
শ্রীগদাধর পণ্ডিত—শ্রীরাধাংশ।
শ্রীশ্বরূপ দামোদর—শ্রীলিলিভা।
শ্রীরার রামানন্দ—শ্রীবিশাধা।
শ্রীশেবানন্দ সেন—শ্রীচম্পকলভা।
শ্রীগোবিন্দানন্দঠাকুর—শ্রীস্থচিত্রা।
শ্রীগোবিন্দ বোষ—শ্রীতৃঙ্গবিষ্ণা।
শ্রীগোবিন্দ ঠাকুর—শ্রীরন্দরেথা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ—শ্রীরন্দদেবী।

শ্রীবাহদেব ঘোষ—শ্রীহ্ণদেবী।
শ্রীদনাতন গোস্বামী—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীরপ গোস্বামী—শ্রীরপমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীরসমঞ্জরী।
শ্রীজীব গোস্বামী—শ্রীবিলাসমঞ্জরী।
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরভিমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরভিমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরভিমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরভিমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাণ শ্রীক্রস্কাও শ্রীপ্রক্রাদের মিলিভভাব।

শীগ্রন্থের ভিতর যে সকল গ্রন্থ তত্ত্বের সন্নিবেশ ও গ্রন্থ শব্দের প্রয়োগ করা হইরাছে তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় যেগুলি তাহার যথাসম্ভব টীকাসহ অস্ত করেকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বেরও আলোচনা করা হইল :—

শ্রীব্রন্ধার একদিনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইরা তাঁহার গোলোকের দীলা প্রকট করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ হয়। ৭১ চতুর্গুগে বা দিব্যযুগে এক মন্বস্তর হয়। চৌদ্দ মন্বস্তরে ব্রন্ধার একদিন হয়। অটাবিংশ চতুর্গুগে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণদীলা হইরাছিল। আমরা বৈবন্ধত বা সপ্তম মন্বস্তরে বাস করিতেছি। ব্রন্ধার রাত্রি ও দিনের পরিমাণ একই।

উদ্ধিপুগু\_—তিপক।

ধীরললৈত নায়ক—যে নায়ক নিশ্চিন্ত, মৃত্ত্বভাব, চৌষটি কলাবিষ্ঠায় পারদর্শী ও প্রেয়সীবশ।

**ধীরোদান্ত নায়ক**—শ্রীরামাদির ক্যায় যে নায়কের সর্ববিধ সদ্গুণরাশি বর্ত্তমান কিন্তু প্রেয়সীবশ নহে।

ধীরোদ্ধত নায়ক—ভীমসেনাদির ন্যায় যে নায়কের রৌদ্ররস বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণাবনে ধীরললিত নায়ক এবং শ্রীদ্বারকায় ধীরোদ্ধত নায়করূপে লীলা করেন।

খণ্ড প্রলাম—চৌদ মন্বস্তর পরে শ্রীরফেচ্ছায় থণ্ড প্রলায় হয় এবং সেই প্রালায় চৌদ মন্বস্তরকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এই প্রলায় কালটী ব্রহ্মার একরাত্রি পরিমিত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলেন। ইহাকে প্রাক্ত প্রলায়ও বলা হয়। ইহাতে কেবল ভূ-ভূব-লোকের জীব-সমূহের ধ্বংস হয়।

মহাপ্রালয়—২৮ ময়ন্তরে ব্রহ্মার অহোরাত্র, এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এইরূপ ১০০ বৎসর পরে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে শ্রীক্রফেচ্ছায় মহাপ্রালয় বা ব্রাহ্মপ্রালয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দশ ভূখনের কোন চিহ্নই থাকে না, সমস্তই মূল প্রকৃতিতে লীন হয় এবং ব্রহ্মা গর্জ্জোদকশায়িবিষ্ণুতে লীন হইয়া যান; কেবল গোলোক-বৈকুপ্ঠাদি চিন্ময়ধাম সমূহ বর্ত্তমান থাকেন।

নিত্যসিদ্ধ—যাঁহারা সাধন বলে ভগবৎসেবা লাভ করেন নাই অথচ অনাদিকাল হইতেই শ্রীক্লফের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যসূক্ত বলেন।

লব = কণা। ঐশব্য = বশীকরণশক্তি বিশেষ; বীব্য = অচিস্তা শক্তি; বশঃ = নামাকাজ্ঞা বর্জিত হইয়া জীবের উপকারসাধন কার্য্য; শ্রী = লন্দ্রী, রাধা, সেবাগ্রহণ ক্ষমতা, বৈভব ও সৌন্দর্য্য; জ্ঞান = সপ্রকাশ শক্তি; বৈরাগ্য = প্রাপঞ্চিক বা মায়িক জগতে অনাসক্তি।

আই সাত্মিক বিকার— 'তে স্তম্ভস্মেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুং। বৈবর্ণ্যমশ্রপ্রদারইত্যন্ত্রী সান্তিকাঃ শ্বতাঃ॥

গুন্ত ভাত বিদ্যার বৃত্তিহীনতা; খেদ — ঘর্মা; খরভেদ — খরভন্স, বেপথু — কম্প, প্রান্ত ভার্ম — মৃত্যুবৎ বিকার; সন্ধর্ম — শ্রীবদদেব; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হুইরা সন্ধর্ম বা বলদেবরূপে প্রকাশ পান আবার এই বলদেবই কারণোদকশারি-বিষ্ণুরূপে প্রকৃতির পানে ঈশ্বণ করিয়া বদ্ধজীবনিচয় — সৃষ্টি করেন এবং স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রত্যেক বদ্ধজীবের ভিতর প্রবেশ করেন; ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ — তত্ত্ব। — সঙ্কর্ষণ নানারূপে শ্রীক্বফের সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন ষথা: — পাছকা, বাহন, ছত্র, আসন, চামর, শয্যা,বসন, উপাধান, আরাম, বজ্ঞস্ত্র, সিংহাসন, বন্ধু, স্থা, শৃশ্ব, বেত্র, আবাস প্রভৃতি।

রাধা প্রেমে যে কামের লেশমাত্র ছিল না তাহা নিম্নলিখিত শ্রীরাধিকার খেদপূর্ণ গান হইতেও বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়:—

"সই কেবা শুনাইল শ্রাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্রামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জ্বপিতে জ্বপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে।
নাম শ্রবণে যার, ঐছন হইল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
সে চাঁদ বদনখানি, নয়নে হেরিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাশরিতে করি মনে, পাশর না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ্ব চণ্ডীদাসে, কুলবতীকুল নাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥

পার্সদ—শ্রীভগবানের নিত্য-সহচর, বাঁহারা সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন নাই —অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধভক্ত।

ভূমানন্দ—ব্যাপকানন্দ—অর্থাৎ অনাদিকাল ব্যাপিয়া আম্বাদন করিয়াও যে আনন্দের শেষ করা যায় না।

মক্ত্র—মননাৎ পাপমশ্লাতি মননাৎ স্বর্গ-মশ্লুতে।
মননান্মোক্ষমাপ্লোতি চতুর্বর্গময়ো ভবেৎ॥

— অর্থাৎ যাঁহার মনন হইতে জীব পাপ হইতে আত্ম-ত্রাণ-সাধন করে, যাঁহার মনন হেতু জীব স্বর্গভোগ করে, যাঁহার মননহেতু জীব মোক্ষলাভ করে; এইরূপ জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্ব্বর্গময় হইয়া যায় তাঁহার নাম মন্ত্র।

দেহ—স্থল, লিঙ্গ বা হক্ষা ও কারণ—এই কারণদেহ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা অবস্থান করেন।

সপ্তান্তর্গ — ভূব, স্থা, মহা, জন, তপা ও সত্যলোক— এই সত্যলোকের পর মারার সপ্ত আবরণ, তাহার পর বিরজা নদী বা কারণার্ণব, তাহার ওপারে সিদ্ধলোক বা নির্বিশেষ ব্রন্মের ধাম, তাহার বছউর্দ্ধে পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। সর্বোপরি গোলোক।

সপ্ত পাতাল-অতন, বিতন, স্কুতন, তন, তনাতন, রুগাতন ও পাতান।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—প্রকৃতি, মহন্তব্ব, অহঙ্কার তব্ব, পঞ্চতমাত্র, একাদশ ইন্সিয় ও পঞ্চ মহাভূত।

প্রক্তিক্সাত্র-রূপ, রুস, গন্ধ, শন্ধ ও পার্শ।

অবিছ্যা—অনিত্যে নিত্য বৃদ্ধি, নিত্যে অনিত্য বৃদ্ধি, এইপ্রকার যথার্থ বস্তর বিশরীত জ্ঞানের নাম অবিছা।

বিছ্যা—गात्रास्तर्गे छान विभिन्न पर्थाए गात्रिक मृष्टिए छानगत्मन विठात ।

সারাৎসার—সমন্ত জগতের সাররূপে ব্রহ্ম বর্ত্তমান, তাহারও আশ্রর্ত্তপ দ্বার বিগ্রহ।

পরাৎপর—পঞ্চতুত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিই পরতন্ত এবং তাহার পরতন্ত পুরুষ এবং তৎপরতন্ত ঈশ্বরশ্বরূপ।

একাদশ ইত্রিয়-এটা কর্মেন্ডিয়, এটা জ্ঞানেন্ডিয়ে ও মন। মনকে ইন্ডিয়সমূহের রাজা বলা হয়।

৫টী কর্ট্রেক্স—হন্ত, পদ, গুহু, লিক, ও বাক্।

৫টী জ্ঞাতনক্রিয়—চকু, কর্ণ, নাসিকা, জ্বিহ্বা ও ত্বক্।

৪টা অন্তরেক্তিয়—মন, বৃদ্ধি, অহন্ধার ও চিত্ত।

**৫টা মহাভূত**—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

অকর্ম-শান্তে যে সমস্ত কর্ম সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই।

বিকর্ম-শান্তনিষিদ্ধ কর্ম।

কৰ্ম্ম-শান্ত্ৰ বিহিত কৰ্ম।

প্রক্ষ-পাকুড় গাছ।

স্থানিক নৃত্য—মণ্ডলাকার নৃত্য বিশেষ। ইহাতে একজন নট বহু নটাধারা পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন।

হাতি — জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য। রুমণ — নৃত্য, মিলন। রাধা — (রাধ্+ঙ) — অর্থাৎ বিনি শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন।

ভারতী—শ্রীপাদ কেশবভারতী, ইনি ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। গ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নরলীলামুরোধে ইহার নিকট হইতে সন্মাস গ্রহণ করেন।

যুক্তটবরাগ্য—প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীভগবিষয়ে আসক্তি।

উলুক-পেচক।

সুকা ক্সি-প্রাকৃত স্থ-দঃখ-সহনশীলতা।

অব্যর্থকালতা—সকল সময়েই ক্লফভক্ত-সঙ্গ।

বিরক্তি—অনাসক্তি, বৈরাগ্য। জাগতিক সর্ববিষয়েই আসক্তিশৃক্ত।

মানশ্রুক্যতা—"সর্বত্ত আপনাকে হীন করি মানে" এইরূপ অবস্থা।

আশাৰজ--- শ্ৰীকৃষ্ণ নিশ্যই দৰ্শন দিবেন এইরূপ আশা।

· **সমুৎকণ্ঠা--**সর্বনাই **শ্রিক্**ষের জন্ম উৎকণ্ঠা।

नात्रशादन जाना क्रिकिनाम कीर्खत नमारे क्रि।

গুণাখ্যাতন আসন্তিভ-কৃষ্ণের দীলা সর্বস্থানে কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা।

ভদ্ৰসভিস্থলে প্ৰীভি-শ্ৰিভগবানের সমন্ত দীলাহানে সমতা।

# দীক্ষা— "দিব্যং জ্ঞানং ৰতো দতাৎ কুর্যাৎ পাপস্থ সংক্ষয়ন্। তত্মাদীক্ষতি সা প্রোক্তা দেশিকৈন্তত্তকোরিদৈঃ ॥"

—যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া দেন এই জন্ম তত্তকোবিদ্
গুরুজনেরা ইহার 'দীক্ষা' নাম নির্দেশ করিয়াছেন।

ত্রঃখ- ত্রংথ তিন প্রকার-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক দুঃখ—দেহনিমিত্ত যে হঃখ অর্থাৎ বিক্ষোটক, জরাদি হইতে যে হঃখ পাওয়া যার।

আধিতে তিক হুঃখ—পারিপার্ষিক জীব নিমিত্ত যে হঃখ ও অশান্তি অর্থাৎ পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে যে হঃখ পাওরা যায়।

আধিটদবিক দুঃখ---ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সম্ভূত হঃখ।

ভ্রম—অযথার্থ জ্ঞান, যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা সংশয়।

প্রমাদ = অনবধানতা। বিপ্রালিক্সা—বঞ্চনেচ্ছা। করণাপট্টৰ = ইন্ত্রিয়ের অপটুতা। মঞ্জরী = দেবিকা। বিরজ্ঞা = কারণার্ণব। অভিধেয় = প্রতিপাদ্য বিষয়। নির্বেশ্ধ = নিয়ম।

মধুস্কেহ—মধুবৎ নেহ অর্থাৎ মধু যেরূপ যতই গরম করা যায় ততই জ্মাট বাঁধিতে থাকে তদ্রপ শ্রীশ্রামস্কর যতই শ্রীরাধিকাকে সাধাসাধি করেন ততই শ্রীরাধিকার মান বৃদ্ধি পায়।

মধ্ যেরপ স্বয়ং আস্বান্থ অর্থাৎ আস্বাদিত হইতে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা তদ্রপ শ্রীরাধারাণীর প্রেম স্বয়ং আস্বান্থ; শ্রীকৃষ্ণ যথন শ্রীরাধাকুঞ্জে থাকেন তখন তাঁহার অক্স কোনও গোপীর স্বতি থাকেনা বা থাকিতে পারে না,—ইহাই শ্রীরাধারাণীর সর্কোৎকর্ষতা। শ্রীরাধা—মধুন্দেহবতী।

স্থৃতক্ষেত্র—ত্মহত্র অর্থাৎ দ্বত যেরপ উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায় তজ্ঞপ শ্রীচন্দ্রাবলীকে সাধাসাধি করিলেই শ্রীশ্রামস্থলরের প্রতি তাহার যে মান তাহা ভান্ধিয়া যায়।

ন্নত যেরূপ স্বাং আস্বাদ্য নহে তজ্ঞপ শ্রীকৃষ্ণ যথন শ্রীচক্রাবলীর কুঞ্জে থাকেন তথন যতক্ষণ শ্রীচক্রাবলীর অঙ্গ-ভঙ্গিমা শ্রীরাধিকার অনুরূপ হয় ততক্ষণই শ্রীশ্রামন্থন্দরের আস্বাদ্য হয়। শ্রীরাধা-স্বৃতি-বর্জ্জিত-সেবা শ্রীকৃষ্ণচক্রকে স্থুখী করিতে পারে না। শ্রীচক্রাবলী— মৃতম্বেহবতী।

গেহ—গৃহ।

অর্থার্থী-স্বার্থামুসন্ধিৎস্থ।

শক্তের প্রে চ নিফাতং ব্রহ্মণুগশনাশ্রম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নিমিজায়স্তেয়োপাধ্যানে শ্রীল প্রবৃদ্ধবোগীক্স নিমিমহারাজকে বলিতেছেন:—জগতের সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ভোগ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া শব্দব্রন্ধ এবং
পরব্রন্ধে পারদর্শী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণ লইবে।

শ্ৰীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মদভিজ্ঞং শুকুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"

—আমার অমুভবজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত গুরুরই উপাসনা করিবে । পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—

> মহাভাগৰত-শ্ৰেষ্ঠো ব্ৰাহ্মণো বৈ গুৰুৰ্ন্ণাম্। সৰ্বেষামেৰ লোকানামসৌ পূজ্যো ৰথা হরিঃ॥

—মহাভাগবত এবং রুক্ষতন্ত্বিৎ ব্রাহ্মণই সকলের গুরু। তিনি যাবতীয় লোকমধ্যেই হরির ক্রায় পূজ্য।—এন্থলে দৈববর্ণাত্মসারে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বৈষ্ণবে জাতিবৃদ্ধি করিলে মহাপরাধ হয়।

শ্বতি বলিতেছেন,—

"গুরংশ্চ ভগবদ্ধু। পরিক্রম্য প্রণম্য চ।"

— শ্রী গুরুদেবকে ভগবদ্ব দ্বিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। অগস্তাসংহিতা বলিতেছেন,—

"অতঃ প্রাগ্ গুরুমভার্চ্য রুক্ষ-ভাবেন বৃদ্ধিমান্।"

—বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমে তত্ত্বতঃ শ্রীক্ষণভাবে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

> তি বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোতিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

—ভগবন্তত্ত্ব জানিবার জন্ম যথাশক্তি উপঢৌকন শইয়া শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট গমন করিবে।

সাধারণ কথায় গু=অন্ধকার, রু=আলো।—অর্থাৎ বিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান তাঁহাকে গুরু বলে।

সারকথা এই যে শ্রীগোড়ীয়-বৈষ্ণবগাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধার প্রিয় সথী বা শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ বলিয়া চিন্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবেন।

যুক্তেটেবরাগ্য = প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীভগবানে আসক্তি। বিরাগ = বিশিষ্টে শ্রীকৃষ্ণে রাগ:।

শুক্ষটেবরাগ্য — শুক্ষবৈরাগ্যের নামান্তর ফল্পবৈরাগ্য। মায়িক বুদ্ধিবশতঃ মহাপ্রসাদ নির্মাণ্যাদিতে অবজ্ঞার ভাব।

শোগ কি ?—"যোগশ্চিত্তবৃদ্ধিনিরোধ:।" (পাতঞ্জল ১।২ )— চিত্তবৃদ্ধিনিরোধের নাম যোগ। একটা মাত্র বিষয়ে চিত্তবৃদ্ধি থাকিলেই সেই বিষয়ে মনের একাগ্রতা আসে এবং অস্থ বিষয়ে মন আর ছুটাছুটা করে না,—ইহারই নাম চিত্তবৃদ্ধি নিরোধ।

উ—অ+উ+ম্=উ; 'অ' এবং 'উ' সন্ধিদারা 'ও' হয়, এবং 'ম্' এই অমুনাসিক ব্যঞ্জনটী ৺রূপে ধ্বনিত হয়। 'অব্', 'উষ্' ও 'মন্' ধাতুর আদিবর্ণ লইয়া ও গঠিত। অ—অব্যতে (রক্ষ্যতে) জগৎ অনেন ইতি সন্ধং 'বিষ্ণুং'। উ—উন্থতে (হন্মতে) জগৎ অনেন ইতি তথং 'শিব'। ম্—মন্তে (ইচ্ছামাজেণ স্ব্যতে) জগৎ অনেন ইতি রক্ষঃ 'ব্রহ্মা'। অতএব,

'ওঁ' বলিলে স্থাষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মহাকারণ পরমাত্মাকে বুঝার—শ্রীক্তমের অকচ্চটা—
ব্রন্ধন্ত্যোতি:। "তহ্ম বাচকঃ প্রণবঃ"—পাতঞ্জল (১।২৭)—অর্থাৎ 'ওঁ' ঈশ্বরের বাচক। 'ওঁ'
বলিলে ঈশ্বরকে বুঝায়। প্রণব=প্রকর্ষেণ নৃষ্তে (স্তুর্গতে) ব্রন্ধ অনেন ইতি প্র+
ক্র+অল্ বে শক্ষারা অতি উৎকৃষ্টরূপে ঈশ্বরকে স্থতি করা যায়, তাহাই 'প্রণব'
অর্থাৎ 'ওঁ'।

পঞ্জকোষ = অরমর, মনোমর, প্রাণমর, বিজ্ঞানমর ও আনন্দমর—আনন্দমর-কোষে পরমাত্মা ও বিজ্ঞানমর-কোষে জীবাত্মা অবস্থান করেন।

লিঙ্গদেহ—সপ্তদশাবয়বাত্মক-স্থলদেহাস্কর্গত-দেহবিশেষ। রাজুল=তুলনা রহিত। মরীচিমালী=স্থা।

মহাবিষ্ণু = কারণোদক-শায়ী বিষ্ণু,—থিনি প্রকৃতির পানে ঈক্ষণ করিয়া জগৎ স্ঠি করেন।

ঈক্ষণ = দৃষ্টি। তুরীয় বিশুদ্ধসন্ধ = চতুর্থ বিশুদ্ধসন্ধ, বিশুদ্ধসন্ধ = যাহার হারা পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দের প্রকাশ হয় এবং ধে রূপে তিনি নিত্য বিগ্রমান। স্কেছ = সেবাকান্ধা। সাল = সেবাসহাচ। প্রাণ্ধ = প্রিয়তমের বস্তু, অলকার এবং দেহাদিতে অভিন্নবোধ। রাগ = তৃষ্ণাময়-স্বাভাবিক-আসন্ধিবিশেষ। অনুরাগ = নিত্যই নৃতন বিদ্যামনে ধারণা। ভাব = অনুরাগের গাঢ়তম অবস্থা। মহাভাব = লক্ষা এবং কুল পর্যন্ত ত্যাগের অবস্থা।

## আত্মার স্বরূপ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক:।

ন চৈনং ক্লেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত:॥

অচ্ছেল্মোহয়মদাস্থোহয়মক্লেগ্রোহশোষ্য এব চ।

নিত্য: সর্বাগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন:।

অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মূচ্যতে॥ (গীতা)

—শস্ত্রসকল আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না । এই আত্মা অস্ত্রাদিবারা অথগুনীয়, অগ্নি দ্বারা দহনশীল নহেন, পচিবার অযোগ্য এবং বায়ু দ্বারা অশোধনীয়। ইনি নিত্য ও দেহাদিন্তে ব্যাপী; স্থির-স্বভাব, অবিকারী ও অনাদি। ইনি ইন্দ্রিয়ের অবিধরীভূত, অচিস্তনীয় ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত হন।

## কামাদি ষড়্রিপুর উৎপত্তির কারণ—

ধ্যারতো বিষয়ান্ পুংসঃ সক্তেয়পজারতে।
সকাৎ সংজারতে কামঃ কামাৎ ক্রোধাছভিজারতে ॥
ক্রোধান্তবিভ সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বৃদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রনশুতি ॥ (গীতা)

—শব্দাদি বিষয় বিশেষের বারংবার চিস্তাকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনার স্থাষ্ট হয় এবং সেই আকাজ্ঞা কোন'রূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে তাহা হইতে কোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্যের জ্ঞান লোপ পায়; এই অবস্থায় স্মৃতি-ভ্রংশ, তাহা হইতে বৃদ্ধিনাশ এবং বৃদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুষার্থের অবাগ্যতা জন্ম অর্থাৎ মন্ত্র্যা জীবনা ত অবস্থায় কালাতিপাত করে।

# **জ্রীধর্ম্মরাজিক ট্রেভ্যবিহার (কলিকাভা)** হইতে সংগৃহীত— বুদ্ধ-বাণী।

>। প্রাণি-হত্যা করিওনা।
২। চুরি করিওনা।
৭। বুথা গল্প করিওনা।
৪। পরস্থীগমন করিওনা।
৮। গরের দ্রব্যে লোভ করিওনা।
৪। মিথ্যাকথা বলিওনা।
৫। পিশুনবাক্য বলিওনা।
১০। কর্মফল বিশ্বাস কর।

"দেবো বস্সতু কালেন রাজা ভবতু ধন্মিকো।"

#### Commandments of Jesus Christ (Exodus 20):-

- 1. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.
  - 2. Thou shalt not kill.
  - 3. Thou shalt not commit adultery.
  - 4. Thou shalt not steal.
- 5. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
- 6. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his man servant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbour's.

### উপনিষদের বাণী।

( বিশেষর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এন্-আর এ-এন্ মহোদয় কর্তৃক অনুদিত)

# প্রশোপনিষৎ।

থাকে পুরীসম এই দেহেপঞ্চ-অগ্নি-সম পঞ্চ প্রাণ,
আপনি—সে গার্হপত্য সম,
দক্ষিণাগ্নি-সম থাকে ব্যান;
গার্হপত্য হ'তে যেইমতসংগৃহীত যজের অনল,
সেইমত অপান হইতেপ্রাণবায়ু লভে নিজ বল।

সমভাবে উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসেব'য়ে নেয় বায়ু য়ে সমান—
হোতা যথা আহুতি যজ্ঞের—
মনই এই যজ্ঞে যজ্ঞমান।
উদান (এ যজ্ঞে) ইষ্টফল;
যজ্ঞমান সম এই মনেলয়ে য়ায় সেই দিন দিন(য়য়ৄৠিতে) ব্রক্ষের সদনে।

অম্বত্ত করেন অপনে,

এ সময়ে এই দেব-মন—

মহিমা, দেখেন পুনঃ তাহা,

পুর্বে বার ঘটেছে দর্শন;

করেন শ্রবণ পুনরায়ছিল যাহা কোন' কালে শ্রুত,

নানাদিকে নানাদেশে বাহা
হইয়াছে পুর্বেং অমুভূত,
পুনঃ পুনঃ করেন আবার
(এ সময়ে) অমুভব তার।

দেখা বা অদেখা বাহা গিরাছে বা নয়,

শোনা যাহা গিরাছে বা নয়,

বোধে বাহা এসেছে, অথবা—
হয় নাই বোধের বিষয়,
সং বা অসং বাহা কিছু—
সকল দেখেন এই মন,
সর্বারূপ হ'য়ে (সে সময়)করেন সকল দরশন।

তে**দ্ধে অভিভূ**ত এই দেব-হন ধবে স্থয়্প্তি-সময়, না দেখেন স্থপন এ দেহে, হয় তবে স্থ**ংব**র উদয়।

বিহগ বাসের তরে যথা—
করে সৌম্য শাখীরে আশ্রয়,
হয় তথা পরম-আত্মায়প্রতিষ্ঠিত এই সমুদয়—

-পৃথী, তার মাত্রা যাহা কিছু,
সলিল, তার ম্লোপকরণ,
তেন্ধ, তার মাত্রাসমূদর,
নিন্ধ মাত্রাসহ প্রভঞ্জন,
আকাশ, আকাশ-মাত্রা আর—
নেত্র, আর যাহা দেখিবার,
কর্ণ, আর যাহা শোনা যার,
ঘ্রাণ, আরাদে যাহা মিলে,
অক, যার মিলে পরশন,
বাক্য, আর ষাহা বলিবার,
হস্ত, কর যা' করে গ্রহণ,

উপস্থ, আনন্দ যাহা হ'তে,
পায়ু আর ত্যাগের বিষয়,
পদ-যুগ, লক্ষ্য গমনের,
মন, আর মনে যাহা লয়,
বৃদ্ধি, আর যাহা বৃথিবার,
অহন্ধার, বিষয় তাহার-

-চিত্ত আর বন্ধ ভাবনার, রশ্মি, তেজ ছাতি করে ধার, প্রাণ, বাহা আশ্রিত ভাহার, (প্রতিষ্ঠিত সকলি আত্মার)।

## শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ।

মৃত্যু থাকে অবিন্তাতে,
বিন্তা করে (সাধকে) অমর,
বিন্তা ও অবিন্তা হুইগৃঢ়রূপে যাঁহার ভিতর,
অক্ষর, অনস্ত যিনিপরব্রহ্ম, করেন শাসনবিন্তা-অবিন্তারে যিনি,
উহা হ'তে স্বতন্ত্র সে জন:—

অধিতীয় ষেই (দেব)—
প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠিত,
সকল রাজেতে অবস্থিত,
সকল বীজেতে অবস্থিত,
হিরশ্যগর্ভেরে ধিনি—
জাত ষেই অগ্রেতে সবার—
করেছেন জ্ঞানে পুষ্ট,
দেখেছেন জনম তাঁহার—

নানারপে এই ক্ষেত্রেকরি নানা জালের বিস্তার,
পুনরায় এই দেব,
করেন সে সব সমাহার।
লোকপালগণে হেনস্বান্ধ করি, মহাত্মা ঈশরকরেন একাধিপত্যপুনরায় তাদের উপর।

উর্জ, অধঃ, পার্বদেশউদ্ভাসিয়া যথা বিবস্থান্দীপ্তি পান, সেইমতবরণীয় দেব ভগবান্,
একাই করেন নিয়মিতকারণরূপেতে যাহা স্থিত।

বিষের কারণ যিনি,
পরিণতি ঘটান সবায়,
পাকিবে যে পরিণামেপরিপাকে আনেন তাহায়।
এই যে সারাটী বিষ,
একাই করেন নিয়মিত,
সকল গুণেরে যিনিনিজ কার্য্যে রাথেন যোজিত।

শুন্থ যাহা বেদে, সেইউপনিষদেতে লুকান্নিত,
বেদের আকর তিনি,
ব্রন্ধা তাঁরে আছেন বিদিত।
প্রাচীন দেবতা যারা,
শ্ববি যারা জেনেছেন তাঁরে,
তাঁহারি শ্বরূপ লভিগিরাছেন মরণের পারে।

শুণান্থিত আত্মা বিনিফল তরে করম সকলকরেন, করেন ভোগতিনি তাঁর করমের ফল।
নানারূপ; তিন গুণ,
তিন পথ আছে যে আত্মার,
প্রাণের ঈশ্বর বিনি,
নিজকর্মে সঞ্চরণ তাঁর।

অঙ্গুঠ-সমান যিনি,
রবির সমান জ্যোতি থার,
সকল্প-সংযুত-যিনি—
সংযোজিত থাহে অহঙ্কার,
বৃদ্ধিগুণ আছে থাহে,
দেহগুণ র'য়েছে থাহায়,
আবার—অগ্রের মতস্কুদ্ররূপে তাঁরে দেখা যায়।

শত ভাগ একাংশে আবারকরিলে যেমন হবে;
জানিবে জীবেরে সে প্রকার,
প্রগতি অনস্তে তবু তাঁর।
নারী বা পুরুষ ইনিনন্, ইনি নন্ নপুংসক,
যে দেহ ধরেন ইনিসেই দেহ ইহার রক্ষক।
সংকল্প, পরশ আর—
দৃষ্টি মোহ বশে দেহি-জননানাস্থানে পর পরধরে রূপ, করম যেমন।
ঘটে বৃদ্ধি, জনম আবারঅল্পল সেচনে তাঁহার।

পূর্বের সংস্কার বশেস্থল, স্বন্ধ, অনেক প্রকারধরে রূপ দেহধারী,
ক্রিয়া গুণে, দেহ গুণে তাঁরসংযোজিত আত্মারে তথনদেখা যায় ক্ষ্দ্রের মতন।

বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত—

যাহা কিছু হ'মেছে বা হবে—

বেদে যাহা বলে কিছু,

শারাবীর স্ঠি যেইসবেতাহাতেই জীব থাকি যায়
অবক্রম্ব হইয়া শারার।

মারারে প্রকৃতি জান',
"মারী" ব'লে জান' মহেশ্বর ;
তাঁহারই অঙ্গেতে ব্যাপ্তআছে এই সর্ব্ব চরাচর।

একমাত্র ষেই দেবঅধিষ্ঠিত কারণ সবার,

থা হ'তে এ সব জাত,
আবার থাহাতে সব যায়,
থে দেখে সে নিয়স্তারেবরপ্রদ পাত্রেরে পূজারচিরকাল তরে এইশান্তিলাভ ঘটে সে জনার।

বিশ্বাধিপ রুদ্র ধিনি,
সর্বজ্ঞান রয়েছে যাঁহার,

যাঁহা হ'তে জন্ম আরঘটেছে শক্তি দেবতার,
হিরণ্য গর্ভের জন্মকরেছেন বিনি দরশন,

শুভ বৃদ্ধি আনাদেরক'রেছেন তিনি সংযোজন।
দেবতার অধিপতি,—
লোক-চয় যাঁহাতে আপ্রিতচতুম্পদ দ্বিপদেরেবে দেব করেন নিয়মিতপ্জাকরি—'ক' নাম যাঁহার—
হবি দিয়া সেই দেবতার।

অবিজ্ঞা-গহন মাঝে-স্কু হ'তে বিনি স্কৃতর, স্ষ্টিকর্ত্তা জগতের, क्रिश्र विनि धरत्रन विखत्र, বিশ্বের ভিতরে পশি-একমাত্র আছেন যে জন, জানি সে সঙ্গণময়ে-চিরশান্তি করে অরজন। তিনিই যে যথাকালে-করেন পালন এ ভূবন, বিশ্বের অধিপ তিনি, সর্বভৃতে গূঢ়রূপে রন, ব্ৰহ্মৰ্ষি দেবতা যত-যোগবলে মিশেন যাঁহায়, ছিল হয় মৃত্যু পাশ-হেনরূপে জানিলে তাঁহায়।

মণ্ড ষেন ম্বভোপরিঅতি স্ক্র, মঙ্গণ নিলয়,
সর্বভূতে গুঢ়দেবএকমাত্র ধিনি বিশ্বময়প্রবিষ্ট, শভিয়া জ্ঞান তাঁরসর্ব্ব পাশ করে পরিহার।

এ মহাত্মা বিশ্বকর্মা, এই দেব হৃদে অধিষ্ঠিত-সকল জনার সদা; হৃদয়েতে হ'ন প্রকাশিত ; হিরবৃদ্ধি বোগে ইনি, रुत्र यद्य नभाक् भनन ; জানে ধারা এঁরে, তারা-অষরতা করে অরজন। नारि थां क निवा निभा-হয় যবে জ্ঞানের বিকাশ, সদসৎ নাহি থাকে-শিব শুধু ( হন স্বপ্রকাশ )। তিনি যে বিনাশ হীন-বরণীয় তিনি সবিতার। ঘটিয়াছে আবিৰ্ভাব-তাঁহা হ'তে প্রাচীন-প্রজ্ঞার। উদ্ধ অধঃ, মধ্যে এবে-নাহি পারে কেহ ধরিবার; নাম যার মহাযশ:-নাহি আছে প্রতিমা তাঁহার।

দৃশু নহে রূপ এঁর, নেত্রে কেহ না দেখে ইহার, হৃদিস্থিত হেন এঁরে-হৃদরে মননে যারা পার, অমর তাহারা হ'রে যার।

'জনম রহিত তুমি'—
হেন ভাবি মাগিছে শরণ,
কেহ বা ( সংসার ) ভীত;
যে-টী তব দক্ষিণ আননতাহা দিয়া, ওহে কন্ত্র,
কর মোরে সতত রক্ষণ।

বধিওনা পুত্র পৌত্র,
আয়ু, রুদ্র ! ক'রোনা হরণ,
করিওনা গরু কিংবাআমাদের অখেরে হনন ;
কুদ্ধ হ'রে করিওনাবীরগণে মোদের সংহার,
সতত ডাকিছি মোরাসক্তে ডাকিছি মোরা-

অবিছা-গহন মাঝে—

আদি নাই, অস্ত নাই যাঁর,
স্প্টিকর্ত্তা জগতের,

রূপ যাঁর অনেক প্রকার;
সারাটী বিশ্বেতে পশি
একমাত্র আছেন যে জন,
জানিলে সে দেবতারেকেটে যায় সকল বন্ধন।

ভাবে যাঁরে ধরা যায়"দেহহীন" বলি নাম যাঁর,
স্ষ্টি-লয়-কণ্ডা যিনি,
স্প্রা যিনি দেহের কলায়,
যে জানে সে শিব-দেবভার,
দেহ-অভিমান ভার যায়।
স্বভাবেরে কেহ কেহ,
কেহ কেহ কালেরে আবার,
কহেন—বিদ্বান্ যাঁরা,
ভ্রমবশে,—(বিশ্বের আধার);
স্বিশ্বেরি মহিমার বলে,
শুধু এই ব্রহ্মচক্র চলে।

সকল আবরি ধিনি-আছেন সতত বিশ্বমান,

くる

ভানী' বিনি, কর্ম্মকর্তা,
গুণী, সর্কবিষয়ে বিদ্বান্,
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়,
ব্যোসরূপে যা কিছু চিন্তিত,
তাঁহারি শকতি বলেহইতেছে সকলি চালিত।
সমাপিয়া সে করম,
হইয়া নির্প্ত প্নরায়,
ক'রেছেন সংযোজনবিষয়ের সহিত আত্মায়;
এক, তুই, তিন কিংবাঅষ্টবিধ-তন্ত্ব, কাল আরস্ক্র যত আত্ম-গুণ,
সাধিয়া সংযোগ সে স্বার,
গুণান্থিত কর্ম্ম যত,

সমর্পেন ( ঈশ্বরে কেবল ),
সম্বন্ধ ঘূচিয়া তাঁরকর্মের বিনাশ হ'য়ে যায়,
কর্মা-ক্ষয়ে পান তিনিতত্ত্ব হ'তে ভিন্ন যিনি, তাঁয়।
সকলের আদি তিনি,
সংযোগের হেতুর কারণ,
ত্রিকালের পরপারে—
অথও তাঁহার দরশন।
কার্যা ও কারণময়-

আরম্ভ করিয়া সে সকল,

কম্ম, ভাব সব থিনি-

বিশ্বরূপ সেই দেবভার,
পূর্ব্বে করি উপাসনা,
আপন চিত্তের মাঝে পায়।
সংসারের পারে তিনি,
কালাতীত, স্বতন্ত্র সে-জন,
জগৎ—প্রপঞ্চ এইভ্রমিডেছে বাঁহার কারণ;

ধর্ম্মেরে আনেন তিনি, পাপের সাধেন তিরোধান, অমৃত স্বরূপ সেই, বিশের আধার ভগবান্।

# বুদ্ধ-বাণী।

## ( প্রীযুক্ত প্রতবাধ নারায়ণ বদ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় কর্ষ্ক অনুদিত)

নদী যথা জনমিয়া দ্রতম প্রশ্রবণে,
কোন্ এক নিভ্ত প্রদেশে,
কভু ধায় ফ্রত-গতি,
কভু প্রাস্ত মৃহ অতি,
লয়ে' লহরীর মালা সিন্ধুর উদ্দেশে;

মানব-জীবন-নদী সেই মত বহে,
প্রাচীনে নবীন কায়া,
পলে পলে মিশাইয়া,
জীবন মরণ গাঁথা একাধারে রহে;
—সেই বটে, তবু হায়! ঠিক এক নহে।

শান্তি নাই, প্রান্তি নাই—
প্রকৃতির মহাচক্র ঘোরে অবিরত;

সিন্ধ-বুকে উর্ন্মিনালা,

পাইয়া প্রথর জালা,

রবি-তাপে হ'য়ে যায় বাম্পে পরিণত,

পুনঃ সেই বাষ্প-রাশি,

ভূথর শিথরে আসি',

করে তার শিরোদেশ তুযারে মন্তিত,

তুযার আবার হায়!

বারি হ'য়ে ঝ'য়ে যায়,

নব উর্মি জয় লয় নদী-বক্ষে কত;

—জনম-মরণ দেখ একত্র গ্রথিত।

শুধু এই টুকু জেনো, ছে অবোধ মানবের মন!

পরিবর্ত্তন ভরা,

ত্রিদিব কি বস্থন্ধরা,

কিংবা যত দেখ বিশ্বে দৃশ্য অগণন ;
দ্বন্ধ-কোলাহল সনে,
ঘূরিছে আপন মনে,
অমোদ সে কাল-চক্র,—কে করে বারণ ?

অতীতের মহাগর্ভ হ'তে-প্রস্ত হ'তেছে দেখ এই বর্ত্তমান, জনমিবে পরে আর, এবে যাহা অন্ধকার, সেই দূর ভবিষ্যৎ, জানিও সন্ধান; কর্ম অমুযায়ী গতি, উন্নতি বা অবনতি, অগু যাহা তুচ্ছ অতি, কল্য সে প্রধান, কর্ম্ম-ফলের এই অপ্রাস্ত বিধান।

সেই মত ফল পাবেথেই মত বীজ তুমি করিবে রোপণ;
অর্গে যে দেবতা আজি,
তুঞ্জিতেছে স্থারাজি,
পূণ্য কর্মে পূর্ণ দিল বিগত জীবন;
কু-কর্মা অধর্মী ধারা,
অমুতাপে হ'য়ে সারা,
নরক মাঝারে তারা করিছে রোদন,
কাল পূর্ণ হ'লে হবে পাপ বিমোচন;
চিরস্থায়ী কিছু নয়,
সম্মে হইবে ক্ষম্ম,

হয়তের ক্বন্ত বত কল্ব ভীষণ, কিংবা স্কৃতের কর্ম পবিত্র শোভন।

অসংখ্য জনম শন্তি' কত বোনি প্রমি' অনিবার,
হৈতে সে স্থ্রপতি,
হ'তে পারে উচ্চে অতি,
ওহে জীব! তব স্থান—মহিমা অপার,
কিংবা নিজ কর্ম্মফলে,
স্থান পাবে রসাতলে,
নাহি রবে পরিমাণ তব হীনতার;
—কর্ম্ম-ফল, কর্ম্ম-ফল, কিছু নহে আর!

অদৃশু কালের চক্র পূর্ণ বেগে সদা ঘূর্ণ্যমান,
শাস্তি নাই, প্রাস্তি নাই,
নাহি বিপ্রামের ঠাঁই,
উত্থান, পতন,—আর পতন, উত্থান,
সদা ঘোরে চক্র-দণ্ড প্রচণ্ড, মহান্!

কেন চিস্তা ভ্রান্ত জীব! তুমি মুক্ত চিরন্তন, তুমি চির বন্ধন-বিহীন;

'দ্বীবাত্মা অমৃত্যম',
এই বাক্য মিথ্যা নয়,
পরমাত্মা প্রোণে স্বর্গ-শান্তি চিরদিন ;
এই নীতি জেনো ভবে,
ভাল আরো ভাল হবে,
অবশেষে হইবে সে দোষ-লেশ-হীন ;
শোক-ভাপ ভয়ঙ্করহইতে প্রলবতরমানবের ইচ্ছাশক্তি, জেনো সমীচীনস্থী হওয়া, ত্বংথী হওয়া নিজ ইচ্ছাধীন।

আমি বুদ্ধা, একদিন সমস্ত প্রাতার হ'বে-ব্যথা পেয়ে ক'রেছি ক্রন্দন, দেখিরা বিশের হঃথ, তেকে গিয়াছিল বৃক, ভেবেছিমু হঃখ বৃঝি দৈব-নিবন্ধন; আজ মোর মুথে হাসি,
অন্তরে আনন্দ-রাশি,
জেনেছি, বুঝেছি এই সত্য চিরস্তন,
কোথা নাই, কিছু নাই জীবের বন্ধন।
কত না বাতনা রাশি, ভবে আসি' ওহে জীব!
সহ অনিবার,

ক'রনা ক'রনা ভূল,
তব যন্ত্রণার মূলতুমি শুধু, তুমি শুধু, কেহ নহে আর;
কে আছে কাহার সাধা,
তোমারে করিতে বাধা,
জনম-মরণ পথে থেতে বার বার?
নিজেরি ইচ্ছায় তুমি,
ঘোর কাল-চক্র চুমি',
তীত্র তীক্ষ জাগাময় "দণ্ড" শুলি যার,
"নেমি" অশ্রময়, "নাভি" শূক্তা-আধার।
সনাতন-সত্য আমি দেখাতেছি, জীবগণ!
হের চক্ষ্ভ'রে:—

কোথার আলয় যার,
পরিচয় দেওয়া ভার,
নরকের নিমে আর স্বর্গের উপরে,
ব্রহ্মের আবাস ছাড়ি',
বহুদ্রে যার বাড়ী,
দ্রতম জ্যোতিক্ষের আরো কত পরে;
এ হেন মহতী শক্তি বিরাজেন বিশ্বমাঝে,
সর্বদা সাধেন যিনি সবার মঙ্গল,
স্থানিশ্চত চিরদিন,
আদিহীন, অন্তহীন,
যাহে পূর্ণ মহাশৃস্ত আকাশ-মণ্ডল,
শুধু যার বিধি রয় চির-অচঞ্চল।

প্রস্কৃতিত পূষ্পমাঝে হের তাঁর স্পর্শ স্থমধুর, ঐ পদ্ম মনোহর, গঠিয়াছে তাঁরি কর, মাটি আর বীক্তে তিনি স্বজেন অন্ধুর; বসস্তের যত সাক্ষ,
তাঁরি ত' হাতের কাজ,
তাঁরি দত্ত মণি মুক্তা প'রেছে ময়ুর,
বিচিত্র জলদ গার,
তাঁরি চিত্র শোভা পায়,
তাঁর শক্তি জানে ঐ নক্ষত্র স্থদ্র,
প্রভূ তিনি সৌদামিনী, বৃষ্টি ও বায়ুর।

অক্ষয় অমোঘ শক্তি প্রকটিত সর্বকাজে,
সর্বব প্রাণী অমুরক্ত তাঁর,
জীব রক্ষার তরে,
অলক্ষ্যে কেমন ক'রে,
মাতৃ-বক্ষে নিজ স্থা করেন সঞ্চার;
কথন' বা সে অমৃত,
বিষে করি' পরিণত,
ফণীরূপে প্রাণী তিনি করেন সংহার,
কর্মান্তরে রূপান্তর জানিও তাঁহার।

সীমাহীন ব্যোমপথে গ্রহতারা ল'য়ে সাথে-চিরযুগ ধরি',

ব্রন্ধাণ্ডের ঐক্যতান,
কি স্থন্দর কি মহান্,
বিশ্ব চলে তালে তালে কত নৃত্য করি'!
কত মুক্তা কত মণি,
স্বৰ্ণ হীরকের ধনি,
গোপনে রাধেন তিনি ধরা-গর্ভ ভরি'!
গহন-কাননতলে শ্রামল আসনে বসি'

বনদেবী মত,

নিত্য খুলি' রুদ্ধ দার,
করিছেন জাবিদ্ধার,
প্রকৃতি ভাণ্ডারে আছে গুপ্তধন হত;
প্রাচীন-পাদপ পাশে,
শিশু-তরু স্থথে হাসে,
তাঁহারি আদেশে হয় পত্র-পুষ্প কত,
নবীন পদ্ধব তিনি স্বজেন নিয়ত।

ষেধানে বা কিছু ঘটে, সকলের মূল বটে,
তবু তিনি সদা নির্কিকার,
ভাগ্য-চক্র অনুসরি',
নিয়তির পথ ধরি',
কথন' করেন ত্রাণ, কথন' সংহার;
বসি' তদ্ধবার মত,
বুনিছেন অবিরত,
জীবন ও ভালবাসা, 'স্ত্র' কেনো তাঁর,
"তদ্ধ-দণ্ড," মৃত্যু আর ষ্ম্রণার ভার।

অনৰ্থক কিছু নয়, কিবা স্বষ্টি, কিবা লয়, —আছে তাহে গৃঢ় অভিপ্রায়, আদি-স্ট বস্ত যত, করিবারে ক্রমোন্নত, সংহারি', নৃতন করি' সঞ্জেন তাহায়, ধীরে ধীরে সম্ভর্পণে, বুনিছেন শাস্তমনে, এ স্থন্দর স্ষ্টি-জাল স্থবিশাল কায়। দৃষ্ট জগতের পরে বিভিন্ন মূরতি ধরে'-মহাশক্তি এইরূপে পাইছে প্রকাশ; বাহু দৃষ্টি অগোচর, অন্তরের অভ্যন্তর, সেথানেও সমভাবে তাঁহার বিকাশ; তাঁহার অদৃশ্য বলে, মানব-মণ্ডলী চলে, লোকাচার, ধর্ম আর চিম্ভা অভিলাষ, সকলেতে তাঁর প্রভা, তাঁহারি আভাষ। ভগ্ন-প্রাণে নিরাশায়, ববে তুমি আপনায়-ভাব' অতিদীন অসহায়, এ শক্তি অলক্ষ্যে আসি,' নাশিতে বিপদরাশি,

বিশ্বাসী বন্ধুর মত করেন উপায়;

ঝঞা হ'তে উচ্চতর,

তাঁহার ভৈরব স্বর,

মানবের কর্ণে তবু পশেনাকো হার ৷

ষে প্রস্তর চিরদিন,
প'ড়েছিল প্জাহীন,
ভাঙ্কর প্রতিষা গড়ি' ভরে মহিমায়,
ভোঙ্কর প্রতিষা গড়ি' ভরে মহিমায়,
তেমনি মানব-প্রোণ,
তাঁর স্থা করি' পান,
পূর্ণ আজ কত প্রেমে কত করণায়।

তাঁহারে করিয়া স্থণা উপদেশ মানিবেনা, কেবা আছে এমন নির্কোধ? যে তাঁর আদেশে চলে, জয়ী সেই ধরাতলে, নষ্ট সে, চায় যে তাঁরে করিবারে রোধ; করিয়া গোপন পুণ্য, সাধু-প্রাণ শান্তি পূর্ণ, গুপ্ত পাপী যন্ত্রণায় পায় প্রতিশোধ।

মহাবিধি এইমত চলে ধরি' ধর্মপথ, ব্যতিক্রম নাহি,

পারিবেনা কোনমতে,
রোধিতে বা ফিরাইতে,
এই মহাশক্তি,—ভাই থাক আজ্ঞাবাহী,
প্রেমই ইঁহার প্রাণ,
কর এর অবসান,
শাস্তি ও আনন্দনীরে স্থথে অবগাহি'
—কর্তব্যের পথে চল এর মুখ চাহি'।

প্রাত্থাণ ! জেনো দবে "মানব জীবন ভবে-শুধু গত জীবনের ফল,"

গ্রন্থের এ মহাবাণী,
সভ্য বলি' আমি মানি,
পূর্ব্ব-জন্ম ইহ-জন্মে হ'তেছে সফল,
বিগত জন্মের পাপে,
দগ্ধ হও শোকে তাপে,
স্থাী হও যদি থাকে পূর্ব্ব-পূণ্যবল,
স্থা, হঃথ কর্ম্মফলে জানিও কেবল।

কাহারে না ব্যথা দিয়া, ভূলিয়া থাকে সে বদি-আপনার ক্লেশ অগণন,

অবিছা, অহং জ্ঞান,
মিথ্যা মান, অভিমান,
আপন শোণিত হ'তে করিয়া বর্জন,
প্রেম, প্রীতি, স্নেহরাশি,
দিবে তারে ভালবাসি',
নিন্দা, হেষ, হিংসা, গ্লানি করিবে যে জ্বন;

কামনা-বাসনা-বহ্নি কভু না দহিবে তাঁরে-চিন্ত তাঁর রবে নির্বিকার,

পাপের কলক-ছারা,
স্পর্শিবে না তাঁর কারা,
পীড়িবে না এ ধরার স্থথ-ছঃখ-ভার,
হৃদর রহিবে তাঁর,
চির শান্তি-পারাবার,
জন্ম-মৃত্যু বার বার হবেনাকো আর।

ভূজঙ্গের ডিম্ব যথা, পেয়ে বংশগত প্রথা,
কালে হয় সর্প বিষধর,

যথা বিহঙ্গের দল,
তুচ্ছ করি' গৃহতল,
গ্রামল কাস্তার মাঝে বাঁধে নিজ ঘর,
নিজ প্রকৃতির মত,
হইবারে পরিণত,
কর্ম-বীজ সেই মত খোঁজে নিরস্তর,
আপনার যোগ্য স্থান ধরার ভিতর।

প্রেম স্থাধ্র বটে, কিন্তু মনে রেখ' নিরন্তর,
শত চ্ন্বনে মাথা,
শত আলিঙ্গনে ঢাকা,
প্রিয়া-বক্ষ মনোহর, সে মধু-অধর,
শ্রশান-বহ্নিতে ভন্ম হবে অতঃপর;
বীর্দ্ধ মহন্দ্ব বটে,
কিন্তু দেখ কিবা ঘটে,

যবে শেব হ'রে যায় ভীষণ সমর,
কত রাজা, কত বীর,
প'ড়ে আছে ছিন্ন-শির,
শকুনি থাইছে মাংস উল্লাস-অন্তর।
\*
অবনী-মণ্ডলে তাই—স্থথ নাই, শাস্তি নাই,
রণ-বান্ত বাজে অবিরত,
হংগী তাপী অবিরল,
ফেলে নয়নের জল,

বাদ-প্রতিবাদ তাই ধ্বনিছে নিয়ত, পাইয়া ভীষণ বল, তাই করে কোলাহল, কাম, ক্রোধ, হিংসা আদি রিপু আছে যত; সময়-সমুদ্র হায়! শোণিত-সমুদ্র প্রায়, বর্ষ আসে, বর্ষ যায় তরক্ষের মত, রক্তে কলঙ্কিত তার সলিল সতত।

তুচ্ছতম জীব (ও) পাছে বাধা পাস্ত উন্নতির পথে, ইহা, আর দয়া ভেবে, ক্ষান্ত হও প্রাণী-হিংসা হ'তে। অকাতরে, মুক্ত-করে, কর দান, করিও গ্রহণ, কভু না লইও লোভে, কিংবা করি' নুঠন, বঞ্চন। মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা বাক্য, পর-গ্রানি করিও বর্জ্জন, বিশুদ্ধ মনের জেনো সত্য-বাণী আপনার ধন। স্থরা সেবিওনা কভু, বৃদ্ধি-বৃত্তি হইবে অবশ, স্ক্র্যা মনে, শুদ্ধ দেহে প্রয়োজন নাহি সোমরস। স্পর্শ করিওনা কভু, মাতৃসম জেনো পরদার, দেহের যতেক পাপ অবৈধ ও অযোগ্য তোমার।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী।

## ঈশ্বর কি ? (অ)

১। ঈশর নিত্য শুদ্ধ বোধরূপ; যাঁর বোধে সবে বোধ ক'চ্ছে, যাঁর চৈতন্তে সব চৈতন্ত্রমর।
২। ঈশর সাকার নিরাকার; আরো তিনি কত কি আছেন তা বলা যারনা। তিনি নিরাকার
অথও সচিচদানন্দ—এও সত্য। সচিচদানন্দ যেন অনন্ত-সাগর। ভক্তি-হিম লেগে সচিচদানন্দসাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। তিনি মামুষ হন, আবার বাক্য মনেরও অতীত। কোন কোন
ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার, তাঁর ইতি করা যারনা।

## উদ্দেশ্য (আ)

১। ঈশর-গাড়ই মহয় জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি সত্যা, সংসার অনিত্য। ২। জগবানের আনম্বের কাছে বিষয়ানন্দ, রমণানন্দ? একবার বদি কেউ ভগবানের আনন্দের আখাদ পায়- তা হ'লে সেই আনন্দের জন্ত ছুটাছুটি ক'রে বেড়ার। টাকা, মান, দেহের স্থুথ কোন দিকে তথন আর নজর থাকেনা।

৩। হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাক্লে সব মিছে। তাঁকে ভাগ বাস্তে শেখ।

## উপায় (ই)

## ব্যাকুলতা (ক)

- ১। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয় হ'ল, তারপর স্থ্য দেখা দেবেন। তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান—এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র কর্লে যতথানি হয়, ততথানি ঈশ্বরকে দিতে পার্লে তাঁর দর্শন-লাভ হয়।
- ২। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি এক দৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে থানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।
- ৩। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিশ্ব গুরুকে জিপ্তাসা ক'রেছিল, "কেমন ক'রে ভগবান্কে পাব ?" গুরু বল্লেন, "আমার সঙ্গে এস"—এই ব'লে একটা পুরুরে ল'য়ে গিয়ে ভাকে চুবিয়ে ধর্লেন। থানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্লেন ও বল্লেন, "তোমার জলের ভিতর কি রকম হ'য়েছিল"? শিষ্য বল্লে, "আমার প্রাণ আটু-পাটু কর্ছিল—যেন প্রাণ ষায়-যায় !" গুরু বল্লেন, "দেখ, এইরপ ভগবানের জন্ম যদি তোমার প্রাণ আটু-পাটু করে তবেই তাঁকে লাভ কর্বে।"
- ৪। গোপীদের কী অমুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল। গৌরান্ধের ঐ রকম হ'য়ে ছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন। কথাটা এই—তাঁকে ভালবাস্তে হবে।
- ে। ব্যাকুল হ'রে একবার কাঁদ—নির্জ্জনে, গোপনে—'দেখা দাও' ব'লে। ঈশ্বরের জন্ম পাগল হও।

## বিশ্বাস (খ)

- ১। সাধন বড় দরকার, তবে হবেনা কেন—ঠিক বিশ্বাস যদি হয় তা হ'লে আর বেশী থাটতে হয়না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস চাই। সরল, উদার না হ'লে বিশ্বাস হয়না।
- ২। আমি রামের দাস, আমি রামনাম ক'রেছি—আমি কী না পারি! এই বিশ্বাস। বার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে বদি মহাপাতক করে,—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারে।
- ৩। কুবীর ব'ল্ড; 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। তা যে ভেবেই আশ্রম কর, ঠিক বিশ্বাস হ'লেই হ'ল। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম কর্ছে," তাতে কিছুই হয়না।

#### ২৩২

## শরণাগতি (গ)

- ১। গীতার তিনি বলেছেন, "হে অর্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'র্বো।" তাঁকে আম-মোক্তারী দাও—বা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়াল ছানার মত কেবল তাঁকে ডাক—ব্যাকুল হ'রে।
- ২। যা কিছু দেখ্ছি সব তাঁরই শক্তি। সকলই ঈশ্বরাধীন। যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখেছেন, তা না হ'লে আবার পাপের বৃদ্ধি হ'তো।
- ৩। কর্মের কর্ত্তা আমি নই। আমি যন্ত্র, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ'চছে। তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ্র।

#### সরলতা (ঘ)

- ১। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ ক'রে বিশ্বাস হয়না। বিষয়-বৃদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দ্র। বিষয়-বৃদ্ধি থাক্লে নানা সংশয় উপস্থিত হয় আর নানা রকম অহস্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহস্কার, ধনের অহস্কার—এইসব।
- ২। সরলতা, পূর্ব জন্মে অনেক তপস্থা না কর্লে হয়না। কপটতা, পাটোয়ারী—এইসব থাক্লে ঈশ্বরকে পাওয়া বায়না। দেখ্ছ না, ভগবান্ যেথানে অবতার হ'য়েছেন সেই থানেই সরলতা—দশর্থ কত সরল। সরলভাবে ডাক্লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন।

## ত্যাগ—বৈরাগ্য (ঙ)

- ১। ভগবান্ লাভ কর্তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধে ব'লে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর্তে হয়। পরে হবে ব'লে ফেলে রাথা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।
- ২। তীত্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হ'চ্ছে, হবে—ঈশবের নাম করা যাক—এসব মনদ বৈরাগ্য। যার তীত্র বৈরাগ্য, তার বোধ হয় সংসার—দাবানল অল্ছে। আত্মীয়দের কালসাপ্ দেখে কাছ্ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়।

## একাগ্ৰভা (চ)

১। মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে। পথে যাচ্ছেন যেন সঙ্গীন চড়ান। একশক্ষা। কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য। এর নাম যোগ। চাতক কেবল মেঘের জল থায়।

## নাম কীর্ত্তন (ছ)

১। তাঁর নাম ক'লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের স্থ্থ-ইচ্ছা—এসব পালিয়ে যায়। তাঁর নাম-বীজের খুব শক্তি; অবিছা নাশ করে। বীজ এত কোমল, তবু শক্ত মাটী ভেদ করে।

## माशुमक ( क )

১। সাধুসক সর্বদা দরকার। সাধু ঈশবের সঙ্গে আলাপ করিবে দিতে পারে।

### বিচার (ঝ)

- ১। আর এক পথ আছে; বিচার পথ। দেহ আর আন্থা। দেহ হ'রেছে, আবার বাবে। আত্মার মৃত্যু নেই।
- ২। সাধক অবস্থার সব মনটা 'নেতি' 'নেতি' ক'রে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থার আলাদা কথা। তাঁকে লাভ ক'র্লে তথন ঠিক ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হ'রেছেন।

#### তপস্থা (ঞ)

- >। কিছু তপস্থার দরকার, কিছু সাধ্য-সাধনার দরকার। মাধন থেতে ইচ্ছে হ'রেছে—
  তা, 'ছধে আছে মাধন' 'হধে আছে মাধন' ক'র্লে কি হবে ? থাট্তে হয়, তবে মাধন উঠে।
  'ঈশ্বর আছেন' 'ঈশ্বর আছেন' ব'ল্লে কি তাঁকে দেখা যায় ? সাধন চাই।
  - ২। খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!
- ০। প্রথমটা একটু উঠে প'ড়ে লাগ্তে হয়। তাবপর আর বেশী পরিশ্রম ক'র্তে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ-ঝড়-তুফান থাকে, আর ব্যাকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাড়িয়ে হাল ধ'র্তে হয়। যদি ব্যাক পার হ'ল আর অন্তক্ল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম ক'রে ব'সে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে।
  - ৪। অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্থারেতে হয়, লোকে মনে করে হঠাৎ হ'ছে।

## নিৰ্জ্বনতা (ট)

- ১। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্তে হয়। নির্জ্জনে ক'র্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়; তারপর বিয়ে-সংসার কর দোষ নাই। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার ক'র্ণে আর বড় বেলী ভয় নাই।
  - २। निर्कान ना रु'ला छगवर हिसा रय ना।

## অনুরাগ ও প্রার্থনা (ঠ)

- ১। নামের খুব মাহাত্মা আছে বটে। তবে অহুরাগ না থাক্লে কি হয় ? ঈশবের

  জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হওরা দরকার। তা না হ'লে শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনেতে

  মন র'রেছে, তাতে কি হয় ? তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও কর, যাতে ঈশবেতে

  অহুরাগ হয়।
- ২। ব্যাকুল হ'রে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে ক্ষচি হয়। ভগবান্ মন দেখেন--ভাবগ্রাহী জনার্দন।

## গুৰু (ড)

- ১। একজন সর্ববিত্যাগী ভোমার ব'লে দের—এই এই করো, তবে বেশ হয়! সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবেনা।
- ২। একটু সাধন ক'র্লেই গুরু বৃঝিয়ে দেন—এই এই। তথন সে বৃৰ্ভে পারে কোনটা সভা, কোনটা অসভা।

#### ধ্যান (ঢ)

- ১। হৃদয় তো বেশ ডকা মার্বার জায়গা। এইথানে ধ্যান ক'রো।
- २। क्थां है यन श्रित्र ना है ल खांग हम ना, ख পथि है वाछ।
- ৩। ধান কর্বার সময় তাঁতে মথ হ'তে হয়। উপর উপর ভাস্লে কি জলের রত্ন পাওয়া যায়?

#### **종**에 (ㅋ)

- ১। কেউ কেউ মনে করে—আমার বুঝি জ্ঞান হবেনা, আমি বুঝি বন্ধ জীব। গুরুর কুপা হ'লে কিছুই ভয় থাকেনা।
- ২। তাঁর ক্লপা হ'লে এক মুহুর্জে অন্তপাশ চ'লে যেতে পারে। তেকিবাজি করে, দেখেছো? অনেক গেরোদেওয়া দিছ একধার একটা কায়গায় বাঁধে, আর একধার নিজের হাতে ধরে। ধ'রে দড়িটাকে হুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া আর খুলেও বাওয়া। কিছ অন্তলোকে প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্লেও খুল্তে পারে না; ঈশ্বরের রূপাবলে সব গেরো এক মুহুর্তে খুলে যায়।

## ভক্তি (ভ)

- ১। মন স্থির হ'লে কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তি-যোগেতেও হয়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আমি ভক্তের রেণুর রেণু।
- ২। ঈশ্বর কি ঐশর্য্যের বশ ? তিনি ভক্তির বশ। মাহুষ নিজে ঐশর্য্যের আদর করে ব'লে ভাবে ঈশ্বর ঐশর্য্যের আদর করেন। ঈশ্বরের ঐশ্বয়্য বর্ণনা এত কি দরকার।
- ৩। ভক্তের ঈশবের কথা বই আর কিছু শুন্তে ও ব'ল্তে ভাল লাগে না। চাতকের ভৃষণতে ছাতি ফেটে বাচ্ছে তবু অন্য জল থাবে না।

### নিরহঙ্কার (থ)

- ১। নীচু হ'লে তবে উচু হওয়া বায়। উচু জমিতে চাব হয় না। "সোহহং" "সোহহং" ক'ব্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। জলেরই তর্জ, তর্জের কি জল হয় ?
  - ২। অহঙ্কার থাক্তে মুক্তি নাই। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন।

## বিদ্য—গোড়ামী (ক)

১। কত লোক দেখি, ধর্ম ক'রে এ ওর সকে ঝগ্ড়া ক'র্ছে, ও ওর সকে ঝগ্ড়া কর্ছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাজু, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এবিদ্ধানী নাই যে, যাকে কৃষ্ণ ব'ল্ছো, তাঁকেই শিব বলা হয়, তাঁকেই আত্মাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যীত বলা হয়, তাঁকেই আলা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

## বাসনা (খ)

- >। ভিতরে বাসনা-রৃত্তি সব আছে তাই তীব্র বৈরাগ্য হয় না। বাসনা—ঘোগ। জপতপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা আছে। সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।
  - ২। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তাহ'লে আর থবর যাবে না।

- ৩। তুমি যদি যোগ আনা কাপড় চাও, কাপড়ওয়ালাকে বোল আনা তো দিতে হবে।
- ৪। মনটা প'ড়েছে ছড়িয়ে। কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক পেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুভে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় ক'র্তে হবে।
- ৫। দীপশিথা দেখ নাই ?—একটু হাওয়া লাগ্লেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার
  মত-সেধানে হাওয়া নাই।
- १। মাছ ধরে শটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোরান' র'ঝেছে কেন? মাছ ধ'র্বে ব'লে। বাসনা-মাছ। তাই মন সংসারে নোরান' র'ঝেছে। বাসনা না থাক্লে মনের সহজে উর্জ-দৃষ্টি হয়।

### অভিমান (গ)

১। ঈশর-দর্শন কেন হয়না? লোক-মান্ত, বিছা এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয়না। ছেলে চুবী নিয়ে যতক্ষণ চোধে ততক্ষণ মা আসে না। তুমিও মোড়লি ক'চ্ছ—মা ভাব্ছে,— 'ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।'

#### দাসত্ব (ঘ)

১। লোকগুলো তিন জনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

## বিবিধ (ঙ)

- ১। শঙ্জা, দ্বণা, ভয়—তিন থাক্তে নয়। আজ কত আনন্দ হবে; কিন্তু যে শাশারা হরিনামে মত্ত হ'য়ে নৃত্য-গীত ক'র্তে পার্বে না, তাদের কোন কাশে হবে না। ঈশরের কথায় শঙ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা'।
- ২। কামিনী-কাঞ্চনই মারা। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্তে হয়। ওথানে সকলে ডুবে যায়। ওথানে ব্রহ্মা বিষ্ণু প'ড়ে থাচ্ছে থাবি। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থাক্লে মন বড় টেনে লয়।
- ৩। কি জান, সংসার ক'র্লে মনের বাজে থরচ হ'রে যায়। এই বাজে থরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ সন্ন্যাস করে।
- ৪। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়, আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা প'ড়ু লেই ক্রোধ।
- ে। তাঁকে হাদয়-মন্দিরে আনিয়াই প্রতিষ্ঠাকর; তারপর বক্তৃতা, লেক্চার, এ-সব ইচ্ছা হয় তো ক'রো। শুধু 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' ব'লে কি হবে—যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে ? ও তো ফাঁকা শন্ধ-ধ্বনি ? কেউ ডুব দিতে চায়না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, ছ'চারটী কথা শিখেই অমনি লেক্চার। লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ভগবান্কে দর্শনের পর যদি কেউ আদেশ পায়, তাহ'লে লোক শিক্ষা দিতে পারে।

## । (जेथरत्रत्र विषय)

বিচার ক'রোনা। তাঁকে আন্তে কে পার্বে ? তাঁরি এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড হ'রেছে। আমার বিড়াল ছানার স্বভাব। আমি আনবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল 'মা!' ব'লে ডাকি। মা বা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় আনাবেন, না হয় নাই বা আনাবেন।

তোমাদের চৈতন্য হউক।

# সোহ-সুদগরঃ ।

## ( শ্রীভগবচ্ছন্দরাচার্য্য-বিরচিত )

সূঢ় । জহীহি ধনাগমত্কান্,
কুক তহুবৃদ্ধে মনসি বিভ্কান্।
ব্লভসে নিজকর্মোপান্তন্,
বিজঃ তেন বিনোদয় চিত্তন্॥ ১॥
(ভজ গোবিন্দন্ ভজ গোবিন্দন্ গোবিন্দং ভজ সূচ্মতে!
প্রাপ্তে সরিহিতে মরণে—নহি নহি রক্ষতি ভুক্ব-ঞকরণে!)

—রে মৃচ ! অর্থলালসা বিসর্জ্জনপূর্বক দেহ, বুদ্ধি ও মনকে ভৃষণবিহীনকর। স্বীয় কর্মাহপ্রানধারা যে অর্থ পাইবে তদ্বারাই চিত্ত বিনোদন কর।

কা তব কাস্তা কন্তে পুত্ৰঃ,
সংসারোধ্যমতীববিচিত্রঃ।
কন্ত অং বা কৃত আয়াতকন্ত চিন্তা তদিদং প্রাতঃ॥ ২॥
(ভক্ত গোবিকাম্----ইত্যাদি)

—হে প্রাতঃ কে ভোমার ভার্যা ? কে ভোমার পুত্র ? তুমি কাহার এবং একাথা হইতেই বা তুমি আসিয়াছ ? এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র জানিবে।

मा क्क धनकनायीयनगर्कम्, रत्रिक नित्मबा९ कानः नर्कम्। मात्रामत्रमित्मश्रिनः रिषा, जन्मश्रितः श्रीविनाश विविषा॥ ०॥ ( एक गाविनाम् ------हेळानि )

—ধন, জন ও যৌবনের অহমার করিওনা, নিমেষে কাল সকল হরণ করে। এই সমস্ত মারামর জানিয়া ব্রহ্মগদে শরণাপর হও। নলিনীদলগভজনমভিভরলম্,
তথজীবনমভিশরচপলম্।
কণমণি সজ্জনসকভিরেকা,
তবতি তবার্ণব-তরণে নৌকা॥ ৪॥
(ভজ গোবিন্দম্----ইত্যাদি)

—পদ্মদশস্থিত জল বেরূপ তরল, জীবনও তজ্ঞপ অতিশয় চঞ্চল। ক্ষণকালের নিমিত্তও সাধুসংসর্গ ঘটিলে তাহাই ভবসাগরের পারে যাওয়ার তরণী স্বরূপ হয়।

— জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর প্নরায় জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয়। এইটীই সংসারে মৃথ্য দোষ। হে বানব! তুমি কেমন করিয়া এ সংসারে স্থথের ও সম্ভোষের আশা কর?

> অন্তর্কাচল-সপ্তসমূজা-ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রা:। ন অং নাহং নায়ং লোক-স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোক:॥ ১০॥ (ভক্ত গোবিন্দম্····ইত্যাদি)

—কি অষ্ট কুলাচল, কি সগু সাগর, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি স্থা, কি অমি, কি এই বিশ্ব—সকলই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মিথা। সংসারের জন্ত কেন শোক প্রকাশ করিতেছ।

বালন্তাবং ক্রীড়াসন্ত-ন্তর্মনাতাবং তরুণীরক্ত:। বৃদ্ধন্তাবচ্চিন্তামথ:, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লথ:॥ ১২॥ (ভন্স গোবিন্দম্----ইত্যাদি)

—হার! বালকগণ ক্রীড়াতে রভ, যুবকগণ যুবতীতে অমুরক্ত এবং বৃদ্ধেরা সংসার-চিন্তার নিময়; কেহই পরম-ব্রহ্মপদ-ধ্যান করিতেছে না।

> অর্থনর্থং ভাবর নিত্যম্, নান্তি ততঃ স্থলেশঃ সত্যং।

### বিতৰতকর দান

পুতাদপি ধনভাজাং ভীভিঃ, দৰ্কত্ৰৈৰা বিহিতা নীডিঃ॥ ১৩॥ (ভজ গোবিশ্বস্----ইত্যাদি)

—বে অর্থের নিমিত্ত তুমি সর্বাদা চিস্তা করিতেছ উহা কেবলমাত্র অনিষ্টকারী এবিবরে সন্দেহ নাই, বিন্দুমাত্র হুণও উহাহারা লভ্য নহে। ধনীরা সর্বাদা পুত্রহুতেও ভর পার; এই নীতি সর্বাত্রই প্রচলিত।

বাবদিন্তোপার্জনশক্ত-ভাবদিজপরিবারোরক্ত:। তদম চ জর্মা জর্জরদেহে, বার্ত্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেছে॥ ১৪॥ (ভজ গোবিন্দম্----ইত্যাদি)

—বতদিন ধনোপার্জনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন কি পুত্র কি কলত সকলেই অনুরক্ত থাকিবে কিন্ত বৃদ্ধাবস্থার জরাঘারা দেহ জীর্ণ হইলে তথন আর কেহই (কি ভাবে আছ় ? কেমন আছ় ? ইত্যাদি ) জিজ্ঞাসাও করিবে না।

কামং ক্রোধং লোভং মোহন্, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবর কোহহন্। আত্মজানবিহীনা মৃঢ়া-ত্তে পচ্যস্তে নরক্নিগৃঢ়া:॥ ১৫॥ (ভক্ত গোবিশ্বম্----ইত্যাদি)

—ৰাহারা আত্মজানহীন, তাহারা নরকে নিমগ্গ হইয়া পচে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ পূর্বক "আমি কে ?" এই তত্ত্বাহুসন্ধানে বন্ধবান্ হও।

# মোহ-কুঠারঃ।

( ঐভগৰচ্ছরাচার্ব্য--বিরচিত )

( )

( 2 )

ষাবজ্জীবো নিবসতি দেহে,
কুশলং তাবং পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বামৌ দেহাপায়ে,
ভাষ্যা বিভাতি তত্মিন্ কামে॥
—"বতদিন এ জীবন মহে দেহবাসে,
ভতদিন গৃহে সব কুশল জিজ্ঞাসে।
কিন্তু ববে প্রাণবায়ু দেহ ছাড়ি যায়;
প্রিয়তমা বনিভাও তর পার তার॥" ১॥

দারান্তে যে ভজনসহায়া:,
পুত্রান্তে যে তদ্গতকায়া:।
থনমণি তাবৎ হরিভজনার্থন্,
নো চেদেতৎ সর্বাং ব্যর্থন্॥
—"ভজনে সহার ঘেই সেই কলত্র,
হরিগত প্রাণ বার সেই ত' মুপুত্র।
সার্থক সে অর্থ বাহা দেবসেবাভরে,
ইহা ভিন্ন এ সকল বুথা এ সংসারে॥" ২॥

( 0 )

नात्रीखनजत्रगाजिनियानः।
भिशा मात्रायाद्याद्यभः।

এতন্মাংস্বসাদিবিকারং,

मनि বিচারর বার্ষারম্॥

—"মিখা। মারা মোহে মুঝ হর বার মন,

নিতান্ত উন্মন্ত সেই হেরি নারী-জন।

ইহা কিন্তু রক্ত-মাংস-বসাদি-বিকার,

মনে ভাহা বারংবার কর্ম বিচার॥" ॥

(8)

त्रियः श्रीका-नाम-महन्तः,
त्रियः श्रीभिक्तिभमकन्तः,
त्रियः मिक्तिम् विकः,
त्रियः मीनकनाय व विक्रम् ॥
— "महन्त्र भित्यत्र नाम मृत्य कत्र गान,
व्यक्त विभावत्रभ मत्न कत्र थान ।
माध्राभ मह्यात्म पांच मान कत्र थन ॥" १॥
पत्रिक क्रान्ति पांच कत्र थन ॥" १॥

# অধিবাস-কীর্ত্তন।

कर्तत करत रंगाता जीमहीनन्तन, মকল নটন স্থঠাম। কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাহ্ব গুণগান॥ দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাবত, नधुत्र मञ्जीत त्रमान । শহ্ম করতাল ঘণ্টারব ভেল, মিলন পদতলে তাল।। কো দেই গোরা অঙ্গে স্থগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতী মাল। পিরীতি ফুল-শরে মরম-ভেদল, ভাবে সহচর ভোর॥ কোই কহত গোৱা জানকী-বল্লভ, রাধার গ্রিম্ব পাঁচ বাণ। "নয়নানন্দের" মনে আন নাহিক জানে, व्यामात्रि शनाध्दत्रत्र ल्यान ॥

একদিন পঁছ হাসি অহৈত মন্দিরে বসি,
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অহৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
তনিরা আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।

তা ভনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে, কহে কিছু শচীর নন্দন॥ তন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনহ হেথা, আমন্ত্রণ করিয়া যভনে। বেবা গায় বেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক পৃথক জনে জনে॥ এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়, বৈষ্ণব কর্মহ আমন্ত্রণ। খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণঘট করহ স্থাপন॥ আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি সুলমালা, कीर्जन मखनी कूजूरल । মাল্য চন্দন গুৱা ত্বত মধু দধি দিয়া, (थान-मक्न मस्ताकात्न॥ শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহার গন্ধ-বাসে। সভে 'হরি' 'হরি' বলে থোল মদল করে, "পরমেশ্বর দাস" রসে ভাসে॥

ভেন্ধ গারিত।
ভক্ত পতিত উদারণ ঐগোরহরি।
ঐগোরহরি, নবদীপবিহারী,
দীন-দয়াময় হিতকারী #

প্রীকৃষ্টেডেক্স প্রভু কর অব্ধান। ভোগ-মন্দিরে প্রভূ করহ পরান। বসিতে আসন দিশা রত্ন-সিংহাসন। সুবাসিত জলে কৈল পদ-প্ৰকালন ॥ বামেতে অধৈত-প্রভু দক্ষিণে নিতাই। মধ্য আসনে বৈসেন চৈতক্ত গোসাঞি॥ অবৈত-খরণী আর শান্তিপুর-নারী। উলু উলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি ॥ চৌৰটি মোহান্ত আর বাদশ গোপাল। ছম্ম চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥ ভোজনের জব্য যত দিয়া সারি সারি। তাহার উপরে দিল তুলদী-মঞ্জরী॥ শাক শুকতা আদি নানা উপহার। আনন্দে ভোজন করে শচীর কুমার॥ দধি হগ্ধ ম্বত ছানা আর বৃচী পুরী। আনন্দে ভোজন করে নদীয়াবিহারী। ভোগের মহিমা কিছু কহিতে না পারি। আচমন করিতে দিলা স্থাসিত বারি॥ ভোজন সারিয়া প্রভু কৈলেন আচমন। স্থ্ৰবৰ্ণ থড়িকায় কৈলেন দম্ভ-সংশোধন॥ বসিতে আসন দিলা রম্ব-সিংহাসন। কর্পুর ভাষুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণ॥ ফুলের আগরি বর ফুলের চোরারী। ফুলের রত্ম সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী॥ ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলেন শরন। शांविक मांत्र करबन हबन (त्रवन। হুলের পাপড়ি যত উড়ে পড়ে গার। তার মধ্যে মহাপ্রভু স্থপে নিজা যায়॥ त्यम यदत विम् विम् विम् विशाताम गात्र। নরহরি গদাধর চামর চুলার।। শ্রীকৃষ্টেতন্ত্র-প্রভুর দাসের অহদাস। সেবা অভিনাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

মতেহাৎসতেষর দ্বিমান্ত্র ।
মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ব কারণ।
দিবিদলল আনাইল শ্রীশচীনন্দন ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
কেমনে বিদার দিব ফাটে মোর মন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীরার গলার ধরিরা।
কাঁদিছেন মহাপ্রেড্ড ফুকার করিরা॥
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ করহ বিদার।
এত বলি মহাপ্রেড্ড ধূলার লোটার॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি ভূমে ফেলাইল।
অবশেষে ভক্তগণ প্রসাদ লইল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে করিলা গমন।
তাহা দেখি "ষহ্তনাথের" ঝরে হ'নরন॥

## ন্ত্রীন্ত্রীহরিবাসর-কীর্ত্তন।

ত্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন বিধান। নৃত্য আরম্ভিশা প্রভূ জগতের প্রাণ॥ পুণ্যবস্তু শ্রীবাদ-অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ' ॥ সবার অন্তেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা। আনন্দে সবাই নাচে হইয়া বিহ্বোলা॥ মুদক মন্দিরা বাজে শব্দ করতাল। সংকীৰ্ত্তন সঙ্গে সব হইল নিশাল ॥ ব্রন্ধাণ্ডে উ**ঠিল ধ্ব**নি প্রিয়া **আকাশ।** চৌদিকের অমকল যায় সব নাশ।। **ह**जूकित्व औरति-मनन-मःकोर्खन । মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥ যার নামানদে শিব বসন না জানে। যার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥ যার নামে বাক্সিকী হইল তপোধন। যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥ যার নাম প্রবণে সংসার বন্ধ সূচে। হেন প্রভু অবতরি কলিবুগে নাচে॥

বার নাম লই শুক নারদ বেড়ার।
সহস্রবদন প্রভু বার গুণ গার॥
সর্বমহান্সারশ্চিত্ত বে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচরে দেখে হত ভাগ্যবান॥
হইলা পাপিষ্ঠ জন্ম তথন না হইল।
ক্রেমহানহেংশের দেখিতে না পাইল॥
শ্রীক্রফটেত্ত নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান॥

## গ্রীন্তীমন্মহাপ্রভুর-সন্ধ্যা-আরতি ৷

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বণি।
বাজে সংকীর্তনে মধুর ধবনি॥
শঙ্ম বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদক বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুস্থমফুলে বণি বনমালা।
শত কোটী-চক্ত-জিনি বদন উজলা॥
বন্ধা আদি দেব যাকো কর বোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিশু শুক নারদ বেদ বিচারে।
নাহি পরাপর ভাব ভোরে॥
শীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর চুলাওয়ে॥
শীবীরবল্লভ দাস" শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

## শ্রীন্তীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরভি।

জর জর রাধেজীকো শরণ ভোঁহারি। ঐছন আরতি যাউ বলিহারী॥ পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী। সিঁথিপর সিন্দ্র যাউ বলিহারী॥ বেশ বনাণ্ডত প্রিয় সহচরী। রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥ রতনে অভিত মণি মাণিক মোতি।
বলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চুয়া-চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজ্বালা।
বৃষভান্থ রাজনন্দিনী বদন উজ্জা॥
চৌদিকে স্থিপণ দেই ক্রভালি।
আরতি ক্রভহিঁ ললিতা আলি॥
নব নব ব্রজ্ঞ-বধ্ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্শ্-স্থীগণ চামর চুলাওয়ে॥
রাধাপদপক্ষ ভকতহিঁ আলা।
"দাস মনোহর" ক্রত ভরসা॥

## শ্রীশ্রীমদনতগাপাতলর-সন্ধ্যা-আরতি ।

হরত সকল সম্ভাপ জনম কো, মিটল তলপ ষম কাল কি। আরতি কিয়ে জর জর মদনগোপাল কি॥ গো-ম্বত রচিত কপূর কি বাতি,— ঝলকত কাঞ্চন থাল কি॥ চন্দ্ৰ কোটা কোটা ভাহু কোটায়ে ছবি, মুখশোভানন-ত্লাল কি॥ চরণকমলপর হুপুর রাজে, অঞ্চলি-কুন্তম গোপাল কি॥ ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে, উড়ে দোলে বৈজয়ন্থী-মাল কি॥ স্থলর লোল কপোলন কিয়ে ছবি, নিরখত মদনগোপাল কি॥ স্থরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি, ভকতবৎসল প্রতি পাল কি ॥ বাজে ঘণ্টা তাল মূদক ঝাঁঝরি, বাজত বেণু রদাল কি॥ ह हैं विन विन "त्रयूनाथ नाम गायामी"

মোহন গোকুল লাল কি॥

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি।

महनदर्शाना खर खर नम्हणान कि ॥
स्मान्त्रांना खर खर स्मान्त्रांना कि ॥
स्मान्त्रांना खर खर त्रांधात्रम्नांना कि ॥
त्रांधात्रम्नांना खर खर त्रांदिन त्रांभान कि ॥
त्रांदिन त्रांभांना खर खर त्रितिधात्रींनांना कि ॥
त्रितिधात्रींनांना खर खर त्रीत्रधात्रींनांना कि ॥
त्रितिधात्रींनांना खर खर निठार ज्ञांना कि ॥
मिठार ज्ञांना खर खर निठार महांना कि ॥
निठार महांना, जीठा, च्येषठ महांना कि ॥
चात्रिठ किया खर खर खर महांगांभांना कि ॥

# ব্রীক্রীভুলসী দেবীর সন্ধ্যা-আরতি।

নমোনমঃ তুলদী মহারাণী,
বুন্দে মহারাণী নমোনমঃ।
নমোরে নমোরে মাইয়া নমো নারায়ণী॥
বাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই।
মহিমা বেদ-পুরাণে বাধানি॥
বাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল,

শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি॥ ধন্ত তুলনী পুরণ তপ কিয়ে,

শালগ্রাম মহা পাটরাণী॥ ধূপ-দীপ-নৈবেল্প-আরতি-

ফুলন কিয়ে বরথা বর্থানি॥ ছাপ্লান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন,

বিনা তুলগী প্রভু একো না মানি॥ শিব-সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিকো,

চুঁড়ত ফিরত মহামূনি জ্ঞানী॥ "চক্র শেধর" মায়ি! তেরা ষশ গাওয়ে, ভক্তি দান দি'যিয়ে মহারাণী॥

## কীর্ত্তনাতভ জয়।

हत्रदा नमः कृषः यापवात्र नमः। যাদবার মাধবার কেশবার নমঃ॥ গোপাল গোবিদ্দ রাম শ্রীমধুত্দন। গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥ ঐীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অধৈত সীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্ৰীকীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভূ লোকনাথ। রামচন্দ্র-দাস্থ দিয়া কর আত্মসাৎ॥ क्य क्य भागानम क्य त्रिकानम । নিধুবনে নিত্য লীলা পরম আননা॥ এই ছয় গোঁসাই যবে ব্ৰঞ্জে কৈলেন বাস। ব্রজে রাধাক্বফ লীলা হইল প্রকাশ। এই ছয় গোঁদাঞির করি চরণ বন্দন। ৰাহা হইতে বিম্ন-নাশ অভীষ্ট পূর্ণ॥ ,এই ছয় গোঁদাঞি থার তাঁর মুই দাদ। তা সবার পদরেণু মোর পঞ্গ্রাস॥ বেদে কয় তোমাদের করুণা বিহনে। ক্বফ নাহি করেন ক্বপা সমাধি যোগ ধানে॥ গো কোটী দানে গ্রহণেচ কাশী। মাঘে প্রয়াগে ধদি কলবাসী॥ স্থমের সমতুল্য-হিরণ্যদানে। নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রীগোবিন্দ-নামে॥ গোবিন্দ কহেন 'মোর রাধা সে পরাণ। জপ তপ পরিহরি লও রাধানাম'॥ জয় জয় 'রাধানাম' প্রেমতর শিনী। প্রেমতরঙ্গিনী নাম স্থধাতরঙ্গিনী॥ ( নাম ) জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি। (রাধা) নামের সাধ ভাল কানে ভাম গুণমণি॥ বংশী-যন্তে গান করে তাই দিবস-রজনী। 'রাধানাম' গেয়ে গৌর হ'লেন ব্রঞ্জে নীলমণি। গ্রীরাধাগোবিন্দ দোহার যুগল-মাধুরী। সেই ছই একতছু প্রাণের গৌরহরি॥

এ হেন গৌরাক হরি পেতে যদি আশ। ধর্মাধর্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস॥ গোপীগণের ষেই প্রেম কহে ভাগবতে। একলা নিভ্যানন্দ হৈতে পাইবে জগতে॥ সংসারের পার হইয়া ভক্তির<sup>-</sup> সাগরে। ষে ভূবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে॥ মুখেও যে জন বলে মূই নিভ্যানন্দ-দাস। নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ-প্রকাশ। হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা লয় নিতাইএর নাম। প্রভূ বলেন ভারে দেখাই যুগল রাধাভাম॥ মনের আনন্দে বল 'হরি' ভজ বুন্দাবন। **শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন**া শ্রীপ্তরু-বৈষ্ণব মোর করুণার সিদ্ধ। हेहकान भन्नकान इहे काला वस्त्र॥ শ্রী গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম করি আশ। নাম-সংকীর্ত্তন গায় নরোত্তম দাস॥ 'গৌরহরি' বোল 'গৌরহরি' বোল-'গৌরহরি' বোল বল ভাই (মাতন); প্রেমদে কহ ত্রীরাধে ত্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভূ-শ্রীনিতাই-চৈতন্ত-অধ্বৈত-শ্রীরাধারাণী কি জয়। ভামস্কর মদনমোহন কি জয়। নিতাই-গৌর-সীতানাথ কি জয়। वृक्तांवन-शांभ कि जय। नवदीश-शांभ कि कर। यम्नामात्री कि खत्र। গৰামায়ী কি জয়। वृन्गामश्राती कि खत्र। হরিনাম সংকীর্ত্তন কি জয়। (थान-कद्रकान कि क्या ভক্তবৃন্দ কি জয়। পর্মদন্ত্রাল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব কি জয়। অনস্ত কোটা ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণব কি কয়। (ইত্যাদি) শ্রীশুক্র গৌর প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর হরিবোল।

## গ্রীক্রীসোরাঙ্গ দেবের চতুর্দশ স্বরাবলী।

অ--অশেষ গুণের নিধি গৌরাক্সকর। আ---আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া-নগর॥ ই--- हेन्द्रिकिनि वनत्नद्र भाजा मत्नाह्त्र। **ন্স-**ন্দ্রখন ব্রহ্মাদি থারে ভাবে নিরম্ভর ॥ উ--- উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন। উ—উণ পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ॥ ঝ—ঝণ শুধিবারে প্রভু শ্রীমতী রাধার। ঝ্ম—ব্লীতিমত নদীয়ায় হৈলা অবতার॥ >— লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তমু শ্রীহরিচন্দনে। ঃ—লীলা ছলে 'হরি' ব'লে হয় অচেতনে॥ এ — এমন দয়াল প্রভু নাহি হবে আর। ঐ—'ঐকান্তিক ক্লম্বভক্তি' করিল প্রচার॥ ও—ওড়ুদেশে যাইয়া প্রভূ বহু লীলা কৈল। ও---ওদার্ঘ্য-শুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল॥ চতুর্দশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন। অচিরে শভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ ॥ শ্রীজাহুবা রামচক্র পদ করি আশ। চতুর্দশ স্বরাবলী গায় "প্রেমদাস" ॥

## প্রীক্রীতগারাঙ্গ দেবের চৌত্রিশ পদাবলী।

ক—কলিয়্গে শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত অবতার।
থ—থেলিবার প্রবন্ধে কৈল থোল করতাল॥
গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ—ঘরে ঘরে 'হরিনাম' দেন সর্বজনে॥
ভ—উচ্চৈংম্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ—চেতন করান জীবে 'রুষ্ণনাম' দিয়া॥
ছ—ছল ছল করে আঁথি নয়নের জলে।
জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে॥
ঝ—ঝল্ ঝল্ মুথ যেন পূর্ণ শশধর।

ক্র—শুমন্ত ত' দেখি নাই দয়ার সাগর॥

ট—টলমল করে অন্ত ভাবেতে বিভোগ॥ ঠ—ঠমকে ঠমকে চলে বলে 'ছরিবোল' ৪ ড—ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটীর উপরে। ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥ ণ---আন পরসঙ্গ পোরা না শুনে প্রবণে। ত—তাল মান গান রদে মজাইয়া মনে॥ থ—থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। म--- मीनशैन करनदत्र धतिश्रा दमश्र दकान ॥ ধ—ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ। ন—না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥ প—প্রেমরদে ভাসাইয়া অখিল সংসার। क — कृष्टिन बीवृन्नावन ऋत्रधूनी धात्र॥ ব--- ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অবেষণ। ভ—ভাবিয়া না পান বাঁরে সহস্রলোচন॥ ম—মন্তমাতকগতি মধুর মূহহাস। ৰ—যশোমতী মাতা যাঁর ভূবনে প্রকাশ ॥ র-রতিপতিঞ্জিনিরূপ অতি মনোরম। ল--লীলালাবণ্য যাঁর অতি অমুপম॥ ব—বহুদেব স্থত সেই খ্রীনন্দনন্দন। শ—শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন॥ य--- বড়ভূজরূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়। স—সার্বভৌম প্রাণনাথ গোরা রসময়॥ হ—'হরি' 'হরি' বল ভাই কর মহাযজ্ঞ। ক—কিভি-ভলে জন্মি কেহ না হৈও অবিজ্ঞ ॥ এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন। দাস "নরোত্তম" মাগে তাঁহার চরণ॥

শ্রীশ্রীরুফটেতম্বচন্তার নম:।
ক্ষীর্ত্তন-কুস্তুমাঞ্জলি।
শ্রীশ্রীগোরাদ দেবের আবির্ভাব-গীতি।

কম্পিত পল্লব স্থরধূনী নীর, দখিন মলয় বহিতেছে ধীর, 'কুছ' 'কুছ' বোলে পিক অধীর, মিলিত শভ শোভা মধু-ঋতু মাজে।

সাজায়ে প্রকৃতি ফল-ফুলে ভালি, গাহিল গৌর-আগমনি ভালি, গার কোটী কণ্ঠ 'হরি' 'হরি' বলি, মধুমর করি আজি মধুর সাঁজে॥ আৰু ফাৰ্মনী পূৰ্ণিমা তিখি, গ্রাসিল রাহ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, জনমিল গোরা কনক-কান্তি---শহ্ম-মৃদঙ্গ-করতালি বাবে॥ নাচে স্বধুনী তরক-তালে, গরন্ধি সীতাপতি নাচে বাছতুলে, ভকত-অন্থর নাচে 'হরি' ব'লে, গোরাপদ বন্দে অমর সমাজে। ভূবনভূলান বদন চাহি, হর্ষিতা অতি শ্রীশচীমাই, মিশ্র হৃদয়ে বড় সুথ পাই, দানোৎসব করে আজি গৃহমাঝে॥

## গ্রীব্রীদেগারাঙ্গান্তকম্।

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং, বিশসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং। ত্রিভুবন-পাবনং রূপারাঃ লেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ১॥

গদগদ-অন্তর-ভাব-বিকারং, হর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং, ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-ভনমং॥ ২॥

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং, ইন্দু-বিনিন্দিত-নথচয়-রুচিরং। জরিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং, তং প্রেণমানি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৩॥

বিগলিত-নরন-কমল-জলধারং, ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং। পতি-অভিমন্থর-নৃত্য্য-বিলাসং, তং প্রেণমামি চ গ্রীশচী-তনয়ং॥ ৪॥

চঞ্চল-চাক্স-চরণ-গতি-ক্ষচিরং,
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদ্যুগ-মধুরং।
চন্ত্র-বিনিশিত-শীতল-বদনং,
তং প্রণমামি চ শীশচী-তনমং॥ ৫॥

ধত-কটি-ডোর-কমগুল্-দশুং
দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মশুং।
হর্জন-কলম-খণ্ডন-দশুং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনরং॥ ৬॥

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং, কম্পিত-বিদ্বাধর বর-ক্রচিরং। মলমজ-বিরচিত-উজ্জল-তিলকং, তং প্রণ্মামি চ শ্রীশচী-তনরং॥ १॥

নিন্দিত-অরুণ-ক্মল-দল-লোচনং, আঞ্চামুলম্বিত-শ্রীভূজ-ধূগলং। কলেবর-কৈশোর-নর্ভক-বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৮॥

ইতি শ্রীল-সার্বভৌম-ভট্টাচার্ঘ্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীগৌরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

এমন স্থামাথা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনাম এনেছে।
এ-নাম একবার শুনে (আমার) হদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে॥
বহুদিন প্রবণে শুনেছি এ-নাম,
কভু ত' আমার কাঁদেনি পরাণ,
আজ কি-ষেন কি-এক নব-ভাবোদয় (আমার) হদয়-

মাঝে হ'তেছে॥

কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর,
গলে' গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
(আজ) কি জানি কি এক-উজ্জ্বল জগতে,
(আমার) ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে॥
কে বেন কহিছে মোর কাণে কাণে,
পারের উপায় তোর হ'লো এতদিনে,
(ঐ ষে) প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে,
প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে॥
আজি হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব',
জানের গরব (আমি) আর না করিব',
আজ সব ছেড়ে ফেলে, 'গৌরহরি' ব'লে,
(আমার) নাচিতে বাসনা হ'তেছে॥

হরি কি দিয়ে পৃজিব বল কি আছে আমার। প্রেমকুলে পৃজিলে নাকি পূজা হয় তোমার॥

### विटबटकड मान

আছে স্থাসিত যত মূল মালতী বেলি বস্থা,
নন্দনকাননজাত পারিজাত মূল,
তুলসী আর গলাজলে (হরি) পূজ্লে নাকি তোৰায় মিলে,
নয়নজলে না ধোয়ালে চরণ তোমার,

তুমি লওনা কোলে হে—

নয়নজ্বলে

সেব মহাপূজার উপচার কোথা আমি পাব আর,
নিরপায় ভাবিয়ে হরি! তোমার নাম ক'রেছি সার,
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফুটে চিতে,
তবে ছুটিলে ছুটিতে পারে নয়নেরি ধার॥
এ কথা শুনেহি আমি নামের সনে আছু' তুমি,
তাই হ'য়েছে হৃদয়্বামী ভরসা আমার,
আমি মুখে ব'ল্বো হরি হরি,
ধূলায় যাব' গড়াগড়ি,
পারে রাখ' বা না রাখ' হরি—যা ইচ্ছা তোমার॥

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম !

মহা ! কি যেন লুকান নামে তাই মিন্ট এত তব নাম ॥

তুমি আমারে ভুলায়ে রাখো,

হুদি আলো ক'রে থাকো,

আমার জীবনে মরণে নাথ ! তুমি মম স্থাধাম ॥

তুমি নামে ভুলায়েছ ধারে,

সে কি যেতে পারে দ্রে,

তোমার নাম-রসে যে ম'জেছে সে বুঝেছে কি আরাম ॥

তোমার নাম-রসে ভুবে থাকি,

বন্ধাণ্ড স্থান্যর দেখি,

আহা ! বিশ্বে বহে প্রেমনদী স্থাধারা অবিরাম ॥

তোমার চিনেছি হে হরি! তুমি গোলোকবিহারী,
বুন্দাবনের মা যশোদার নিলমণি।
কাল' অঙ্গ ঢেকে, রাধারূপ মেখে,
কেন হে ভূলোকে ওহে গোলোকের মণি।
কভূ হও তুমি ভক্তারাধ্য হরি,
(আবার) কভূ ভজ্ল হরি ভক্তভাব ধরি,

# কীৰ্তন-মুন্তুমাঞ্চলি

অপার মহিমা বাই বলিহারী,
বুঝিতেও না পারে সেই দেব পদ্মবোনি।
ভক্তি শিক্ষা দিতে জীবে উদ্ধারিতে,
এসেছ যদি এ দেহে কলিতে,
দীন "কমল রুষ্ণ" বলে আমার হৃদ্কমলে,
দাও প্রভূ চরণ কমল হুথানি।

থেলিতে এসেছি ভবে হরি হরিনামের প্রেমের থেলা।
মারার ম'জে ধুলা খেলায়, সাক হ'য়ে এল' বেলা।
নাচ্বো সবে 'হরি' ব'লে, রাধারুক্ত-প্রেমে গ'লে,
'হরি' ব'লে প'ড়বো ঢ'লে ভেবে মধুর রুক্ষলীলা।
এ দেহ-মন্দিরে হরি! এস ল'য়ে রাসেশ্রী,
একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে,

প্রেমে মঞ্চাও ব্রহ্মবালা।

হার! আমার এ কুঁড়ে ঘরে গোরাচাঁদের আলো এল'না।
দিনেই হেথা নিবিড় আঁধার তাইতে দেখা পেলনা॥
শুনেছি সকলের মুথে, (এক) চাঁদ নেমেছে ধরার বুকে,
(তাঁর) স্বভাব নাকি 'কাঙ্গাল' খোঁজা 'কাঙ্গাল' পেলে পায়েঠেলেনা॥

ব'ল্লে আর এক প্রতিবেশী, সে বে অকলঙ্ক পূর্ণশানী,
সে বে শচীগর্ত্ত-সিদ্ধ রতন (এ রতন) অস্তু কোথাও মেলেনা।
'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'লে (চাঁদ) ঘুরে বেড়ায় হ্ররধুনীর ক্লে,
(তার) চলাই নাচন কথাই যে গান (আমার) দেখা শুনা হ'লোনা॥
আমার পোড়া কপাল দোষে কুঁড়ের সন্ধান পেল'না সে,
(তার) আসার আশার জীবন গেল সে দেখা দিয়ে গেলনা॥

(এ বে এ) হরধুনীর তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়।

যার রে কাঁচা সোনার বরণ চাঁদের কিরণ মাথা গায়॥

(তার) শিরে চূড়া শিথি পাথা রাধানাম সর্বাচ্দে লেখা,
নয়ন বাঁকা ভলী বাঁকা বাঁকা হুপুর রাঙা পায়॥

এ-ত' নয় দেখেছি যারে বিমল যমুনার তীরে,

(সে যে ছিল' কালোবরণ এবে দেখি গৌরবরণ),

সে যে এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত ব্রজের গোপীকার॥

#### विटबटकर मान

পাগলকরা রূপথানি ভার দেখলে নয়ন ফেরেনা আর, 'গৌর ভোমার হ'লাম!' ব'লে কে না বিকায় রাঙা পার॥ (এ) "বিশ্বরূপ" কহে ফুকারী চিনি চিনি মনে করি, বরণ দেখে চিন্তে নারি স্বভাবে পাই পরিচয়॥

বুক ভ'রে সে আছে বুকে, তবে কেন হারাই তাকে, বাজিয়ে বাঁলী দিবানিশি,

প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে॥ (মধুর স্বরে আদর ক'রে

প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে)

তারে আছি সদাই ধ'রে, সে ত' ধরা দেরনা মোরে, লুকিয়ে বেড়ায় পাগল ক'রে, (আবার) ছায়ার মত কাছে থাকে॥ সাধ হয় গো ভেসে যাই,

অনন্তে আপনা হারাই,

(সে) প্রাণে প্রাণে সদাই টানে,

( ञामात्र ) नत्रत्न नत्रत्न त्रांत्थ ॥

হরি দিন যেন যায় তব ভজনে।

আমি অক্ত কিছু চাহিনে॥

কর্ম গুণে যদি ধনপতি হই,
অথবা অধন্ম ফলে স্কন্ধে ঝুলি বই,
থাকি ত্রিতল ভবনে, কিংবা থাকি নিবিড় কাননে,
দেব বা ভূদেব নাম লই,

অথবা অস্তজ কুলে চণ্ডাল বা হই, যেন হুদি ভক্তি রহে হরি,

হরিনাম রহে মোর বদনে॥

যে দেশে যে কুলে জন্ম হয়,
যেন সাধুসজে সংপ্রদক্ষে রজে দিন যায়,
আমি পাপ-প্রলোভনে, যেন কুসজেতে মজিনে॥
সাধুসক বিহীন যে জন,
পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কথন,
ভাই হীরের দরে জিরে কিনে রাখে সে বভনে॥

তুমি স্থলর হ'তে স্থলর মম মৃশ্ব মানস মাঝে।
ধানে, জ্ঞানে মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মৃরতি রাজে॥
তোমারি বিহনে হালয় আঁধার তোমারি বিরহে বহে অপ্রধার,
আকাশে বাতাসে নিখিল ভ্রনে বেদনারই বাঁলী বাজে।
পাব কি গো দেখা বারেকেরই তরে আমার জীবন-সাঁঝে॥

নাচে বন্দালী দিয়ে করতালী ত্রিভঙ্গ-বৃদ্ধিম-ঠামে।
কিবা শোভা মরি পুলিনবিহারী শোভিছে কিশোরী বামে॥
'রাধা!' 'রাধা!' বলি মোহন মুরলী অ্মধুর বোলে বাজে।
রাধানাম লেখা দোলে শিখিপাখা মোহন চূড়ায় বামে॥

(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো)

সেই ভূবনমোহন ভামরূপ উছলিয়া পড়ে গো) না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বঁধুর মধুর নামে॥

ও কে গান গেয়ে চলে যায়-

পথে পথে সে নদীয়ায়।

ও কে নেচে নেচে চলে মুথে 'হরি' বলে-ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায়॥

ও কে যায় নেচে আপনারে বেচে-

পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,

ও কে দেবতা-ভিপারী মানব-ছয়ারে-

দেখে যা তারে দেখে যা।

ও কে প্রেনে মাতোয়ারা তার চ'থে বহে ধারা-

কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই,

সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি-

ও তার ধূলি-মাথা হটী রাঙা পায়॥

যত নর-নারী সবে পিছে ধায়-

क्रयथ्वनि छेट्ठ नीनिभाग्न,

বলে,—"আয় সবে চ'লে মুথে 'হরি' ব'লে-তোদের ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চ'লে আয় ৷"

শ্রীরাধার আধারে আধেয় হইয়ে-জগৎ-আধার সেজেছ বেশ। নররূপ ধরি' ওহে গৌরহরি! নিজ নাম-প্রেমে মাতাতে দেশ॥ বার বার তুমি নানারূপ ধ'রে,
অবতীর্ণ হ'রে নানা অবতারে,
জগতের হিত সাধিতে না পেরে,
(এবার) শ্রীরাধার শরণ লয়েছ শেষ॥
প্রেমমন্ত্রী রাধা প্রেমের পরোধি,
তাহাতে মিশিয়া প্রেমমন্ত্র নিধি,
জগতে বিলাতে প্রেম নিরবধি,
গোরারূপে আসি নাশিলে ক্লেশ॥
কিশোরী পরাঙ্গে আবরি শ্রামান্ত,
হইলে গৌরান্ত (ওহে) ব্রজের ত্রিভঙ্গ!
রূপে হারে রতি পতি সে অনন্ত,
ভূবনমোহন তোমার নটন বেশ॥

ঐ যে মোদের কান্ধালের ঠাকুর গোরা রায়।

স্বর্ধুনী তীরে তীরে ধীরে ধীরে গেরে ধায়॥

গায় 'হরি' 'হরি' ব'লে,

নাচে ভাগীরথী লহরী তুলে,

নাম শুনে প্রাণ ধায় যে গ'লে,

এমন মর্র নাম শুনেছে কে কোথায়॥

কিবা প্রেম ভরা গান,

কিবা স্থর প্রা তান,

যমুনা শুনে বহিত উজ্ঞান,

হেরিতে নামীরে, পবনে হলারে কায়॥

ওরে! রাধা-ক্বন্ধ প্রেমে গলিয়ে,

এগেছে প্রেমভরা গোরা একতম্ম হ'রে,

জ্ঞানের গরবে ভকতি ছাভিরে,

'প্রেমধনে হ'ওনা বঞ্চিত' ক্বন্ধানন্দ কয়॥

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে অবসর আমার মিলিল না।
( ব'সে ) নির্জনে নিশ্চিন্তে, ক'রব' হরির চিন্তে, এমন দিন আমার আসিল না॥
ধ্লাথেলায় গেল বাল্য জীবন,
বুথা রঙ্গরসে গেল রে যৌবন,
জ্বা ব্যাধি আসি ধরিল এখন,
না হ'ল আমার হরির আরাধনা॥

ৰদি জপে বসি নানা চিস্তা আসে, যত প্ৰয়োজন সেই অবকাশে, নিত্য এ নিগ্ৰহ থাকি গৃহবাদে,

বিদ্বনা হেতু এ সব কামনা॥
পিতৃ-মাতৃ ঋণ নারিম শোধিতে,
না পারিম তাদের চরণ সেবিতে,
এখন হয় সদা চিস্তে শমন আসি অস্তে-

দিবে বৃঝি আমায় অশেষ যন্ত্রণা।।
জেনে শুনে তবু স্নেছে বন্ধ থাকি,
সঙ্গে যা যাবে না তাই রাখি ডাকি,
ভূলেও তাঁরে না ডাকি, যদি ডেকে লন পাতকীতবে ঘুচে আমার ভবে আনাগোনা॥

তুমি হু:থের বেশে এলে ব'লে-আমি ভয় করি কি হরি! দাও ব্যথা বতই ভোমায় ততই (আমি)-

নিবিড় ক'রে ধরি॥
আমি শৃত্য ক'রে তোমার ঝুলি,
হঃথ নেব' বক্ষে তুলি,
আমি ক'র্ব' হঃথের অবসান আজ-

সকল হঃধ বরি॥

কত সে মন কত কিছুই হজম ক'রে ফেলি নিতৃই।

এক মনই ত' তৃঃখ দেবে তারে নাহি ডরি॥

তুমি তুলে দিয়ে স্থথের দেয়াল,

দিলে আমার প্রাণে আড়াল,

আজ আড়াল ভেকে দাঁড়ালে,

মোর সকল শৃত্য হরি॥

নিতাইয়ের মত দেখিনি এত করুণা।
পথে যেতে বেতে দেখা যার সাথে, করে না তারে বঞ্চনা॥
বলে,—"পাপী তাপী যত,
লও হরি নামামৃত,
ভোদের পাপ তাপ আর রবেনা॥

## বিতৰতকর দান

ভোদের হঃথ পারিনি সহিতে,
এনেছি ভাই গোলোক হইতেগোলোকবিহারী হরি ভা' কি জাননা" ॥
ছাড় মিছারক,
ও ভাই! ভজ গৌরাক,
ও চরণে কেন প'ড়ে থাকনা॥
বল গৌরহরি,
দিবস শর্কারী,
কদ্যানক ভাষে ছাড় অসার ভাবনা'॥

ঠমকি ঠমকি নাচে কানাই, ফিরি ফিরি আজ সারা আঙ্গিনায়: ( আলোকরা রূপে ও কালোমাণিক॥) নাচে নিলমণি, বাজে কিঞ্চিনি, নৃপুর মধুর রিনি ঝিনি রান্ধা পায়; সে নটন হেরি সহচরী মেলি, ফুকারে জননী 'ভালিরে ভালি!' (মায়ের আনন্দ আর ধরেনা রে) ('আর নাচিতে হবে না' ব'লে) (আঁচলে মুখ মুছায়ে) করে করে করতালি বাজাই॥ চাঁদ বদন অমিয়া ধাম, ঢালে অমিয় নাহি বিরাম, 'মা! মা!' রবে—ছুটে শভধার, যবে ডাকে আসি গলা ধরি মার, কোলে তুলে লব্ন ষশোদা মাই॥

কই ক্বফ ! কোথায় ক্বফ ! কোথায় আমার প্রাণস্থা !

খুঁজি তারে জনম ভ'রে পেলেম নাকো তবু দেখা ॥

(কোথায় আমার প্রাণস্থা !)

নাই সে তীর্থে নাই সে বনে, পূজার মন্ত্র উচ্চারণে, মিলে যদি সন্ধোপনে, তাইতে ঘূরে বেড়াই একা॥

(কোথায় আমার প্রাণস্থা!)

## কীর্ত্তন-কুস্তুমাঞ্চলী

ও কে নেচে নেচে গেয়ে যায়।
ও বে দেখি নদের চাঁদ গোরা রায়॥
সক্ষে ঐ নিভাই-ভবকর্ণার,
হরিনাম দিয়ে জগাই মাধাই ক'রেছে উদ্ধার,
ঐ যে অহৈত, শুনে যার প্রেমের হুলার,
গোলোকবিহারী হরি এসেছেন ধরায়॥
ঐ দেখ্ বাছ তুলে নাচে শ্রীবাস,
সঙ্গের গদাধর আর হরিদাস,
নরহরির গলা ধরি কহিছে মধুর ভাষ,
ঐ দেখ্ রামানন্দ রায় গোরার চরণে লুটায়॥
বিশাল লহর তুলিধায় সাগর করি আকুলি বিকুলি,
হের ভাই নীলাচলে গৌর-লীলাবলী,
কন্দ্রানন্দ বলে 'তোরা দেখ্বি যদি ছুটে আয়'॥

এ কি মধুর তান, (নদীয়া!) এ কি নৃতন গান।
(তোর) ঘাটে বাটে শ্রামল মাঠে কি হ্রর ছুটে নাচিয়ে প্রাণ॥
ছটী হ্রর মিলে মিশে প্রেমের একতারায়,
হেলে ছলে লহর তুলে কত গান আজ গায়,
সকল আড়াল ফেলে দিয়ে,
সকল বাঁধন ভাসিয়ে নিয়ে,
ডেকে যায় বান,

স্থরের ডেকে যায় বান॥

মুছিয়ে দিয়ে ব্যথার আঁথি জল, সাম্বনার শীতল ধারা ঢালে অবিরল, ব্যথার ব্যথী করুণ অতি, প্রাথয় করে দান,

যেচে প্রণয় করে দান।।

স্থর নেচে নেচে যায়— ক্ষমারে আঘাত করে,

ছ্যার খুলে দেয়,

প্রেমের প্রদীপ জেলে দিয়ে, নিজের আসন পেতে নিয়ে, লয় অভিমান, কেড়ে লয় অভিমান॥

## বিবেবকের দান

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি! নবহর্বাদল কান্তি উত্তল-

क्षि मन्तित्र मक्ष्मकाती विश्वेती॥

সর্কারাধ্য হে দেব দেব!

শ্রীত্রবোধ্যাপুরক্ষন তাপ-নিবারী,
কৌশল্যাস্ত দশর্থনন্দন-

নট স্থন্দর সরযুত্টচারী॥

ক্ষলনেত্ৰ বিষল মুখ্যগুল-

তৰুণাৰুণ ভাতিগণ্ডে,

বক্ষঃপীন কটিক্ষীন অসীম শক্তি-

স্বলিত-ভুদ দণ্ডে;

রম্ভা-তরু উরু চরণে উদিত-চারু-চন্দ্র নথর দ্বৌ সারি, শীর্ষে প্রথর কোটী ভামু করোজ্জল-

ঝল মল মুক্ট করে ধহধারী॥

ও ভাই ল'য়ে নামের পদরা। নিতাই ধায় যেন পাগলপাবা॥ বলে "ছাড়ি তর্ক বিচার-হরিনাম কর সার, নাম বিনা গতি নাই আর, করিতে নাম প্রচার, এসেছে প্রেমঅবতার গোরা"॥ নিতাই দেখে যারে, নাম বিলায় তারে, (নিতাই) জাতের বিচার করেনা রে, ওরে! পতিত জন উদ্ধারে, এমন দয়াল পাবি কোথা তোরা॥ ওরে ! নাম শুনে রোষ ভরে-মাধাই মারিল কলসীর কাণা ছুঁড়ে, দয়াল নিতাই মার থেয়েও কহে রে,— ("মেরেছ বেশ ক'রেছ) লহ হরিনাম প্রেমভরা"॥ নাম দিয়ে করিল নিতাই, জগাই মাধাই উদ্ধার, এমন দয়াল কোথা পাৰি আর, যারে বলে নিমাই 'বড় ভাই আমার', (কহে রুদ্রানন্দ) "নিতাই ক'রো না মোরে চরণছাড়া"॥

## কীর্ত্তন-কুন্তুমাঞ্জলী

তোরা দেখ্বি যদি আর রে॥ গৌরপ্রেম রূপ ধ'রেছে-

ভাব মেথে সাক্সা গায় রে॥ প্রেম বিনা তার, কিছু নাহি আর, প্রেমে নাচে গায় রে,

প্রেমধারা তার প্রেমনয়নে,

সে) বিশ্বের প্রেম চায় রে॥
এ গোপন কথা সেই ত' জানে,
যারে গৌর জানায় রে,
থে ('গুরু!') 'গৌর!' ব'লে কাঁদতে জানেসেই ত' জানে তায় রে॥

হরিনামের কত মহিমা সেই জানিতে পারে।

যে গুরুর পায়ে মন মজায়ে 'নাম' আছে ধ'য়ে॥
তার প্রেমানন্দের বান ডেকে যায় রে,
নাম রয়ে বুক তার যায় ভ'য়ে॥
(সে পাগল হ'য়ে কেঁদে বেড়ায়)
হোকনা আঁধার অনস্ত কালো,
তরুণ তপন উঠ্বে বখন তখনই আলো,
(তেমনি) অনাদি কালের মনের আঁধার রে॥
(অভিমান তমোরাশি)

মরুমাঝে ঝরনা ব'রে ধায়, পাষাণ গলে, তালে তালে পশু নাচে গায়, মৃতসঞ্জীবনী নাম-স্থা রে,

পান কর জীব প্রাণ ভ'রে॥

( ওরে আসা যাওয়ার দায় এড়াবি, নামের কাছে নাই কোন বিচার-পাপ পুণ্য ছোট বড় আলো অন্ধকার, বে শরণ লয় 'নাম' তারি হয় রে, (জীব) ছেড়ে দিলেও না ছাড়ে॥

(অনস্ত নামের করুণা)
নামের শক্তি সাধু শাদ্রে গায়,
নামী যাহা ক'রতে নারে, নাম করে হেলায়,

## বিতৰতকর দান

সেই নাম দিতে, এই কলিতে রে-নামী এসেছে গোলোক ছেড়ে॥ (ওই দেখ কাঁচা সোণার বরণ ধ'রে)

ও গো আমি কেন শুনিলাম 'গৌর' নাম।

কি মধুর বাজিল প্রাণেহরিল মোর মন প্রাণ॥

কত নাম ধ'রে সবে তারে গায়,

এমন মধুব নাম শুনিলি কোথার,

নাম শুনে প্রেমে প্রাণ লুটায়,

সাধ হয় নাম শুনি অবিরাম॥

এ-নামে আছে অমৃতের পুর,

এ-নামে বাঁধা আছে তান স্থর,

এ-নাম মধুর হ'তেও মধুর,

স্থর বা অসুর বে লয় নাম,—নাম কারে নহে বাম॥

স্থা ছানিয়ে এ নাম গড়া,

আছে নামে মধু প্রাণভরা,

ও ভাই! প্রেমরসের'রসিক গোরা,

(কহে রুদ্রানন্দ) "গৌর মোর রাধা, গৌর মোর শ্রাম্ম"॥

ভেইয়া রে! কানাইয়া রে!

নেক্ দরশ দেখায়ে যা রে।

সামাদিয়া পেয়ারে বন্শীওয়ারে,

মেরে ছাতিয়া পে আযারে॥

মেরো ভেইয়া বরজলালা,

ব্রজ্বাল সেঁইয়া নন্দছলালা,

যম্না কিনারে ধীর সমীরে,

(নেক) বাঁশরী বাজারে যা রে॥
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো,
ভিক্ষা মাদি দরশন তেরো,

নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো,

মেরে রাজন কি রাজা রে॥

কবে মোহন মুরলী মধুর তানে-বাজিবে আবার যমুনা-কুলে।

नाहित्व कानिकी कननामिनी-

গিরি গোবর্দ্ধন যাইবে গ'লে॥

মুরলীতানে পুলকে শিহরি-ধাইবে আহিরী গোপকুমারী, প্রেম-পাগলিনী ভাম্-ছলারী-

আনন্দে মিলিবে গোবিন্দ-সনে॥
নবনী লইয়া যশোমতী-মাইরহিবে দাঁড়ায়ে পথ-পানে চাই,
ভাগি ক্ষেহ-ক্ষীরে নয়ন-নীরে-

ভাকিবে আয়রে গোপাল ব'লে॥ ব্রজ্ঞ-বাল-সনে আবার কবে-ব্রজ্জের গোপাল নাচিয়। যাবে, চরণে নৃপুর বাজিবে মধুর,

অলকা-ভিলকা-শোভিত ভালে।

গৌর হে! চরণে কি স্থান পাব না।

এ দীন হীনে করিবেনা কি করুণা॥

আছি মায়া মোহে
দিবা নিশি ভ্রমে,
ভাই কি বঞ্চিত হইব প্রেমে,

তুমি যে প্রেমনয়, করে সবে ঘোষণা॥ বিষয় সঙ্গ হ'লনা বিভ্যুষ্ণা, আছি সদা ল'য়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা, নাহিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠা,

তাই ব'লে কি দেখা দেবেনা॥ কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি দয়াময়, কাঙ্গাল ব'লে তাই ভরসা হয়, তোমার দেখা পাইব নিক্য়,

ক্সানন্দ কয়,—'আমি তোমা বই আর জানিনা'।

## বিদেশকর দাস

ভল বাধাকৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ,

'क्क' 'क्क' रन मूर्य।

নামে বুক ভ'রে বার, অভাব মিটার,

সভাব জাগায় মহাস্থে॥

हति मीनव्यू, वित्रमिन वयू,

জীবের চির স্থথে ত্রুথে,

ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ,

ছক্তর এ মারা-বিপাকে॥

ভজ মূচমতি তব চিরসাথী,

যাঁহার করণা লোকে লোকে।

नीनामव हति, এসেছে नদीवा-পूत्री-

রাধার পিরীতি ল'মে বুকে॥

আমার পরাণ! রুষ্ণ রুষ্ণ রুষ্ণ রুষ্ণনাম গাওনা রে।
ক্রম্বনাম অমিয়া-ধাম, নাম ভিক্ষা দাওনা রে।
প্রবণ আজি চাহিছে শুধু রুষ্ণনাম শুনিতে গো,
লালসা বড় রসনায় অতি রুষ্ণনাম বলিতে গো,
ভাসিয়া আসে বাঁশরী-ভান, আকুল করিছে প্রাণ,
গাও রুষ্ণগাঁথা, দূরে যাক ব্যথা,

ক্ষণ-কথা শুধু কওনা রে॥
শয়নে ক্ষণ, স্থপনে ক্ষণ, ক্ষণ নয়ন ভারা রে,
জীবনে ক্ষণ, মরণে ক্ষণ, ক্ষণ গলার হারা রে,
সৎ চিৎ আনন্দ নামের স্বরূপ,

নাম নামী ভিন্ন নয়— অমিয়-সিদ্ধ উথলে নামে,

তরঙ্গে ভাসায়ে দাওনা রে॥

এমন প্রেমভরা হরিনামগোরা কোথা হ'তে আনিল।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াএ-নাম আমায় পাগল করিল॥
বছদিন হ'তে এ-নাম আছে ড' পুরাণে,
প্রেমের সঞ্চার কেহ করেনি ড' প্রাণে,
আজি নিমাই আনিয়া নব ভাব-ধারা,

আমারে ভাসারে ল'বে চলিল ॥

আজি হ'তে অক্স নাম নাহি ল'ব,
এমন মধুর নাম আর না ছাড়িব,
মারা-বাদে আমি কভুনা ভূলিব,
হরিনাম শুনে আমার মন প্রাণ মাতিল ॥
থেকে থেকে কেন আমি শুনি,
'ঐ দেথ বাঁধা নামের তরণী !'
'পারে যাবি' ব'লে পারের কাগুারী,
( রুজানন্দ বলে ) 'ঐ বে প্রাণের ঠাকুর ভাকিল' ॥

যদি গোকুল চক্র ব্রজে নাহি এলো (সথী গো!)
আমার জীবন যৌবন সব আভরণ কাঁচের সমান ভেল।
জীবন আমার বিফলে গেল,
কোন কাজেই লাগ্লো না গো—জীবন···· গেল,
আমি গেরুয়া বসন অক্তে ধরিবশ্ভোর কুগুল পরি,

আমি বোগিনী হইয়ে যাব' সেই দেশে-

যেথায় নিঠুর হরি,

স্থি দে দে আমায় সাজায়ে দে গো! আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে-

যাইব যোগিনী হ'রে,

যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি-

বাঁধিব অঞ্চলে ক'রে,

আমি অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব,

সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব।

দাস গোবিন্দ কহিছে বচন 'শুন বিনোদিনী রাধা! জুমি যোগিনী হইয়ে যাবে কোন মতে-

সেখানে কুলেরি বাধা।'

নব-খন-খ্রাম, মুরতী মনোহর হামারি হিয়া পরি জাগে।

শ্রুতি-মূলে চঞ্চল কুঞ্জ-মণিময় পীতবাস দোলে কটী-ভাগে।

ইন্দু-বিনিন্দিত কুন্দু-কুন্মমহাস মণ্ডিত তব পদ-মুগে।

মিনতি চরণ-পর ভকতি মিলাও বঁধু নিতি নিতি নব-অহরাগে।
নীল-নলিনীদল আঁথি হুটী উজ্জ্বল বিজ্ঞলী চমকে রূপরাগে।

শক্ত-বিধু-নিন্দিত চারু মুখ-পঙ্কজ, শিথি-পাথা শোভে শির-তাজে।

ভ্রুপদচিষ্কিত বিশাল হিয়ামাঝে পরিমল কুলহার রাজে॥

## विटवटकत्र जान

ভাগীরপি! এই কি তুমি সেই গলা হুরধুনী ? ও যার ভামল-ভীরে, বিমল-নীরে, গাইড' গৌর গুণমণি॥ কোথা অধৈত, প্ৰীবাস ! কোপা গদাধর, হরিদাস! কোথা সে প্রেমদাতা নিতাই, নিরভিমানী॥ কোথা জগন্নাথ-পিতা ! কোণা সে শচীমাতা! কোথা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, বিরহিণী। কোথা সে প্রীবাস-অঙ্গন ! ক্রিড' যেথা গৌর—কীর্ত্তন, কোথা সে নিমাই-ভবন বল শুনি॥ কোথা ভক্ত নরহরি। কোথা মুকুন্দ মুরারি! কোথা সে জগদানন্দ, প্রেমের থনি॥ কোথা কাঁনে সেই নদীয়া! কোথা মায়াপুর কুলিয়া! ( রুদ্রানন্দ ভণে ) 'মোরা ভাবি সারা দিবা রঞ্জনী'॥

তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাও গৌর প্রেমের বান।
( তাতে) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান॥
সে-দিন যেমন জীবের লাগি প্রেম-অমিয়া ক'ল্লে দান।
তেম্নি ক'রে আচণ্ডালে আবার এসে কর তাণ॥
রূপের ছটায় সে-দিন যেমন কোটী শশী ক'ল্লে মান।
( তেমনি ) প্রাণমাতান রূপে আসি আকুল কর স্বার প্রাণ॥
( আমার) হয়নি জনম এলে যথন ওহে ত্রিজ্গতের প্রাণ।
( সেই ) অপূর্ণ সাধ প্রাইতে হুদে তোমায় দিব স্থান॥
সরস হবে হুদের মরু ছুট্বে হুদে প্রেমের বান।
প্রাণভ'রে স্বাই মিলে গাইব' তোমার মধুর নাম॥

তল তল কাঁচা অজের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।

জৈষদ হাসির তরজ-হিল্লোলে মদন মুরছা যায়॥

কিবা সে গৌরাজ কি থেণে দেখিছ থৈরজ রহল দূরে।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অজ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।

নয়ন-কটাকে বিষম-বিশিধে পরাণ বিঁথিতে চায়॥

মালতী-কুলের মালাটী গৌর-হিয়ার মাঝারে দোলে।
উদ্বিরা পড়িরা মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ফিরিয়া বুলে॥
কপালে চলন ফোঁটার কি ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন আমার পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম "দাস গোবিন্দ" কয়॥

অপরূপ ভ্রাম-রূপ নয়নে সদা হের রে। জুড়াইবে মন প্রাণ কোন ছঃথ রবেনা রে॥

> কিবা নবীন-নীরদ-বরণ ! কিবা বঞ্চিম নয়ন ! দিয়ে চরণে চরণ-

> > হের ত্রিভবে দাঁড়ারে রে॥

কিবা শোহা পীতবাসে! যেন চাঁদ হাসে নীলাকাশে, হেরি মোহন চূড়া কেশে-

নাচে প্রাণ পুলক-ভরে॥ বাজে বাঁলী ভার অধরে, সদা 'রাধা' 'রাধা' স্বরে, মন প্রাণ লয় হ'রে,

( রুদ্রানন্দ কয় ) 'সাধ হয় সদা হেরি ভারে' ॥

ষদি চির স্থন্দর নাহি হবে গো। কেন চন্দ্র স্থা গ্রহ ভারা সব-

চরণে শুটামে রবে গো।

কুন্থম বিভরে তব মাধুরিমা, সমীরণ বহে ভোমারি স্থমা, নদ নদী গিরি বন উপবন-

মহিমা তোমার প্রচারে গো!

মহান্ হইতে তুমি স্মহান্, অনাথের নাথ, জগতের প্রাণ, পরশে তোমায় দুরে যায় জালা,

সবে শক্তি পরাণে পায় গো!

তাই অহরহ: সহিয়া বিরহ-

তোমারেই সবে চাহে গো!

### विटवटकब माम

দাও অচল অটল বিশাস ভকতি-রতি মতি রাপ্তা চরণে। (আমার) চঞ্চল-চিত, কর প্রশমিত, কামনা বাসনার প্রলোভনে-

চঞ্চল চিত কর প্রশমিত,

মায়া মোহে মোহিত চঞ্চল তপ্রশমিত,

রুক্ত-সেবা কার্য্যে সদাই ত্যক্ত চঞ্চল তপ্রশমিত,

করণা-বারি সিঞ্চনে ॥

আমার খুলে দাও আঁখি জন্ধ, আমার খুচে যাক মনের দ্বন্ধ, আমি তোমায় হেরি হরি, আছ বিশ্ব ভরি! অবিরাম প্রেম-নয়নে॥

দাও দাও প্রেম-নয়ন দাও হে,
প্রেম-নয়নে তোমায় হেরি দাও···হে,
আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো,
আমায় করে ধ'রে নিয়ে চলো,
ভোমায় প্রেমের আলোয় পথ দেখায়ে করে···চলো,
আমি চলি তব পথে, না 'পড়ি বিপথে—
প্রেমের আলোয় দেথ তে দেখাতে চলি তব পথে—
চলি তব পথে না পড়ি বিপথে গহন সংসার-বনে ॥
নাশ অভাব কুভাব বাসনা,
আমায় নৃতন বাসনা দিওনা;
য়া পেয়েছি তার জালায় জলে ম'লামনৃতন···· দিওনা,
আমায় দিয়ে দরশন হে রাধারমণ-

জুড়াও তাপিত-জীবনে ॥

দাও ছৰ্বল-চিতে শক্তি,
দাও নাথ দিবারাতি!
ধেন স্থেতে ছঃথেতে পারি হে ডাকিতে—
( তুমি ) ৰথন বেভাবে রাথ্বে আমার-

স্থেতে হংথেতে— ভোমার হ'লাম স্থেতে হংথেতে— বেন স্থথেতে হংথেতে পান্নি হে ডাকিতে, ভাবিতে জীবনে মরণে॥ আমার এই নিবেদন তব কাছে,
আর বে ক'টা দিন বাকী আছে,
(বেন),প্রাণ মন থুলে 'গৌরহরি' ব'লেকাটে হে আনন্দ জীবনে।
দেখা দাও বা না দাও ভাতে ক্ষতি নাই,
দিও রতি মতি রাঙা চরণে॥

র্ন্দাবন-বিশাসিনী জন্ন জন্ন রাধারাণী।
ক্ষ-প্রেমাজিণী শক্তিরূপিণী হলাদিনী॥
মহাভাবনন্ধী আত্মহারা,
প্রেমমন্ধী পরাৎপরা,
জানন্দমন্ধী সারাৎসারা,
জন্ম জন্ম মদনমোহন-মোহিনী॥
গোপীসনে ল'রে রাসবিহারী,
রাস-মণ্ডলে কেলি করিলে রাসেখরী,
আন্নানরূপী—নারান্ধণ-নারী,
ধরি তম্ম হ'লে ব্যভাম্ব-নন্দিনী॥
পর্মার্থে একই স্কুর্নপ,
সংস্থার ভেদে হেরে বহুরূপ,
দেখাতে প্রুষ-প্রকৃতি অভিন্তর্নপ,
(ক্রোনন্দ ভণে) 'হর কভু গৌরাক্ষ ক্বফ-স্বর্নপিনী'।

শ্রীগোরান্ধ ব'লে, ভাক বাছতুলে, নিত্যানন্দরাম বল অনিবার।
অবৈত দয়ালে শ্বর কুত্হলে শ্রীবাস গদাধর পঞ্চতত্ত্ব সার॥
শচীর ত্লাল নদীয়া-বিহারী,
সাকোপান্ধ-সনে নবভাব ধরি,
(সেই) গোলোকবিহারী ধরার অবতরি,
সংকীর্ত্তন লীলা করিলেন প্রচার॥

শাস্তিপুর ডুবু ডুবু প্রেম-ভরে, জগৎ ভাগিল এতদিন পরে, সত্যা, জেতা, দাপর আদি অস্ত ক'রে-হ'লেন কলিথুগে কলি-পাবন-অবতার॥ কলিভন্ন নিবারিতে, হরিনাম-প্রেম দিতে-

এমন দয়াল কভু দেখি নাই আর;

বারে দেখে ভারে বলে নিত্যানন্দ,— 'বাবে ভব ভয় ভল গৌরচন্দ্র-পতিত ভারিতে দয়াল দীনবন্ধু-

ननीत्रा-नगरत अरमह्म अवात्र'॥

শান্তিপুরনাথ শান্তি দিবে ব'লেআরাধিল দিয়া তুলদী-গলাজলে,
বাছ তুলে ডাকে 'এস ক্বফ!' ব'লে,
নয়ন-জলে বুক ভেসে যায়;—
(তাই) গোপগোপী সঙ্গে, আদি লীলারক্ষে-

সংকীর্ত্তন-রাস করিলেন প্রচার॥

আচরিয়া ধর্ম শিখাবার তরে, গৃহ ছাড়ি গেল নীলাচল-পুরে, বলে প্রেম-স্বরে, 'হরে ক্বফ হরে!'

প্রেম-নেতে প্রেম-ধারা বয়—

সঙ্গেতে শ্বরূপ রায় রামানন্দ, রাধিকার ভাবে বিবশ গৌরাঙ্গ, দিবানিশি উঠে বিরহ-তরঙ্গ, গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ শ্বরুরে এবার॥

(আমার) গানের স্থর হারিয়ে গেছে-

এই গাংএর কুলে!

আমি খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা, তুই দে না গো ব'লে স্বধুনি!

দে না গো ব'লে।

সে স্থর মজিয়েছে আমায়,

এই হিয়ার মাঝে ক।দছে সদা-

ডাক্ছে 'আয় রে আয়!'

(ভার) রূপে কোটী মদন কাঁদে,

প'ড়ে তার পদতলে।

(ভার কিশোরী বরণ কিশোর গঠন,

(कांगि मनन यात्र जूल)

আজি প্রাণ কত কাঁদে, (তাই) পাগলপারা-সর্বহারা প'ড়ে তা'র ফাঁদে,

-हिराज्ञ

ท-

मधूत रहरि 'हति' व'ला ॥

**८म शृह्वामी क्रांत्र डे**नामी-

হরি তুমি বদি দয়ায়য়।
তবে পাপী কেন প'ড়ে রয়॥
বে জন করয়ে প্ণ্যত্বর্গ কি গো তাহারি জক্ত ?
পাপী বদি রয় চিরম্বণ্যতবে পাবে কোথায় দয়ার পরিচয়॥
হরি তুমি বদি হও পতিত-পাবনতবে লাঞ্ছিত কেন এত পতিত-জন ?
তোমার দয়া যদি পায় সাধু-হজনতবে তোমায় দয়ায়য়, কেন সবে কয়॥
কর্মফলে যদি, পাপী তঃখ পায়,
দয়াল নামে বদি পাপ নাহি য়য়,
কর্মফল-কয়য়, যদি না হয় ক্বপায়,
রয়্ডানন্দ কয়, 'তবে পাপীর ভরসা কোথায়'॥

'হরে ক্বঞ্চ হরে', 'রাম রাম হরে',

জপ রে রসনা জপ অবিরাম।

'নাম'—মধুরে, রসনা 'রস' রে,

পূর্ণানন্দ ঘন ( হুদে ) পাবি দরশন॥

'হরে ক্বঞ্চ রাম' নামের মহিমা
কে বর্ণিবে, নামের নাহিরে তুলনা,

নামের তুলনা জগতে মেলেনা,

( নামে ) প্রেমানন্দ ধামে হবে রে বিশ্রাম ॥ কলি-কবলিত জীব উদ্ধারিতে, সংচিদানন্দ মুরতি দেখাতে, জীবের হাদয়ে স্বরূপ জাগাতে,

( শুধু ) মহামন্ত্র এই 'হরে রুঞ্চ' নাম।।
( হরে ) ক্বন্ধনামের মালা কণ্ঠে ধর যদি,
ত্রিতাপ জালা যাবে জুড়াইবে হৃদি,
প্রেম-পাথারে ডুবে রবি নিরবধি,

(ভব) মহাদাবাগি হবে রে নির্মাণ॥
(এই) নামের মহিমা করিতে প্রচার,
প্রেমমন্ত্রীর ভাব করি অঙ্গীকার,
শ্রামান্ত ঢাকিয়ে হেমান্তে রাধার,

( उमय ) न'रम शूरत रशोत्र-खनयाम ॥

কোণারে নিমাই ও প্রাণ-কানাই-

একবার দেখা দে রে ভাই। ঘূরি দেশে দেশে ভোমারি উদ্দেশে-কোথায় গেলে কিসে ভোর দেখা পাই॥

নদীয়া-ভবনে প'ড়ে ধরাসনে-শচী-মায়ের রোল ওঠে রে গগনে, পাগলিনী প্রাণে কেবলি বদনে— 'কোথা গেলি কোথায় গেলি রে নিমাই'॥ আহ্বী পুলিনে আমাসবা সনে-জুড়াতে নদীয়া হরি-নাম সন্ধীর্ত্তনে, বল্ প্রাণের গোরা ও ভাই ভূলেছ কেমনে,

তোর বিষ্ণুপ্রিয়া তোর কায়ার ছায়া, কেমনে ভূলেছ কাটিয়ে তার মায়া, তার হুটি আঁথির জল ঝরে রে অবিরল, ও তার বুক ফেটে যায় মুথে বোল নাই॥

আয়রে ভাই আয় আয় বরে বাই॥

কোথার ক্বফ করুণাময়, একবার দেখা দাও আমায়। আমি রৈতে নারী, ওহে হরি, কাতরে ভাকি তোমার॥

তুমি গোপীকান্ত রাধারমণ,
বেন তোমার পদে, রয় হে, এ-মন,
আমি প্রেম-হীন, অভাজন,
তুমি অধম-তারণ, দয়াময়॥
আমি ত' দেখিনি নাণ! কতু তোমারেতথাপি প্রাণ, কেন এমন করে,
রহিলে বিরলে, কেন আঁথি ঝরে,
আঁথি ঝরিয়া আবার, কেন তাপেতে শুকার॥

ওছে নীরদবরণ, পীতবাস ! বংশীবদন হাধীকেশ ! ওহে গোবর্জন-ধারণ, গোপেশ ! কদ্যানন্দের হাদাকাশে, আসি হও হে উদয়॥

ভবনদী-পারে, আয় কে বাবি রে-শ্রীনাথের তরি গেগেছে তীরে। অগচিস্তামণি, প্রভূতক্রপাণি, আপনি ক্লেপনি শ্রীকরে ধ'রে॥ হেরিরে ভরত্ব ক'রনা আভত্ব, ভে'বনা ভে'বনা ও মন মাতত । ত্যজিয়ে কুসত্ব কর সাধুসত্ব, আপনি ত্রিভঙ্গ লবেন রূপা ক'রে॥

ক'রনাকো হেলা চাপ এই বেলা,
এ ঘাটেতে নাই দান আর ভোলা,
ভক্তি-ভরে করে করি কর-মালাচিকণ-কালারূপ ভাব অন্তরে;—
হেলার ভেলা ভোলা! হারালি হারালি,
ছটা রিপুর দারে মজিরে রহিলি,
প্রপঞ্চ পঞ্চে 'ছার' বলি,
বুগল বাছ তুলি—বলরে 'মুরারে'॥
ঘেষাধেষ ত্যজি হ'রে একমত,
পথের সম্বল করহে কিঞ্চিত,
হরি-শুন গান গাও অবিরত,—

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে;—

যত্তির্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্,
গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য অধিষ্ঠান,
বছ যোগ-যাগেও যার না হয় সন্ধান,
(সেই) ক্লফ-ভগবান্ (এবে) নদীয়া-নগরে॥

আজুরে ত্রীরুন্দাবনে ঝুলন আনন্দ লীলা।
ঝুলে শ্রামন্ত্রন্ধর-বামে স্থলরী ব্যভামবালা॥
স্থাদ কালিন্দী-কুল, ঝন্ধত অলি-কুল,
কেলি-কদম মূল হছাঁ রূপে করে আলা॥
নাগরী নব-সাজে, সাজাও ত নটরাজে,
(ঐ) চরণে নৃপুর বাজে গলে দোলে বনমালা॥
রাই রতনমণি আভরণ-বিভূষিনী,
বঁধু স্থা চাম ধনি কেলি-কৌতুক-শীলা।
রতন-হিন্দোলা ধরি, হছাঁ মূথ হেরি হেরি,
ঝুলাও ত সহচরী রন্ধিনী ব্রজ্বালা,
রসমন্ধী রসভূপ, ঝুলত অপরূপ,
নির্থত বিশ্বরূপ আনন্দে হ'য়ে বিহ্বলা॥

আৰু রজনী হাম, ভাগে পোহায়হ, পেথমু-পিয়া-মুথ-চন্দা।

#### विटयटकत्र मान

জীবন বৌবন, সকল করি মানম,

দশদিক ভেল নিরদন্দা।

আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানমু,

আজু-মঝু-দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে, অমুকূল হোরল,

টুটল সবছ সন্দেহা॥

সোহ কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ,

লাখ উদর করু চন্দা।

পাঁচ বাণ-অব, লাখ বাণ হউ,

মলর পবন বহু মন্দা॥

অবসোন যবহুঁ, মোহ পরি হোরত,

তবহু মানব নিজ্ঞ দেহা।

'বিভাপতি' কহ, অলপ ভাগি নহ,

ধনি ধনি তুরা লব লেহা॥

বাঁশী বাজাও রাধা ব'লে।
রাধা নামের বাঁশী, শুন্তে ভালবাসি,
কত স্থারাশি, আছে রাধা-বোলে॥
যে বাঁশী শ্রবণে ব্রজ্ঞ দেবীগণেজ্ঞানহারা-প্রাণে, ধার নিধুবনে,
বাজাও সে বাঁশরী কিশোরীর সনে,

শুনে ভাসি অপার প্রেম-সলিলে ॥ যে বাঁশরী-রবে ধেরু যার গোঠে, 'জর কান্ত!' রবে রাথালেরা ছুটে— কালা-কলন্ধিনী নাম যাহে রটে,

গোকুলের কুলবভীর কুলে॥ শ্রীবৃন্দাবনে যে বাঁলী শ্রবণে, উঠে প্রেম-উৎস যমুনা-জীবনে, ফুটে রাধাপদ্ম হুদি-কুঞ্চবনে,

ছুটে ভক্তভুক আপনা ভূলে ॥ বে বাঁশরী-রবে পঞ্চম বরষে, মধুবনে এব পরম হরিষে, ভূলি জননীরে ভাসে প্রেমনীরে,

প্রেমময় তব নাম-সলিলে॥

দৈত্যকৃত্যমণি ভক্ত-চূড়ামণিত্যক্তিত্য কামনা বে বাশরী শুনে,
'হরি' 'হরি' ব'লে হরিনামের বলেপ্রাণ পেলে প্রহলাদ জলন্ত অনলে ॥
বে বাশীর স্বরে শ্মশানবাদী—ভোগা,
অকে বাঘ ছাল গলে হাড়মালা,
বক্ষে কালীপদ মুখে 'কালা' 'কালা',
সদাই আনন্দ প্রেমানন্দ বলে ॥
বে বাশীর স্বর বীণায় সপ্তস্বরেবাজায় নারদ-ঋষি কৈলাস-ভূধরে,
স্বরের তরকে, মূর্চ্ছনার রকে,

শিব-শিরে গঙ্গা উল্লাসে উথলে॥
যে বাঁশীর রবে নদীয়া-নগরে,
'হরি' 'হরি' রব উঠে ঘরে ঘরে,
পাষণ্ড পলায় পাতকী নিস্তারে-

নাম-মন্ত্ৰ পশি প্ৰবণ-মূলে॥

যে মোহন-ছাদে সে মোহন বাঁশীবাজায় মদনমোহন স্থাধুর হাসি',

(সে) বাঁশী ভনে হোক্ মুক্ত মম ফাঁসী,

সে নৃপুর বাজুক চরণ-কমলে॥

ষমূনে এই কি তুমি সেই ষম্না প্রবাহিনী।

(ও ধার) বিমল-ভটে, রূপের হাটে, বিকাত' নীলকান্ত মণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা, প্রীদাম বলরাম, স্থবল স্থাম।
কোথা, সেই স্থনীল ভম্ন, বেমু ধেমু, মা বশোদা রোহিনী॥
কোথার নন্দ উপানন্দ, মা-বশোদার প্রাণগোবিন্দ,
কোথা, ধড়াচুড়া পরা, কোথা ননী-চোরা,
কোথা, সে বসন-চুরি, কোথা ব্রজনারীর প্রজ্ঞা মা কাত্যারনী॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা, ললিভা-সধী স্থহাসিনী।
কোথা, সে-বংশীধারী, রাসবিহারী-

বামেতে রাই বিনোদিনী॥
কোথা সে নৃপুর ধ্বনি, (আর) না বাজে কিছিনী,
মধুর হাসি, মধুর বাশী নাহি শুনি।
ও বার সোহন শ্বরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি॥

टामाति छटि छटि, टामाति चाटि चाटि, टामाति मिकटि, करे तम थनी। ७ यात्र, मान्त्र गानि, त्मार्न हुड़ा मूटिन थत्रने॥ त्मारेत्र मां आमात्त्र, यम्त्न तमरे वामात्त्र-जनात्पत्रनाप सम्-मायात्त्र थत्त्र (यात्र) भा' क्र'चानि। "পরিব্রাজক" বলে 'সে-চরণ-তলে স্টাইব দিন-যামিনী'॥

ভাকেরে করুণ-স্বরে নিভানন্দ রার।
'প্রেম কে নিবি কে নিবি' ব'লে ভাকিতেছে উভরার।
বিনা মূলে বিকা'ব, গোরা-নিধি মিলাব,
'হরি' ব'লে বাহুতুলে কে কোথার রয়েছিস্ আর॥
আর চিন্তা নাই রে ভাই, আর গৌর-গুন গাই,
ভোলের ভাগ্যে বিশ্বস্তর অবতীর্ণ নদীয়ার॥
ভাই বল 'হরি' বল, মোরে ক'র্বে শীতল,
'হরি' ব'লে বিনামূলে কিনে লহুরে আমার॥
নিতাই ভাকে বারেবার, গেল সকল আঁধার,
প্রভু 'বন্ধু' বলে 'দীন ব'লে রাথ প্রভু রাঙা পার'॥

নব-জলধর-নিন্দিত কাস্তি-মহোজ্জল-অভিনব রূপ ত্রিভঙ্গ।

চরণ-কমলপর, নৃপুর রঞ্জিত-

অলিক্ল-গুঞ্ল-রঙ্গ ॥

মন্দ-মধুর বেণু বাছ-বিনোদন, কেলিকদম তরুবর হেলন, গোপ-বধুগণ ক্বত-পরি-রম্ভন-

কেলিরস-সমর-তরক।

শীতবসন মণি-কাঞ্চন আভরণ, শিরে চূড়া শিথি-পুচ্ছ বিভূষণ, শ্রুতিমূলে কুগুল অলকার্তভাল-

চন্দ্ৰ-চৰ্চিত-অশ;

ছদিপর বন-কুল-মাল বিলম্বিত, মৃগমদ-কুদুম গন্ধ-আমোদিত, মধুরাধরে মৃত্যাশ্রশোভিত-

হেরি ;— ব্রহিত কোটা অনশ।

ধীরণণিত-শুভ-বন্ধিন-ঠান, অতি
——অমুপর্নপ-রসমর-রসভ্পতি,
বৃশাবন-বিপিনে সদা বিলস্তি,

রাসবিলাসিনী সল,— হের নব নটবর গোপ-কিশোরাক্বতি, রাধারমণ মোহনম্রতি; এ "বিশ্বরূপ" মতি, অবিচল রহু মাতি-

চরণকমলে হই ভূ<del>স</del>॥

সে দিন বেৰন এসেছিলে হার-আর কি তেমন আস্বে না।

সে দিন বেমন বেজেছিল বাঁশী-

আর কি তেমন বাজ্বে না॥

সে দিন ষেমন যশোষতী-কোলে-কেঁদেছিলে 'আর বেঁধ'না মা' ব'লে, তেমনি ক'রে রাজাু করে-

আর কি নয়ন মুছ্বে না।

সে দিন যেমন যমুনার কুলে-রাথাল-মাঝে রাজা সেজেছিলে, তেমনি ক'রে ধেন্তর পাছে-

আর কি তুমি ছুট্বে না॥

সে দিন বেমন গোয়ালিনী-ঘরে-খেরেছিলে তুমি ননী চুরি করে, ভেমনি ক'রে গোপীর ঘরে-

আর কি ধরা প'ড়্বে না॥

সে দিন ষেমন কদম্বেরি মৃলে-বামে 'রাধা' ল'রে ছিলে বামে হেলে, তেমনি ক'রে আঁধার হৃদয়-

আর কি আলো ক'র্বে না॥

সে দিন বেষন দরশন-আশে-গেমেছিলে গান যোগিনীর বেশে, তেষনি ক'রে রাধার ছারে-

আর কি হুধা ঢালুবে না॥

সে দিন বেমন পৌর্নদাসী-দিনেক'রেছিলে লীলা বৃন্দাবন-ধামে,
ভেমনি ক'রে গোপীর বাসে-

व्यात्र कि गीमा क'त्र्व ना।

সে দিন বেষন গৌরাজেরি সাজে-এসেছিলে তুমি নদীয়ার মাঝে, তেমনি ক'রে বিনামূল্যে-

আর কি 'নাম' বিশাবে না॥
আমরা যে ভাই আছি বাকীবিশ্বমাঝে ঘোর-পাতকী,
তুমি ভিন্ন পতিতপাবন-

মোদের কেহ তরাবে না।

শর্মে 'গৌর' স্বপনে 'গৌর'-

(আমার) 'গৌর' নয়ন-ভারা। সীতানাথের আনা নিধি 'গৌর' নয়ন-তারা, ननीया वित्नानिया আমার প্রাণ শচীত্রালিয়া 📡 আমার গদাধরের প্রাণবঁধুয়া নরহরির চিতচোরা রাইকাহমিলিত গোরা " 🗃বাস-অঙ্গনের নাটুয়া " " শ্রীসনাতনের গতি সর্বতত্ত্বের ঐ অবধি দাস রঘুনাথের সাধনার ধন স্থ্যমের মনোচোরা রার রামানন্দের চিতচোরা 📡 পাৰাণগলান গোৱা প্রভূ-নিতাই পাগল-করা " আমার জীবনে 'গৌর' মরণে 'গৌর'-

'গৌর' গলার হারা॥

আমার জীবনে মরণে গতি রে, আমার 'গৌর' বই আর গতি নাই ভাই, ও ভাই কহনা গৌর-কথা, 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে ভোদের পায়ে পড়ি 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া—
ও ভাই কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে ভোদের পায়ে পড়ি কহ না গৌর-কথা,
আর কিছু লাগেনা ভালো একবার 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া,
আমার গৌর-নাম অমিয়া-ধাম পিরীতি-মূরতি দাতা,
আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে.

আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে, এ-বে মূর্ত্তিমন্ত প্রেম বটে রে, আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে— এ-বে প্রেম দিয়ে 'গৌরান্ধ' বিলায়, আমার -----নয় রে, গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে, তোমরা কি কেউ ব'লতে পার, আমি কোথায় গেলে 'গৌর' পা'ব তোমরা……পার, গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে 'গৌর' করিছ সার, অন্তে যে যা ভজে ভজুক আমি 'গৌর' করিমু সার, বলিয়ে 'গৌর' জনম ভোর কিছুনা চাহিয়ে আব; তোমরা সবাই রূপা কর গো! যেন 'গোর' ব'লে ম'র্তে পারি, তোমবা · · · · কর গো! গঙ্গাতীর-বাসী নরনারী তোমকা সবাই ক্লপা কর গো! যেন 'গৌর' ব'লে ম'র্তে পারি ! ভাহ'লে আর জনমে 'গৌর' পাব—বেন····পারি ! বেন কাঁদতে কাঁদতে জনম যায় গো! আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের গুণ গেয়ে যেন · · · · যায় গো! 'গৌর' ভক্তি 'গৌর' মুক্তি 'গৌর' বেদেরি সার, বেদ বিধির পার 'গৌর', আমার 'গৌর' বেদেরি সার, 'গৌর' ভজহ 'গৌর' সাধহ, তোমরা সবাই 'গৌর' ভজ গো! ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—তোমরা····ভজ গে!! একাধারে 'রাধাক্বফ', তোমরা····ভজ গো! আমার 'গৌর' ভজা হ'লো না ভাই, ভ'জ্বো ব'লে সাধ ছিল, কিন্ত 'গৌর' · · · · ভাই, আমার হুর্বাসনা গেলনা রে, 'গৌর' · · · · ভাই, বিষয়-ভোগ বাসনা গেলনা রে, 'গোর' · · · ভাই, আমার কপটতা গেলনা রে ....ভাই, আমার অভিমান গেলনা রে · · · · ভাই, 'গোর' ভত্তহ 'গোর' সাধহ 'গোর' করিবে পার, আমরা বেমনি পতিত তেমনি প্রভু 'গৌর' করিবে পার,

#### विट्राटकत्र माम

গৌর-গমন গৌর-গঠন, কিছুই দেখ্তে পেলাম না রে— গৌর-গমন গৌর-গঠন,

> এই স্থরধূনীর তীরে বিহার— কিছুই দেখতে পেলাম না রে,

সেই গমন-নটন-লীপার—

কিছুই····ের,

'গৌর' আমার চ'লে যেতে নেচে যার রে— কিছই·····বে.

সেই গমন-নটন-লীলার---

কিছুই-----রে,

গৌর-গমন গৌর-গঠন গৌর-মুথের হাসি, গৌর-বচন অমিয়া-সিঞ্চন মরমে রহিল পশি, আর কি মোরা শুন্তে পাব! মুথের 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি-

আর কি নোরা দেখুতে পাব!

সেই হরি-বলা প্রেমের কাঁদন-

আর কি ....পাব !

গৌর শবদ গৌর সম্পদ-

যাহার হৃদয়ে জাগে,

এই জগমাঝে সেই ত' ধনী-

যার হুদে জাগে গোরা-গুণমণি— বলি তা' ছাড়া সব অভিমানী;

জগমাঝে · · · · · ধনী-

তার কি করিবে সংসার শমন-

যার হিয়ার জাগে (৩ী) শচীনন্দন;

त्व द्वंत्थर इनव-मात्व,

আমার গোরা চিত-নটরাজে-

বে বেঁধেছে হৃদয় মাঝে, জগমাঝে সেই ড' ধনী ;

'গৌর' শবদ 'গৌর' সম্পদ যাহার জ্বদরে জাগে, নরহরি দাস অনুগত ভার চরণে শরণ মাঁগে;

नान क'रत्र भरन त्राथ रह।

গৌর-ধনে হ'বেছ ধনীদাস ক'রে পদে রাথ ছে!
'গৌর' শবদ 'গৌর' সম্পদ বাহার জ্বদের জাগে।
নরহরি দাস অন্থগত তার চরণে শরণ মাঁগে॥

# ভিমিন্ত-অভিসার।

(লীলা-কীর্ত্তন)

# গ্রীদেগীরচক্র।

তুড়ি রাগিনী—মধ্যম একতালা। আইলা গৌরাঙ্গ আমার-

कांपश्चिनी इहेग्रा।

ভাসাইলা গৌড়-দেশ-

প্রেম-বৃষ্টি দিয়া॥

নিত্যানন্দ রায় তাহে-

মারুত সহায়।

যাঁহা নাহি প্রেম-বৃষ্টি-

**डाँ**श नहेबा यांब ॥

প্রেমের সমুদ্র তাহে—

त्राधाङ्ख-नीना ।

মছন করিয়া রূপ-

তাহা উঠাইলা॥

এবে সেই 'প্রেম' দেখি-

বিদিত করিয়া।

এ মাধব দাস কাঁদে-

विन्द्र ना পाইया॥

বড়ারি—মধ্যম একতালা। ( সধীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি)

निष-यनित्र धनी,

रेवर्ठनि वित्निपिनी,

প্রের সহচরী-মুধ চাই—।

रीशं नक्तकत्र,

নিকুঞ্জ-কানন,

ভুরিতে গ্র্মন করু তাই—॥

( भवनी ) विनय ना कर वानि । चन चाँविद्यात्र रित्रया चन ८चत्र७-আকুল হোৰত পৰাণী—৷৷

বংশী-বট-ভট্-

कमय-कानन,

থেঁজিবি ধীর-সমীর।

সঙ্কেত-কেলি-

কুঞ্জ-কুন্তুম-বন,

স্বশীতল ষমুনাক-তীর॥

কুণ্ডক-তীর,

পুলিন-বুন্দাবন,

নিধ্বন কেলি-বিলাস।

রাইক-বচন-

শুনই সব স্থীগণ,

मांकन ८गाविन मांम॥

শ্ৰীবেহাগ—লোফা ( এরিক্ট সমীপে ত্তীর গমন )

শুনইতে রাইক ঐছন বাণী— ক্বফ্ব-পূজা লাগি ধনী দেয়ল আনি। ভাম্বল বিড়িয়া আর কুস্থমক দাম। দেই পাঠায়ল নাগর-ঠাম।।

সহচরী গমন- কম্মল বন্মাঝ।

থোঁজই কাঁহা নব নাগর-রাজ॥ রাইক কুঞ্জে স্থি কয়ল পয়াণ। উহি দেখল নব নাগর ভাম॥ রাইক পছ নেহার ত তাই—। মন্মথ আকুল কুল নাহি পাই॥ সহচরী উলসিত তৈখেনে গেল। হেরি নাগর বর হরষিত ভেল। নাগর অতি উৎকষ্টিত জানি। সহচরী কহমে রাইক বাণী॥ কুন্ত্ম-হার হৃদয়-পর দেশ। কহ মাধ্ব অবছ্থ দূরে গেল ॥

## ভিমিদ্ধ-অভিসার

শ্ৰীরাগ বিশ্র ললিড—মধ্যম দশকুশী ( শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে স্থির উক্তি ) কণ্টক গাড়ি- কমল সম পদতল-মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি। গাগরি বারি- ঢারি করু পিছল-চল তঁহি অঙ্গুলী চাপি॥ নাধব ভুয়া অভিসারক লাগি। ত্তর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে-मन्दित शमिनी काति॥ কর যুগে নয়ন- মুন্দি চলু ভাবিনী-তিমির পরানক আশে। কর কম্কন পণ- ফণী মুখ বন্ধন-শিথই ভূজগ গুরু-পাশে॥ গুরু-জন বচন, বধির-সম মান্ই-আন শুনই কহ আন। পরিজন-বচন- মুগধি সম হাসই-গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

স্থিতে নাগরে- কহিছে কথাক্রমনে আসিবে নাগরী হেথা।
সিধি কহে 'স্তাম- ভাবনা নাইতোমারে মিলাব সে ধনী রাই।'
নাগরে তুষিয়া- চলিল সিধযেখানে আছিল রাধিকা বসি॥
সিধি উলসিত, দেখিয়া তাইনাগর-বারতা পুছয়ে রাই।
কোন ক্রে আছে- বসিয়া শ্রাম,
জ্ঞান কহে 'জপে তুহারি নাম'॥

শ্রীরাগ—তেওড়া।
(শ্রীমতীর প্রতি সথীর উক্তি)
নন্দ নন্দন, চন্দ চন্দন,
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
ভালদ স্থলার, কন্ম কন্মর,
নিন্দি সিন্ধর ভাল।

প্রেমে আকুল, গোপ গোকুল,
কুলন্ধ কামিনী কান্ত।
কুন্মন রঞ্জন, মঞ্চু বঞ্ল,
কুঞ্জ মনিরে সন্তঃ।
গণ্ড মণ্ডল, বলিত কুণ্ডল,
চুড়ে উড়ে শিপণ্ড॥
কেলি ভাগুব, ভাল পণ্ডিভ,
বাহু দণ্ডিভ দণ্ড॥
কল্প লোচন, কল্ব মোচন,
শ্রবণ রোচন ভাষ।
তমল কোমল, চরণ কিশল্য,
নিল্য গোবিন্দ দাস॥

ধানশ্রী মিশ্র বেহাগ—ছুটাতাল।
স্থির মুথে- শুনতে ছিল বসি।
হেন কালে- 'রাধা!' ব'লে,
বাজল শ্রামের বাঁলী॥

দেশ মলার—তেওট।
( সথির প্রতি প্রীমতীর উজি )
আরে সথি! বাজত বংশী মধুর।
শবদ অদত্ত- কোন বাজায়তস্থলর স্থীর গভীর॥
ধ্বনি শুনি প্রাণ, করত আনচানচিত হোয়ত অধির।
আত্য প্রবণ, কম্পে ঘন ঘন,
প্রকে ভররে শরীর॥
হলয় দর দর, খাস বহে ধর,
নরনে বহুতহি নীর।
ধৈরব ধরইতে- নাহি পারি চিতেভিগেও স্বদ্ধক চীর॥

আতি কুলনীল- সবছ হুরে গেও, উরল মনমথ বীর। বিস্তাপতি ভণে,— 'মুরলী নিশানে-ঘরের করলি বাহির'॥

ব্দর ব্যব্তী মলার—তেওড়া। ( স্থির প্রতি শ্রীমতীর উক্তি ) গগনে অবঘন- মেহ দারুন, मचन गामिनी सनकह। কুলিশ পাতন, শবদ ঝন ঝন, পবন থরতর বলগই॥ আৰু হরদিন ভেল। হামারি কান্ত- নিতান্ত আগু সরি-সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥ তর্ল জলধর- বরিথে ঝর ঝর-গরজে খন খন খোর। খ্রাম মোহন- . একলি কৈছনে-পছ হেরই মোর॥ সঙরি মঝুতমু- অবশ ভেল জমু-অথির থর থর কাঁপ। এ মরু শুরুজন- নয়ন দারুণ-খোর তিমি বহিঁ ঝাপ॥ তুরিতে চল অব- কিয়ে বিচারব-कौरन मन् असमात। রায় শেধর- বচনে অভিসর-কিষে সে বিখিনি বিচার॥

মায়ুর—তেওট।
(শ্রীমতীর অভিসার)
কাম-অমুরাগে- হ্রনয় ভেল কাতর,
ব্রহই না পারই গেহে।
গুরু-ত্রু-জন-ভর, কছু নাহি মানরে,
চীর নাহি সম্বরু দেহে॥

নব অহরাগক রীত (দেশ দেশ),

ঘন আঁথিয়ার, ভূজগ ভর ফত শত,

তুপ ছঁন মানরে ভীত॥

স্থিগণ সঙ্গ- ত্যক্সি চলু একসরিহেরি সহচরীগণ যায়।

অদভ্ত প্রেম- তরকে তরকিততবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥

চললি কলাবতি- অতিশয়-রস-ভরে,
পছ বিপথ নাহি মান।
ভোনদাস কহ,— 'এহ অপরূপ নহ,
মনহিঁ উজোরল কান॥'

রাধা মধ্র বিহারা।
হরিম্পগচ্ছতি, মন্থরপদগতি,
লঘুলঘুতরলিতহারা॥
চিকুর তরক্ষক, ফেনপটলমিব,
কুম্মং দধতী কামম্।
নটদপসব্য-দৃশা দিশতীব চ,
নিউতুমতহুম বামম্॥
শক্ষিত লজ্জিত, রস-ভর-চঞ্চল,
মধ্র-দৃগন্ত-লবেন।
মধ্-মথনং প্রতি সম্পহরন্তী,
কুবলর-দান-রসেন॥
গঙ্গপতি রুদ্র- নরাধিপ মধুনাতনমদনং মধুরেণ।
রামানন্দ রায়- কবি-ভণিতম্,
স্থরতু রস-বিসরেণ॥

করণ বড়ারি—মধ্যম একতালা।
কিন্তে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে,
হন্ত দৌহা হেরি মুখ ছাঁদে।

ভবিত চাভবি- নব অপ্ধর মিলন, जूबिन हरकांत्र हांक् हांक् ॥ আধ নয়নে হছ'- রূপ নেহারই, চাহনি আনহি ভাতি। রদের আবেশে গ্রহ- অব হেলাহেলি, বিছুরল প্রেম সালাতি॥ ভাষ স্থময় দেহ- গোরী পরশে সেহ, মিশাশ্বল যেন কাঁচা ননী। রাই—তত্ম ধরিতে নারে, আউলাইল আনন্দ ভরে, শিরীষ-কুস্থম-কোমলিনী ॥ অতসী-কু হ্বম-সম- শ্রাম--- হ্বনায়ব, नायत्री--- हम्भक- (शोती । নব-জলধরে জমু- চাঁদ আগোরল, ঐছে রহল ভাম কোরি॥ বিগলিত কেশ, কুহুম শিথি চলক, বিগলিত নীল নীচোল। ত্ত্ঁক প্রেম-রসে- ভাসল নিধুবন, উছ্লন প্ৰেম-হিলোল ॥ হুছঁ রুসে ভাসি, হুছুঁ অব্লয়ই, হহু মুখে মৃহ মৃহ ভাষ। নব নায়রী সঞে- নাগর শেথর-जूनन (शंविन पात्र॥

> ভীম পলাশ্রী—মিশ্র মধ্যম দশকুশী। (শ্রীক্লফের প্রতি শ্রীমতী)

ভহে মাধব! কি কহব দৈব বিপাক,
পথ-আগদন-কথা- কত না কহিব হে,
যদি হয় হথ লাখে লাখ,
মন্দির তাজি যব- পদচারি আওলু,
নিশি হেরি কম্পিত অফ।
তিমির হুরস্ত পথ- হেরই না পারিয়ে,
পদযুগে বেচল ভুজল।
ভাইক্ কুল-কামিনী, তাহে কুছ বামিনী,
হ্রিয় গহন অতি দুর্॥

আর তাহে জগধর- বরিধরে বার বার,
হাম বাওব কোন পুর ॥

একে পদ পদজ- পদজ বিভূবিত,
কণ্টকে জর জর ভেল।
ত্রা দরশন-আশে- কছু নাহি জাহুলুঁ,
চির ছঃখ অবদুরে গেল॥
তোহারি মুবলী যব- প্রবেশন,
হোড়লুঁ গৃহ-স্থ-আশ।
পহ কি ছঃখ- ত্পহঁ করি না গণলু,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ—স্বপতাল। (শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ)

রাই! তুমি সে আমার গতি। ভোমার কারণে, রসভন্ত লাগি-গোকুলে আমার হিতি॥ নিশি দিশি বসি- গীত আলাপনে, मूत्रनी नहेशा करत्। যমুনা সিনানে- ভোমার কারণে, ব'সে থাকি তার ভীরে॥ তোমার রূপের- মাধুরী দেখিতে, কদম্ব ভগাতে থাকি ৷ छन् कित्नाती! हाति नित्क दहति, বেমন চাতক পাথী॥ তব রূপ গুণ-- মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর। করি অহুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥ চণ্ডীদাস কর,— "এছন পীরিতি-জগতে আর কি হয়। এমন পীরিতি- না দেখি কখন,

কথন হ্বার নহ<sup>ত</sup> ॥

#### নাম-সন্ধীর্ত্তন

#### ঝুমুর-তাল।

রাই মিলল গিরিধারী (নিক্ল-বনে); ভানের বানে বৈঠল রসের মঞ্জী, ভর্ম-ভালে বসি গান করে শুক-শারী। হহু-মুথ হেরি নাচে ময়ুর-ময়ুরী॥

# নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

खत्र त्रांस त्रांस त्रांतिन खत्र! खत्र त्रांस त्रांस त्रांतिन खत्र! खत्र व्यकाञ्जाबनिमनी त्रांतिन खत्र! खत्र ज्ञांमकर्छ द्रममि त्रांतिन खत्र! खत्र कृष्ण-कृषत्र-विनांतिनी त्रांतिन खत्र! खत्र व्यक्तमाहिनी त्रांतिन खत्र!

হররে নম: রুক্ষ যাদবার নম:। বাদবার মাধবার কেশবার নম:॥ (২৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)

এস হে গৌর! এস হে নিভাই!
ব্যভিচারে পূর্ণ হ'লো সব ঠাই॥
'কীর্ত্রন'-সঞ্চার কর গো ভোমরা,
নাম-বন্ধার আবার ভেসে যাক্ ধরা,
সবার মুখে শুনি কৃষ্ণ-নাম-ধ্বনি,
আনন্দাশ্রধারে সদা ভেসে যাই॥
চারিদিকে আবার বিরেছে আধার,
হরিনামে বাধা দের অনিবার,
কুপা করি হরি! ধরার অবতরি,
দেখাও হে পথ অজের কানাই॥

# विटब्टकड मान

ছাগ-শিশু- বলি- দানেতে উন্নন্ত,
কত জনে দেখি বলে,—'মাতৃ-ভক্ত',
বড়রিপু—বলি দেরনা তাহারা,
কেন প্রান্ত-মত পোষিছে সদাই॥
কপাকরি প্রভু! চরণ ধর শিরে,
রসনা বলিবে সদা,—'হরে! হরে!'
কুমতি ত্যজিয়া সুমতির সনে,
বজ্ব-পথে আমি যাব গো নিমাই॥

(এস) নাচিয়া নাচিয়া, শচী -ছলালিয়া! এদ মম হৃদি-মাঝে। তুমি বিনা মোর- গতি নাহি আর, এস হে স্থার-সাজে॥ ( আমার ) ধরম করম- সকলি হে তুমি, জেনেছি হৃদয়-স্বামী! এস মোর কাছে, সহে না বিরহ, এস! এস! অন্তর্গামী॥ অপরাধী আমি- জানি হে, সর্বব্ধা-তাই ডাকি বারে বারে। ক্ষম অপরাধ- হে গৌর- স্থন্দর ! পায়ে ঠেলিওনা মোরে॥ অধমতারণ, ' পতিতপাবন, বিপদ- কাঙারী তুমি। কর হে, উদ্ধার, নরাধ্য আমি ! ওহে জগতের স্বামী॥ ধন জন মান- চাহিনা গো আমি, চাহিনা প্রাক্বড- কাম॥ জনমে জনমে- গাহি বেন নাথ! ভোমারি মলল-নাম॥ দাস,—'পঞ্চাননে' রেখ' পদতলে, বরাষয়া রূপা- বারি। শ্রীচরণ- ছাড়া ক'রোনাকো ভারে,

ওছে প্রাণ- গৌরহরি॥

रा भोतांच ! थानाताम ! नहीवा- विराती। পাহি মাং রক্ষ মাং দরাল- অবতারী॥

তুমি যে আমার নরনেরি জল, <sup>\*</sup> তুমি যে আমার পথেরি সম্বল, (তাই) ওধাই তোমার, ওহে গোরারায় ! ক্বপা কর দীনে মুরারি॥

প'শেছি যবে এই বিশ্ব- মাঝারে-মাতৃরপে স্থা পেলেছ আমারে, (আবার) পিতৃরূপে তুমি ক্ষেহ দিয়ে মোরে, কতই আদর ক'রেছ হে হরি॥

(আবার) শিক্ষাগুরু- বেশে জগতেরি মাঝে-দিলে কত শিক্ষা অভিনব- সাজে, (আবার) ভরতাতারূপে কতরূপ ধ'রে, ক'রেছ গো রক্ষা ওহে বংশীধারী॥

(মাবার) দীক্ষাগুরুবেশে এসে অবশেষে, দেখালে হে পথ ভাবের আবেশে, मीन-পঞ্চাননের শেষের সম্বল, রেখ' ও চরণে ওহে গৌরহরি॥

ষার কেহ নাই- তুমি আছু ভাই, দয়াল নিতাই মোর। নিরাশ আঁধারে, আলো প্রভু ক'রে, যুচাও যাতনা- খোর। আশা বুকে নিয়া সব ছারে গিয়া-নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরিয়া, ক্বপা কর প্রভূ অনাথ বলিয়া-

ওগো মোর চিতচোর। 🖢 রম- বিপাকে আসি ধাই আমি-কান তুমি সব ওহে অন্তৰ্গাৰী! অভিযান-রাশি নাশিয়া গো তুমি-

ছিন্ন কর মানা- ডোর।

তোরা) বল্। বল্। বল্। বল্। বল্। বল্। বল্বাসী।

গৌরাজ কোথার গোল।
বিরহে তাঁহার আঁখি- নীরে ভাসিপরাণে বেঁধে বে শেল॥
প্রেমেন্ডে প্রিত গোরা প্রেমমন্ন,
প্রেম- নেত্রে প্রেম- ধারা ধে বন্ন,
যার পানে চার প্রেমে ভূবে যার,

আমার প্রেম নাহি দিস। আচণ্ডালে দিস প্রেম-আসিজন-আতি-বিচার তার না ছিল কথন, প্রেমিক-স্থলন মোর গোরাধন,

প্রেমেতে অবনী ভাগাল।
প্রেম-স্থত্তে গাঁথা বিশ্ব-চরাচর,
প্রেমিক- শিরোমণি মোর বিশ্বস্তর,
নাম-প্রেমে মাতি প্রেমিক নিতাই-সনে,

'(প্রেমের সাধনা' শিখাল॥

ব্যথায় ভরা জীবন-মাঝে-(भोत-र्यं वन कहे? তঃথ যে মোর র'য়েই গেল-কেমন হ'লো ওলো সই! আগে বদি জানতাম আমি-পীরিত করি প'ড়ুবো ফাঁলে, পীরিত ছাড়ি করতাম আড়ি, शरम शरम जीवन-नरम। যা হবার তা হ'লো সই, **(कॅरल ट्कॅरल इ'नाम नाता,** কেমনে মোর কাট্রে কাল, হ'বে সাধের গৌর হারা। ভোমরা সব জানাও তারে, ना विभ तम चारम चरत्र, আহুতি দিব জীবন মোর-ভাগিরথী- বক্ষোপরে !

কে গো তুমি ভাসাও বিশ্ব নামের-মহিমার,
নাম-ভরক ছড়িরে গেল আকাশ-নিলিমার;
স্থানর হ'তে হালর তুমি,
গৌরহালর- ভাবাস-ভূমি,

কর স্থন্দর মোরে স্থন্দর স্থা। ভৃক্তি করিয়া দান, 'গৌর!' বলিয়া হউক স্থন্দর আমার মলিন প্রাণ।

ভাগিরথী-তীরে ভাসি' আঁখি-নীরে করিছ মোহন-গান,
ন্তব্ধ হইয়া সঙ্গীত-মাধুরী ভাগিরথী করে পান;
বহুদিন হ'তে ভোমারি লাগিয়া,
আশা-পথপানে আছি হে চাহিয়া,
দাও শ্রীচরণ মূল-সংকর্ষণ লভি চির-বিরাম,
উঠুক্ ধ্বনিয়া নিখিল-বিশ্বে ভোমারি মঙ্গল-নাম।

(কিবা) অঙ্গের লাবণী স্থন্দর-চাহনী মদন মুরছা যায়,
হেলিয়া ছলিয়া বিশ্ব মাডাইয়া চ'লে নিত্যানন্দ রায়;
আর নাহি ভয়, হে ঘোর- পাতকী!
লহ প্রেম আসি যে আছ গো বাকী,
'যোগ' জ্ঞান' কর্ম্ম' পরিহরি এস পড়ি গিয়ে রাঙা পায়,
'প্রেম' ভক্তি' 'বিশ্বাস' লভিব সন্দেহ নাহিক তার।

এবার হেরিব অদ্রেতে মোরা প্রেমমর র্ন্ধাবন,
কদম্বেরি মূলে বেথা শ্রাম আসি করে গোপী আকর্ষণ;
স্থাবর জন্ম সব মধুমুর,
আনন্দ হিল্লোলে সবাই ভাসর,
তক শারী রাধা- ক্ষণগুণগানে দিবানিশি মন্ত রয়,
কিবা বনশোভা অতি মনোলোভা লালসা করিছ তার।

পাগুলকরা উদাস্-শ্বরে কে গেরে যাও গান?

স্থর নী বইছে উজান নাচে মোদের প্রাণ;

তুমি মোদের চিরসাথী,

তুমি মোদের ব্যথার ব্যথী,

আপন ব'লে নাইকো কেহ তুমি বিনা আর,
বাজিরে বাঁশী গোরাশনী এস একবার।

ভোষায় নিয়ে হালি কাঁয়ি বিজন-বিশিনে,
তুমি যদি না দাও দেখা বাঁচ্বো না বে প্রাণে;
মর্মভেদী তীক্ষবাণ,

ক'ব্বে হাদয় থান্ খান্, হা-হতাশে কাটুবে দিন কাঁদি' জনিবার, বিরহ আর সইতে নারি জগত-জাধার। সকলে ভাই ত'রে গেল ভোষার হুপা পেরে, তরীথানি বাঁধ হেখা ওগো নবীন নেরে;

নাই যে মোদের পারের কড়ি,
পাব'না কি চরণতরী ?
আসা-যাওয়া ঘুচাও প্রভু! আমরা যে ভোমার,
নাইকো কোন স্থথের লেশ এ বিশ্ব-মাঝার।
ঐ স্থ্যে পারপারে নীল আকাশের শেষে,
ক্রফলোকে কতই লীলা কর্ছ মোহন-বেশে;

শুও হে কোলে দয়াময়,
জীবন রবি অস্ত ধায়,
শীতল হোক্ দথ্য হিয়া সইতে নারি আর,
করে ধরি সথা নিয়ে চল মারা-সিল্প পার।
মোরা যে ভাই বড়ই পতিত! লইমু শরণ,
ভুমি বিনা নাইকো গতি পতিতপাবন;

হাসিয়ে তুমি কুলের হাসি, মাভাও মোদের দিবানিশি, শুক্ষ-হূদে পশুক্ আসি' শুপ্রেমের-জোয়ার, অঞ্চ, পুলক, হর্ষ আদি সান্তিক বিকার।

হারেরে নিমাই! কোথা গেলি ভাই!

একবার দেখা দে রে আমার।
প্রাণের মাঝে এসে, ত্যক্তি অবশেবেকেন রে কাঁদালি প্রাণ বে যারু<sup>6</sup>॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তগণ-সনে, নাচিলি কত বে নাম-সঞ্চীর্জনে, একবার এসে আমার হৃদয়-প্রাঙ্গনে, ডেমনি ক'রে তুই নাচ্ গোরা রাম।

# কীর্ত্তন-কুন্তুমাঞ্জী

তোর সনে আমি প্রেমেতে গলিরা,
রাধারুক্ষ-গান গাহিব মাতিরা,
ওগো প্রাণের গোরা! দেখু না ভাবিরা,
তুই বিনা মোর কে আছে কোথার ॥
থেলিতে থেলিতে মারা-মোহ-থেলা,
সাল হ'রে ভাই এল' বে বেলা,
দিরে পদছায়া ত্রিতাপের জালা,
কর্ দুর ওরে নিমাই দয়াময়॥

মধুর হাসিয়া চাহ মোর পানে, সিকত করিয়া প্রেম-বরিষণে, নিযুক্ত হইব তোমারি ভক্তনে-

তুমি যে দয়িত জীবনে মরণে॥

নয়ন তোমায় চাহে গে৷ হৈরিতে-

তবু সথা নাহি মোরে দাও দরশন। জনমে জনমে তোমা-হারা হ'রে-

কেমনে চলিব ওগো মদনমোহন॥

ষবে ক্বপা করি এলে নদীয়ায়-জনম আমার হ'লোনা তথায়, পাপী তাপী সব উদ্ধারিলে তুমি,

ক্বপা-বারি মোরে প্রভূ! কর বরিষণ। নিভাই-নর্ত্তনে রাখব-ভবনে,

শ্রীবাস-অন্ধনে দ্বীমা-রন্ধনে, থাক তুমি সদা গোলোকবিহারী,

মম কাছে ক'বে হরি! করিবে হুমণ।

আকুল-পিরাসা হলে মোর জাগে-'নটন' হেরিতে—কাফ্-অফুরাগে, শ্রীরাধার ভাবে 'রুঞ্চ!' 'রুঞ্চ!' বলি' করগো নিমাই তুমি মোহন-নর্ত্তন।

এস হে ক্কা! পরাণ-সধা! এস হে ক্কা! এস হে

কি মধুর-নাম জুড়ার পরাণ মানস-মন্দিরে এস হে!

ব্যথা দাও কত তবু লাগে ভালোএ কেমন থেলা প্রিরতম কালো!
নাম-মাঝে থাকি সদা দাও উকিকাঁকী নাহি মোরে দিও হে!

তুমি বে আমার আমি বে তোমারতবে কেন ব্যথা দাও বার বার?
সহেনা বিরহ জ্ঞাল স্তহরহ:দর্শন প্রাভু দাও হে!

(আমি) ব্যথিত পরাণে তোমারি চরণেকান্ধালেরি বেশে এসেছি।
চাও ক্রিরে ভাই, দরাল নিতাই!
ক্রেদে দিশেহারা হ'মেছি॥

নিরাশ হইবে উদাসীন বেশে, শ্রোতঃ-তৃণসম চ'লেছি বে ভেসে, ওহে সংকর্ষণ! কর আকর্ষণ! অকুল পাথারে প'ড়েছি॥

কই কৃষ্ণ, গ্রাণ-স্থা! দেখা দাও একবার। তোমারি বিরহে দেখ সদা বহে অপ্রধার॥ লাহনা গঞ্জনা কন্ত-সহি আমি বে সভত, আশা-পথ চেরে চেরে গেল বে জীবন এবার॥

# কীর্ত্তল-কুন্তুমাঞ্চলী

বেশনে কাটাব কালব'লে দাও ব্ৰক্সলাল!
ব্যথা ত' আর সইতে নারি, অসন্থ হ'রেছে এবার॥
অপরাধ শত শত্তকরি আমি অবিরত,
নিজ্ঞণে কম মোরে ওহে জগত-আধার॥
জগতের নাথ তুমি,
অগৎ ছাড়া নহি আমি,
তোমা বিনা সারা বিশ্ব দেখি যে হে অন্ধকার॥
ওহে প্রিয়তম কালো!
হাত ধ'রে নিমে চলো,
কুপা করি প্রেমের আলো করি সতত বিস্তার॥

এস খ্রামন্থলর, যশোদানলন। হিয়া-মাঝে এস বংলীধারী। (আমার) চির-ব্যথিত চিত কর হে প্রশমিত-বুর্থিয়া শান্তির বারি॥ কিবা রূপ মনোহর! নব-কৈশোর-নটবর, অলকা-ভিলক ভব ভালে, শিরে শিথি-পাথা চূড়া মনোহর! গুঞ্জিছে অলি চরণ-কমলে, গলে দোলে বনমালা ভক্ত-বিনোদন, ष्यध्य पूत्रनी यन-त्याहनकाती। ধীর-ললিভ গভি চিত্ত-বিমোহন, বামেতে শোভিছে তব রাই-কিশোরী॥ পীতবসন পরিধান গোপী-ঋণ-কারণ, কটিতটে পীত-ধড়া ভাগি, মৃত্মন্দ হাস্ত শোভিত অধরে-গুপত কডই চতুরালী, কালাল-পঞ্চানন- পরাণ-রমণ, बीবনে মরণে তাপহারী। ধরিরে জ্বদরে গৌরাজ-চরণ-কুপা ৰাগে তব ত্রিভদ-মুরারী॥

#### विटबटकत लाम

यपि शोत्रांक्ठळ खर्म नांक् जन' ( कांहरत्र ! )--( আমার ) বিভা-হশ-মান জীবন-যৌবন-मक्लि विकल (शन। আমি বিবেক বৈরাগ্য সঙ্গী যে করিব-তুলসীর মালা পরি, আৰি অৰ্থুত-বেশে বাব' সেই দেশে-বেপার গৌরাজ-হরি, তোরা দে দে আমার সাজারে দে গো! ( আমার ) কিছুই ভালো লাগে না গো-তোরা দে দে আমার সাজায়ে দে গো! অবধৃত-বেশে সাজারে দে গো। আমি নদীয়া-নগরে প্রতি খরে ঘরে-याहेव' উদাসী इ'रब, যদি মিলে গোরা-নিধি আনন্দ-বাবিধি-আনিব চরণ ধ'রে, আমি চরণ ধ'রে সেধে আনিব', সেই পরাণ-গৌরান্ধেরে ( আমি ) চরণ ধ'রে সেধে আনিব'।

জীবন-আঁথারে অকুল-পাথারে-কেরে আশার আলো জালিল। মরমের ব্যথা মুক্তে দিরে মোর-হুদর-আসনে বসিল॥

কত দিন তারে ডেকেছি যে আমি, আসে নাই সে যে বড় অভিমানী, (এবার) নিদারুল ব্যথা দিয়ে মোরে সে গো-ব্যথার মাঝে এসে উদিল॥

> বলিহারী বাই কানারের থেলা, নিরাশ করিয়া দেয় আলা-ভেলা, চতুরচূড়ামণি স্থাম-গুণমণি-মন ভাহে এবার জানিল॥

বরণ বথন আসিবে থিরেদেখা দিও মোরে কাখাল ব'লে।
তোমারি মোহন মুরতি নেহারিআঁথি বেন মুদি ভোমারি কোলে॥
কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি!
ভরসা তোমারি শ্রীচরণ-তরি,
মরমের ব্যথা জান' গৌরহরি,
প'ড়ে আছি তব চরণ-তলে।
দেখি নাই কভু আমি বে ভোমারতবু প্রাণ মোর তব-পানে ধার,

নামের সহিত আছ' দয়াময় ! ভব-নামে যায় পাধাণ গ'লে॥

কে গো তুমি নবীন বেশে এলে নদীয়ায়! 'ক্লফা!' ব'লে সদাই গ'লে পড় যে ধরায়॥

ধর্ম কর্ম সবই 'ক্বফ' বল সর্বজনে, ব্যাকরণ, স্থায়—"ক্বফ' শিখাও ছাত্রগণে, (আবার) ক্বফ-নামের বাজিয়ে বাঁশী-বেড়াও তুমি জগৎময় ॥

রাধাভাব-কান্তি ল'য়ে ওহে গ্রামরায়! 'স্বমাধ্র্যা' আম্বাদিতে এলে কি হেথায়? ( আবার ) উদ্ধারিতে পৌপী-তাপী-'শুদ্ধাভক্তি' শিথাও সবায়।

'কৃষ্ণ'—পিতা 'কৃষ্ণ'—মাতা করিছ প্রচার, কৃষ্ণ-প্রেমে ভেসে গেল জগৎ সংসার, আমি যে ভাই আছি বাকী-

ভাগাও প্রেমে দরাময়॥

আহা! মরি মরি! কি রূপ-মাধুরীবার রে গৌরাজ! হেলিয়া ছলিয়া।
ক্তম্প-নাম-প্রেমে মাতায়ে অবনীভাবের আবেশে চলিছে নাচিয়া॥

আত্মহানিত মালতীর নালা-শোভিছে গলেতে করি দিক্ আলা, মলম-হিজোলে ছলিছে দোছলে, পুর-ভ্রমর পড়িছে উড়িরা॥

ভালেতে শোভিছে 'ভিলক' স্থন্দর, রাধা-নাম লেখা সর্বা-কলেবর, মধুর-অধরে মৃহ-মধু হাস্ত, ভকত-ভূক পড়িছে চলিয়া ॥

জীব-হঃথ দেখি গোলোকের হরি-নেমেছে ভূলোকে ভক্তরূপ ধরি, রাগ-মার্গে ভক্তি' করিয়া প্রচার-ব্রজ-রস দান করিছে মাতিয়া॥

কাঙ্গাল 'পঞ্চানন' লইয়ে শরণ-যাচে তব রূপা ওহে নারায়ণ ! তুমি বিনা তার না আছে আশ্রয়-দেশ প্রভু একবার ভাবিয়া॥

আমারে তাজি প্রিয় হংখ পাও ষদি-আমারে ভাল-বেদে কেন সহ বেদনা! যাই গো দূরে যাই প্রাণের নিমাই! আমারি ভরে কৈন ভোমার এ লাজনা?

ভোমারি 'শ্বভি' বৃকে লইরা আমি-হাসিব কাঁদিব দিবস-ধানী! হ'ওনা চঞ্চল ফেল'না আঁথি-জল! ভোমারি হুখ-লাগি আমারি কামনা।

> পুটাইছ চরণ তলে !— ববে হাম পেথছ পুরীধাম-মাঝে-গৌরাজ-চরণ-রেঝা মন্দিরে বিরাজে, অবশ হইল তহু অভিনব-রসে, পুটাইছ চরণ তলে।

# কীর্ত্তন-কুন্তুমাঞ্চলী

শ্রবণ-কুত্র-পথে দিল গো ভরিয়া,
গৌর-নাম প্রেম-রস 'কালাল' দেখিয়া,
'পাগল' করিল 'নাম' মরমে পশিয়ালুটাইম্ব চরণ-তলে ॥
পুলকে নাচিল 'দেহ' নাম-ভরকে গো!
কাদিম 'গোরা'!' বলি' বিরহ-ব্যথায় গো!
ডাকিম্ব 'কুফা!' বলি' লাজ-মান সব ভূলি',
লুটাইম্ব চরণ-তলে ।
কি শুনিম্ব ওগো আমি হৃদয়েরি মাঝে!—
'পাপী-তাপী আয় দ্বরা উদাসীন সাজে'
ছুটিম্ব 'কুফা!' বলি' মাথি' গুরু-পদধ্লিলুটাইম্ব চরণ-তলে ।

হালয়-মন্দিরে মম কে আসিল রে!
ত্বলাথেরনাথ নিত্যানন্দ মোরএল' কি আঁধার নাশিয়া রে!
চাঁদ-বছন তার 'অমিয়া' ঝরে,
'ভয় নাই কহ গৌর!' বলে স্বারে,
নাচে রে বাহুত্লি' 'গৌর' 'গৌর' বলি',
ভূবন ভরিল গৌরাদ্দ-নামেতে রে!
হরিদাস-সনে নদীয়া-নগরেকৃষ্ণ-নাম দেয় প্রতিভূঘরে ঘরে,
যাকে দেখে তারে হানিয়া বলে,—
"কলি-জীবের তরে এসেছে গৌরাদ্ধ রে"!
স্বার দহিল অভিমান-রাশী,

সবার নহিল অভিমান-রাশী, ক্বফ্ট-নাম মন্ত্র কর্ণ-মূলে পশি', থোল-করতালে সবাই মাডিল, ক্বফ্ট-নাম-প্রেমে সব ষে ভূলিল রে॥

'মরণ' আমার হবে গো সথা!

সে কথা যে ভূলে যাই।
ভাই দিবানিশি মায়া-মোহ আসি'ভামারে খিরে সদাই॥

অহন্বানে মন্ত থাকি সদা আমি'
ধরা দেখি 'সরা' ওগো অন্তর্যামি !
আপনারে ঘেরি যথা তথা ফিরি,
দীন-ছঃথী-পানে কভু নাহি চাই ॥
ধনী বা নিধ'নী না করি' বিচারমহাকাল সবে করিছে সংহার,
আঁখি-অন্ধ আমি তবু নির্মিকার !
ভেবে নাহি দেখি কিসে তোমার পাই

অবধৃত-বেশে স্থমধুর হেসে-কে গো যোগি-বর জগত মাতাও! মুখেতে সদাই 'কানাইয়া' বোল-নামের আবেশে নেচে চ'লে যাও॥ রাঙা ও চরণে নৃপুর ঝন্ধার---বলে,—"পাপী তোর ভয় নাহি আর, এসেছে কানাই এসেছে বলাই, নাম-ভিকা দিয়ে কিনিয়া **ল**ও ॥" "প্রেমেরি কাঙ্গাল হটী ভাই ভারা-ধ'রেছে শিরেতে প্রেমেরি পদরা। প্রেমেরি কারণ ছেপা আগ্রন, 'হরে রুফ হরে' রসনার গাও ॥" চিনেছি ভামি যে ভোমায়-তুমি মোর প্রভু—নিত্যানন্দ রায়। বহু-খুগ পরে অবনী-উপরে, তারিতে পাতকী 'গোরায়' বিশাও॥

কেন নিঠুর কালা দিলি বিষম-জালা!

দরা-মারা গোলি কি ভূলে!

আঁথি মোর ছল ছল পরাণ চঞ্চল
দিবানিশি হিরা যে জলে॥

দিলে ব্যথা কেহ মোরে ভোর দিকে চাই,
ভূই যদি দিস্ ব্যথা কোথা বা দাড়াই,
বুঝিরা সরম-কথা নে কোলে ভূলে॥

ওহে শুক-শারী! এল' বিভাবরী, গাও অভিসার-গান। বাজায়ে বাশরী- নিকুঞ্জ-বিহারী, আকুল করিবে প্রাণ॥

সংসার-অনলে- হিয়া মোর জলে, থৈরৰ ধরিতে নারি। যাব' বঁধু-পাশে- যোগিনীর বেশে, দেখি বাঁচি কি বা মরি॥

পুছিব ভাহারে,— "কেন গো আমারে-ত্যজি কর দুরে বাস। তোমারি লাগিয়া- ছেড়েছি যে আমি-সব গৃহ-স্থ-আশ॥"

"ছিল যদি মনে- আমার পরাণে-বজ্ঞর হানিবে হেন। তবে ওগো প্রিয়! ক'য়ে কত কথা-ভূলালে আমারে কেন॥"

গাঁথিয়া রেখেছিক অশ্রু-পুষ্পাহারপরাব বঁধুর গলে।

কত বা নিঠুর- দেখিব সে কালাযদিও চরণে দলে॥

"হা নাথ!" বলিয়াচরণ ছ'থানি তার।
ধোয়াইব আমিতিনি মোর স্বামী,
নাহি জানি আনে আর॥

তার স্থা স্থা, তার ছাথে ছথ, ধর তান শুক-শারী! জীবনে মরণে- সে মোর দয়িত, এল' অই বিভাবরী!

প্রগো সীতানাথ! জগতের নাথ!
 চাহ মোর পানে হইরে সদয়।
 শাথি ছটা মোর যাতনা-বিভোর,
 তোমারি চরণ আমারি আশ্রয়॥

## বিতৰতকর দান

মহাবিষ্ণু তুমি বিশ্বেরি কারণআনিলে শ্রীরুষ্ণে করি আকর্ষণ,
এস' পুনরার তাপিত-ধরার,
তাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রের ॥
বৈষ্ণবের গুরু রুষ্ণলোকে বাস,
বেতে তব পাশ সদা মোর আশ,
বান্ধিত-পুরক! চিত্ত বেন মোররাধা-রুষ্ণ-দাস্তে মত্ত সদা রয়॥
কাম ক্রোধ আদি অরাতি-নিকরকরিছে আমার জর জর জর,
মহাবোগী তুমি ওগো মহেশ্র!
ভক্তি-যোগ-দান কর দরাময়॥

কোটী কোটী চক্র জিনিয়া কে তুমিধরণী ভাসাও রূপেরি ছটায়।
দিবানিশি মুখে 'হরে ক্রফ হরে!'
জীবেরি লাগিয়া জীর্ণ-শীর্ণ-কায়॥

পতিত-পাবনী স্থরধুনী-ভীরে-পতিতপাবন বহু-যুগ-পরে, মেখে রাই-রূপ ধরি' অপরূপ-এলে কি ভূলোকে ওহে ভামরায়॥ অনাহারে তব গেছে কত দিন, অনিদ্রায় আঁথি হ'য়েছে মলিন, পতিতেরি লাগি ভূমি-শ্ব্যা তব, না পারি হেরিতে বুক কেটে যায়॥ 'কৃষ্ণ !' বলি' ববে কর গো জন্দন-লোম-কুপে রক্ত হয় নির্গমন, কুর্মাক্তি হ'য়ে দুটাও ধরণী, আঁথি-বারি ছুটে পিচকারী প্রায়॥ ইচ্ছা যদি কর দেব-বিশ্বস্তর। না রহে পাতকী অবনী-ভিতর, বাচিছে কাতরে দাস 'পঞ্চানন',----"তার' ভার' তার' তার' গো সবায়॥ কে রে ঐ 'গৌর' ব'লে 'পাগল' হ'য়ে নেচে যায়। জীবের তরে এমন ক'রে উদাস্ প্রাণে শৃষ্ঠ গায়॥ যায় রে বুঝি পাগ্লা নিতাই-নাম-প্রেমে মেতে রে ভাই, সে যে মোদের ব্রক্তের বলাই-(তাই) এসেছে এই নদীয়ায়। ( তার ) গলে দোলে নামেরমালা-চারিদিক করি উজ্জলা, ( আবার ) নামের বাঁলী দিবানিশি-বাজিয়ে বেড়ায় ষথায় তথায় ॥ এমন ক'রে কবে কে রে-সেধে সেধে আঁখি-নীরে-ভক্তি-ধন বিশিয়েছে রে-চরণ ধ'রে প্রেমে সবায়॥ পাপের বোঝা নিজে নিয়ে-বিনিময়ে কেনা হ'য়ে-कुरु- धन अपन मिरय-দিয়েছে ধরা কে এই ধরায়। অধ্য পিঞ্চানন' বলে,---"রাথ' নিতাই পদ-তলে, যদি তব ক্বপা মিলে-( তবে ) পরিত্রাণের হবে উপায়" ॥

এই ব'লে (চরণ- ৯ রেখা রাজ,—
বৃন্দাবন-মাঝে এই ব'লে চরণ-রেখা রাজে,—
"এস! এস! এস! ছাড়ি গৃহ এস!
থেক'না সংসারে ম'জে॥
আমি যে নিতাই আয় না সবাইনিয়ে যাব' সেথা কোন' ভয় নাই,
একবার 'গৌরহরি' ব'লে আয় তোরা চ'লেদীন-হীন কালাল-সাজে॥
মায়া-মোহ-রসে উন্মন্ত হ'ইয়েকৃষ্ণ-ধন কেন যাস্ পাশরিয়ে,
ভক্তরূপ ধরি' এসেছে শ্রীহরি-

( এবার )

(তোরা) ছুটে আর ন'দের **মাঝে**॥"

#### বিতৰতকর দান

কতই বাসনা ছিল মোর প্রাণেমিটিল না প্রভূ জীবনে আমার।
কাঁদিতে কাঁদিতে জনম বে গেলক্ষমা কর মোরে জগত-আধার॥

প্রেমের মূরতি ওহে বিশ্বস্তর ! প্রেম-বরিষণ কর নিরস্তর, 'দাউ' 'দাউ' হিয়া অলিছে আমার-তুমি বিনা হঃথ কে বুঝিবে আর ॥

বড় সাধ মনে পৃঞ্জিব চরণক'র' না বঞ্চিত পতিত-পাবন,
সাধন-ভজন-জ্ঞান-হীন আমিনিজ-গুণে কর ভব-সিদ্ধ পার॥

অন্তর হ'তে ডেকে মোরে উপাদ্ কে যে করে! অন্তকারে অশ্রধারে ভাসি আমি কা'র তরে॥

শ্রামল-মাঠে তটে বাটে যেথা আমি বাইকা'র মহিমা বিশ্বভরা দেখিবারে পাই,
পাথীর ডাকে চ'ন্কে উঠিভাবি এল্লু' মোর বঁধ্টী,
মুখ ফিরিয়ে দেখি সে গো আসে নাই যে কুটীরে॥

ধানের থেতে ঢেউ থেলে যার আহা মরি মরি! ফুলের পরাগ মেথে গায়ে উড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী!

মন্দ-মৃত্ব দক্ষিণ-বায়ে-ঘূমে নয়ন আসে ছেয়ে, কেমন ক'রে প্রেমিক-বঁধু রয় যে ভূলে আমারে॥

জ্যোছনা যবে নীল-গগনে উঠে অসীম ছেয়ে- '
মনে হয় যে হাদ্ছে বঁধু আমার পানে চেয়ে,
ব্যথার মাঝে শান্তি দিয়েনিমেষে সে যায় সুকিয়ে,
একলাট্টী যে ব'লে ব'লে কাঁদি আমি ভার ভরে ॥

আর কত কাল রইব' ব'সে গাঁথি সাধের মালা,
ফুলগুলি সব প'ড়ছে ঝ'রে হ'রে বে উতলা,

এস বঁধু সমনা যে আরপরাণে কি বাজেনা ভোমার?

দেখা দেও হে কালো আমার হৃদর আলো ক'রে॥

(আমার) প্রাণসথা হারিয়ে গেছে-এই স্থরধূনীর কুলে। সে যে পাগল-পারা দিশেহারা-ক'র্ড' মোরে, 'রুঞ্' বোলে॥

সে যে মজিয়েছে আমারহলম-মাঝে সে হরে বাজেদেখা নাহি দেয়,
দাও গো ব'লে হরধুনী!
দেখা দিতে 'কাদাল' ব'লে॥

ভাগিরথি মা গো আমার! পরাণে কি বাজেনা ভোমার? সস্তান তব 'গৌর!' ব'লে-সন্দাই ভাসে নয়ন-জলে॥

এসেছে রুষ্ণ-নামের তরণী-পারে ধাবি কেরে ভাই আর রে আর, বেলা গেল ব'য়ে আঁধার এল' ছেয়ে-ত্বা করি ভোরা উঠে পড় নায়।

চারিদিক্ গেছে নামেতে ভরিয়া-নাচিছে বিশ্ব 'বিহ্বল' হইয়া, আকাশ বাভাস রক্ষ লভা পাভা-নামের পরাগ মেখেছে গায়।

গৌর-নিতাই ঐ ডাকিছে সবাম-পাপী তাপী তোরা আয় ছুটে আয়! ব্যাকুল হইয়ে 'হা নিতাই!' বলিমে-পড় তোরা গিয়ে নিতারেরি পায়।

#### विटबटक्स माम

গর্জিছে সিন্ধু নাহি কোন ছর্-'গৌর!' 'গৌর!' বলি এগিরে পড়্, ঢেউগুলি সব শুনি গৌর-রব-মিশিবে চিরতরে সিন্ধুর গায়।

'কৃষ্ণ !' 'কৃষ্ণ !' বলি' সবে কাঁদ' বার বার ।
'গৌর' এনেছে নাম বেদান্তের সার॥
আমরা যেমনি পতিত সে যে তেমনি প্রভূস্বাইকে দের কোল ক্ষষ্ট নহে কভু,
এমন দরাল প্রভূ নাহি দেখি আর॥
কৃতর্ক ছাড়িয়া সবে নিষ্ঠা কর তায়,
'গৌর-নিতাই' বল ভাই বেলা যে বার!
সংকর আছে যে নামে স্বার উদ্ধার॥
নিয়ে নিতায়ের নাম কর তায় আকর্ষণ,
'গৌর!' 'গৌর!' বলি' পরে কর অশ্র-বিসর্জ্জন,
অপরাধ হ'য়ে শৃক্ত লহ কৃষ্ণ-নাম এবার।
কৃষ্ণ-প্রেম নাহি পেল' ভাগ্যহীন 'পঞ্চানন,'
ভক্তিহীন বলি যাচে নিতায়ের শ্রীচরণ,
কর কুপা হে নিতাই বহুক প্রেম-অশ্রুধার॥

আই বাঁশী বাজে নিকুঞ্জেরি মাঝে-যমুনা বহে উজান। বিহণের কুল হ'ইয়ে আকুল-ভূলিল তা'দেরি তান॥

> ময়ুর চাহিল ময়ুরীর পানে-ওপারের গান শুনিয়া শ্রবণে, হরিণ ছুটিল হরিণীর লাগি-শুনাবে বলিয়া শ্রামেরি গানু॥

কোকিল-কোকিলা হইল পাগৃল, পিয়াস ভূলিল চাতকেরি দল, বিরহিণী ভূলে নিজ প্রিয়ত্ত্বে-প্রস্থৃতি লভিল ন্তন-প্রাণ॥

# কীৰ্তন-কুন্তুমাঞ্চলি

চারি দিকে নানাকুত্ব কৃটিল,

মধ্-লোভে অলি আসিয়া কৃটিল,

নাশিল স্বার মান-অভিমান,

যোগি-ঋবি-মৃনির ভাজিল ধ্যান॥

ব্ৰজ্বাদীগণ কাঁদে অবিরল, সিকত হইল ব্ৰজ-ভূমিতল, 'কোথা কৃষ্ণ !' বলি' স্বাই ধাইল-খুঁজিতে প্রাণের বাঁশরী-ব্যান॥

আশা যদি মোর না মিটিল প্রভুআশা বুকে কেন দিলে সারাৎসার ?
আমার 'আমি' তুমি তোমারি ত' আমিপ্রকৃতি' 'ইন্দ্রির' সবই যে তোমার॥

কোথা হ'তে আমি এসেছি কোণায়-কোথা যেতে হবে জান' শ্রামরায়, জানাবে কি মোরে ওহে দয়াময়! বিতরি কক্ষণা জগত-আধার॥

দিরে গো তুমি পঞ্চভূত-বিকার-অভিনব-দেহ গড়িলে আমার, ক্রপা করি তাহে মম-সনে প্রভূ-প্রবেশিলে তুমি নাশিতে সংস্কার॥

সংসার-অনলে দহি' বার বারহ'মেছি যে আমি অস্থি-চর্ম্ম-সার,
ডাকিব' কেমনে ওছে নির্মিকার!
সবিশেষ-রূপে ঘুচাও আঁধার॥

(হরি!) কেন দিলে মোরে মানব-জনমবদি না ভজিল মন তব শ্রীচরণ।
লভিয়া জনম দেখিছ সংসারপ্রকৃতি হাসিছে নিয়ে রম্বভারভাহার মাঝারে তুমি নির্কিকার,
ভাস্কুলে মোর হরিলে বে মন।

## विटवटकर मान

আক্রীয়-খন্তন দিলে কত তুবিদেশ কার' নয় জেনেছি যে আমি,
বিশান-সাগরে হে হাদর-খারী!
তুমি যে কাণ্ডারী শ্রীরাধারমণ।
চৌরাদী-লক্ষ-যোনি করিয়া শ্রমণমিলিল হার্লভ এ নর-জীবন,
জানিতে ভোমার শান্তেতে লিখন,
হ'লোনা বে জানা কি করি এখন।
লইম্ব শন্তন দীন-দর্যাময়খা কর হে নাথ, জনাথ-আশ্রয়!
ডাকি হে কাত্রে দাও পদাশ্রয়গতিতেরে তুমি পতিতপাবন॥

(আমি) মরমে মরিয়া আছি বে দয়িত!
ফিরে কি গো তুমি আসিবে না।
হাদয়-কুঞ্জে অলি-কুল আসি'শুজন কি আর করিবে না॥

শৃত্য আজি মোর আসন-থানি, বেদনায় ভরা নীরব-বাণী, সাম্বনা দিতে নাহি কেহ আর-আছে শুধু তব স্বৃতি-কণা॥

(হে) প্রাণবঙ্গন্ত শ্রীগৌরস্থনর! কত কাল আর দহিবে অন্তর! দিয়ে দরশন নদীয়া-নাগর-যুচাও এ-খোর-যন্ত্রণা॥

আমি বৃন্দাবনে কবে বা যাব'।
কবে বৃন্দাবনে বনে বনে 'ক্লঞ !' ব'লে সদা কাঁদিব ॥
কবে নাধুকরী ক'রে প্রজের ঘরে ধরেফিরিব আমি ভজন-কুটীরে,
কবে নিবেদিয়া 'অর' শ্রামন্ত্রণরেপ্রসাদ-গ্রহণ করিব ॥

# কীৰ্ডন-কুন্দুমাঞ্চল

কবে বসুনার জলে করিয়া সান-শীতল হইবে দথ-বন-প্রাণ, কবে ব্রন্থ-রৈজ আমি দিব গ' রুফ্-প্রেম

কবে কালিদহের কুলে পি দেখিব' 'কালীয়' ক্বফ কবে অষ্টস্থী মিলি' ' গিণি

কবে রাধাকুগু-তটে আনন্দে মাতিব হরি কবে খ্যামকুণ্ডে আর্ জী

কবে দেখিব বম্না বি শুনিয়া মোহন-মুরলীর কবে বংশী-নিনাদে গিরি গলিছে

কবে কেশীঘাটে আমি করিন দেখিব কেশীকে ইইতে নিধন, কবে বংশীবটমূলে বাঁশরীবয়ানে-রাস-নৃত্যে রক্ত দেখিব॥

কবে ধীর-সমীরে যমুনারি তীরে-'রাধাক্বফ' আসি' দেখা দিবে মোরে, কবে প্রেম-নেত্র লভি' শ্লিখময় আমি-প্রাণ-ক্কফে মম হেরিব॥

গৌর মম কর্ণধার, নিত্যনন্দ প্রাণ, যা'দের স্থরে ন'দেপুরে ডেকেছিল বান। শ্রামল-বনের শ্রামল-ছারে-

শ্রামণ বিহগ ব'দি-গাহে কত গান মন্ধাইয়ে প্রাণ, আঁথি-নীরে আমি ভাদি;

অতীতের শ্বৃতি জাগে মোর প্রাণে, ভেসে ঘাই কোথা কেহ নাহি জানে, নদীয়ার গান পশে যবে কাণে-

লভি বে গো আমি নৃতন-পরাণ।

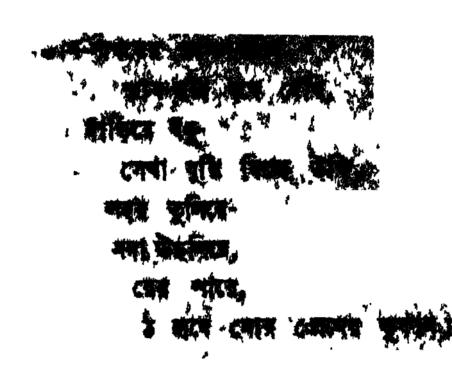

এ সংসারে-বল্বি 'হয়ে', ,ন গিরে তুলে-ডুবালি রে অকুল-পাথারে॥

ধ্যান্ রে ও মন! নীবব হ'রে-ডাক্ছে—কানাই, চতুর-নেয়ে, সে বে বাজিয়ে বাঁণী দিবানিশি-'পাগল' করে আমারে॥

ধর্ রে গুরুর চরণ ক'সে-শমন বাবে দুবে আসে, 'রুষ্ণ।' ব'লে বা রে চ'লে-বেথায় বাঁশী ডাক্ছে তোরে॥

ভেবে দেখ্রে কেউ কার' নর,
মূদ্লে আঁথি কোথায় কে রয়!
(তাই) থাক্তে সময় ডাক্ রসময়নইলে পড়্বি বিষম কেরে।

কাজাল 'পঞ্চানন' বলে,—
"রেথ' গৌর! চরণ-তলে,
নইলে আমি কেমন ক'রেকিরে বাব' নিক্স-ক্ষেত্র"।

<del>and the state of </del>

# ( रमूरन ७ रमूरन ! )

কেমন ক'রে কাটাস্ রে কাল, শ্রাম-বিহনে !
দেখে তোর ঐ নীলবারিমনে পড়ে বংশীধারী,
কত থেলা থেল্ড' সে যে স্থাধুর ভোর পুলিনে।

তীরে আসি' কাল-শশী-সন্ধ্যা-সমীরণে বসি',

'ব্দর রাধে ! শ্রীরাধে !' ব'লে বাজাত' বালী আপন-মনে। বালীর মোহন-তানে,

**डेकारन खर्ड यमूरन**!

গোপ-গোপী অবাক্ হ'য়ে রইভ' চেয়ে এক-নয়নে।

কথন' বা জগকেলি-

ক'ৰ্ড' মোর বন্যালী,

স্থা-স্থী স্বাই মিলি' জেনে বেড' প্রেম-ভুফানে।

্ৰেণান্নেতে ৰামা বেত'-

প্ৰাম' পাৰ ক'বে দিড',

बाबा छ।'त्वत्र हिन त्व धक् ठारेड' छ।त्य धक-नत्रात्।